## বৃণাত্বক্রমিক সূচী।

## ,( বৈশাধ—আধিন)

#### ১৩২৬

|             |                      | 30.     | <b>(</b> 9                     |              |
|-------------|----------------------|---------|--------------------------------|--------------|
|             | বিষয়।               |         |                                | পृष्ठी ।     |
| ١ د         | অতীতের বোঝা          |         | ওয়াজেদ আলি                    | by           |
| २।          | আমাদের শিক্ষা ও      | বৰ্তমান |                                |              |
|             | শীবন সম্ভা           | •••     | শ্ৰীপ্ৰমণ চৌধুরী               | *** 78>      |
| 01          | ইন্স-সৰ্জপত্ত        | •••     | वीव्रवन                        | २५४          |
| 8 i         | উড়ো চিঠি            | •••     | মৃত্ঞার                        | 85           |
| 4 (         | উন্মানয়ন্তী ৰাতক    | •••     | 💐 হরেশানন্দ ভট্টাচার্যা জ      | ान्किङ २२১   |
| • [         | উপক্থা ( পর )        | •••     | শ্ৰীপ্ৰমণ চৌধুরী               | 96           |
| 9 [         | একথানি পত্ৰ          | •••     | ৺রামে <u>ক্রম্</u> শর ত্রিবেণী | ५४२          |
| ١ ط         | ওমর বৈয়াশ           | •••     | প্রথ চৌধুরী                    | <b>€</b> ∂   |
| ۱۵          | ক্থিকা ( গন্ন )      | •••     | <b>এ</b> রবাজনাথ ঠাকুর ১৮      | •, ১৯৩, २৫१  |
| 3•1         | কৰি                  | •••     | ঐকান্তিচক্র ঘোষ                | ₹ <b>৮</b> ৯ |
| >> 1        | খোলা চিঠি            | •••     | 🛢 প্রমণ চৌধুরী .               | i            |
| भा          | গান ( ক্ৰিডা )       | •••     | <b>এরবাজনাথ</b> ঠাকুর          | >            |
| 100         | বিলে জন্দে শীকার     | •••     | শ্ৰীমতী প্ৰিয়বদা দেবী অন্     | দিত          |
|             |                      |         | 39                             | 1, 221, 002  |
| >81         | ঝুপু ঝুণ্—চুণ্! (পল  | )       | 🖴 হুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য      | ২২૧          |
|             | <b>छ-</b> हेन्राविक  |         |                                | >>•          |
|             | দৃষ্টি ( ক্ৰিডা )    |         |                                | •>>          |
|             | নতুন স্থপ কথা ( গল ) |         |                                | ৩•৯          |
| <b>36.1</b> | नववर्ष               | •••     |                                |              |

| 1 66       | নবীনের প্রতি ( কবিতা )            | ••• | শ্ৰীস্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী   | ••• | 400            |
|------------|-----------------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------|
| 301        | নেশার জের (গর)                    | ••• | 🖺কান্ডিচন্দ্র ঘোষ            | ••• | ۶۹             |
| २२।        | পত্ৰ                              |     | 🖺 শিশিরকুমার সেন             | ••• | २०१            |
| २२ ।       | প্ৰতিধানি ( কৰি <b>তা</b> )       |     | <b>औ</b> रेनरनक्कक नाहा      | ••• | ৩৮             |
| २७।        | প্রেম ( কবিতা )                   | ••• | ঐকান্তিচক্র খোষ              |     | లన             |
| ₹8         | বিজ্ঞাপন রহস্ত                    | ••• | वित्रवन                      | ••• | २•७            |
| 261        | বিরহাকাঝা ( কবিতা )               |     | শ্ৰীকান্তিচন্দ্ৰ ঘোষ         | ••• | ২৮৭            |
| २७ ।       | বিসৰ্জন (গল)                      | ••• | শ্রীবীরেশর মতুমদার           |     | 968            |
| २१ ।       | ভাইবোন ( গল্প )                   | ••• | শ্ৰীপ্ৰবোধ ঘোষ               |     | २६७            |
| २৮।        | ভবভৃতি ( কবিতা )                  | ••• | 🗷 रेनलब्बक्क नाश             | ••• | ৩৭             |
| २२ ।       | ভারতের নারী                       | ••• | <b>এ</b> বীরেক্রকুমার দত্ত   | , . | २१১            |
| Ø• !       | মহাদেৰ ( কবিতা )                  |     | শ্ৰীম্বরেশচন্ত্র চক্রবর্ত্তী | ••• | 9.5            |
| ७১।        | মানুষ ও সমাজ                      | ••• | <b>v</b> n n                 |     | २७२            |
| ७२ ।       | মিলনাকাজ্ঞা (কবিভা )              | ••• | 🛢 কাস্তিচন্দ্ৰ ঘোষ           | ••• | २৮७            |
| ೨೨ (       | মেরের বাপ (গর )                   | ••• | প্রবোধ ঘোষ                   | ••• | २৮•            |
| 98         | মুক্তি (গ্রা)                     | ••• | ত্ৰীকান্তিচক্ৰ বোষ           | ••• | <b>&gt;</b> ৮9 |
| ७१ ।       | মুক্তির ইভিহাস ( গর )             | ••• | শ্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর          | ••• | ee             |
| <b>96</b>  | রবীক্রনাথের পত্ত                  | ••• | * * *                        | ••• | ₹.             |
| ७१ ।       | ৺রামে <u>ক্স প্ল</u> ক্স ত্রিবেদী | ••• | শ্ৰীত্ৰচক্ৰ গুপ্ত            | ••• | •              |
| 961        | ন্নপ ( কৰিতা )                    | ••• | 🚨 হ্রেশানন্দ ভট্টাচার্য্য    | ••• | 8•             |
| 1 60       | সং-চিদ্-আনন্দ ( কবিতা )           | ••• | অমতা সরগা দেবী চৌধুরাণী      | ••• | 248            |
| 8 • 1      | मण्णापत्कत्र निरंतपन              | ••• | প্রীপ্রমণ চৌধুরী             | ••• | ১২             |
| 85         | সাহিত্য চর্চা                     | ••• | এমতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী   | ••• | 5.0            |
| B <b>२</b> | সোহাগ ( কবিতা )                   | ••• | প্রকুষ্বরধন বলিক             | ••• | #bb            |
| •          |                                   |     |                              |     |                |

# বর্ণানুক্রমিক সূচী

# (বৈশাথ---জাখিন)

| <b>विष</b> ष्ठं               |                                   |                | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|
| অনাৰ্য্য বাঙ্গালী             | শ্রীবীরেক্তকুমার বস্তু আই, নি, ও  | এস             | ಌ೦೨    |
| আমরা চলি সমুধ পানে (কবিতা)    |                                   | •••            | 20     |
| আমার জুগৎ                     | , ঐ                               | •••            | ૭૯૯    |
| <b>অ</b> াবাঢ়                | ঐ                                 | •••            | >8€    |
| <b>ভাষাঢ়ের গান ( কবিতা )</b> | শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰনাথ দম্ভ            | ***            | ₹••    |
| ইউরোপে কুরুক্ষেত্র            | ত্ৰীপ্ৰমণ চৌধুরী এম-এ, বার-য়া    | ট-শ            | ૭કર    |
| উপমা ও অন্থপ্রাস              | শ্রীষ্ঠালিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ | •••            | २१२    |
| উত্তরাপথে রাষ্ট্রীর ঐক্য      | <b>बिवमा</b> खगान हनन             | •••            | ಅ್ಥಲ   |
| থেয়ালের জন্ম ( কবিতা )       | ত্রীপ্রমধ চৌধুরী এম-এ, বার-য়া    | ট-ল            | >16    |
| <b>ন্দ্ৰাগ্</b> ষৰ            | শ্রীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই         | , <del>ই</del> | >>>    |
| দেবভা ( কবিভা )               | শ্ৰীকালিদাস রার বি-এ              | •••            | २৮৪    |
| ' <b>অ</b>                    | বীরবল                             | •••            | ২৬৩    |
| গাড়ি ( কবিভা )               | শীরবীজনাথ ঠাকুর                   | •••            | ৩২৮    |
| ৰ্বীর কথা                     | বীরবল                             | •••            | 796    |
| ग्रांश इन                     | শীরবীজনাথ ঠাকুর                   | bb,            | २२∉    |
|                               | <u>ن</u> ه                        | •••            | २ऽ२    |
| वेटवहना ७ व्यक्तितहना         | <b>&amp;</b>                      | •••            | ₹•     |
| वाडेमी ( गंड )                | <b>&amp;</b> .                    | •••            | >64    |
| गेरेक कि (शह )                | <b>a</b>                          | •••            | ७•३    |

| বিবন্ধ                        |                                          |     | পৃষ্ঠা     |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|
| ভারতবর্ষের ঐক্য               | विश्वमथ होधूत्रो वम-व, बात-गार्छ         | -81 | >>>        |
| মুখপত্ৰ                       | नेप्शितक                                 | ••• | >          |
| যৌবনে দাও রাজনীকা             | বীরবল                                    | ••• | १२३        |
| লোকহিত                        | শ্ৰীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর                    | ••• | २৮१        |
| শঙ্খ ( কবিতা )                | <b>্র</b>                                | ••• | >8>        |
| শেষের রাত্রি (গল্প )          | ঠ                                        | ••• | ৩৬৯        |
| সবৃ <b>জ</b> পত্ৰ             | दी <b>त्र</b> यम                         | ••• | >>         |
| সবু <b>ল</b> পাতার গান ( কবিত | া ) শ্রীসভোক্রনাথ দত্ত                   | ••• | 41         |
| সব্জের অভিযান ( ঐ )           | শ্রীরবীজ্বনাথ ঠাকুর                      | ••• | 51         |
| সূর্ব্ধনেশে ( কবিতা )         | <b>&amp;</b>                             | ••• | `₹•≱       |
| সহक्रिया (अ)                  | শীদিকেন্দ্রনারায়ণ বাগচি এম-এ            | ••• | 245        |
| সমাজের জীবন                   | প্রপ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ,বার-র্যাট-ক | 1   | ૭૭૪        |
| ঐ মস্তব্য                     | मण्लीएक                                  | ••• | ∞∉         |
| সাহিত্য-সন্মিশন               | শ্ৰীপ্ৰমণ চৌধুরী এম-এ, বার-ক্যা          | ট-ল | <b>ć</b> & |
| সাহিত্যে আভিশাত্য             | <b>औमहीर</b> ावक्यात तावरहोश्वी वि       | , এ | 8•%        |
| ত্তীর পত্র (গর)               | শীনবাজনাথ ঠাকুন                          | ••• | ২৩৯        |
| হালদার-গোষ্ঠা (গর)            | <b>a</b>                                 | ••• | ಌ          |
| देश्य हो ( श्रम )             | ঠ                                        | ••• | 24         |

# বর্ণানুক্রমিক সূচী

## ( কাৰ্ত্তিক—চৈত্ৰ )

| বিষয়                     |                                    |              | शृक्षा              |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| অপরিচিতা ( গর )           | শ্ৰীরবীক্রনাথ ঠাকুর                | •••          | 84>                 |
| অভিভাবণ                   | শ্রীপ্রমণ চৌধুরী এম-এ, বার-ম্যাট-  | ল            | 200                 |
| আবার ( কবিতা )            | শ্রীক্রনাথ ঠাকুর                   | •••          | <b>b</b> •€         |
| উপহার 🧡 ঐ )               | <b>্র</b>                          | •••          | ৬৬২                 |
| এবার (ঐ)                  | <b>.</b>                           | •••          | b•8                 |
| <b>कर्ष्यक</b>            | <b>&amp;</b>                       | •••          | 100                 |
| <b>४</b> डेशर्च           | <b>ক্র</b>                         | •••          | <b>(&gt;</b> •      |
| উঞ্চলা ( কবিডা )          | ঠ                                  | •••          | 611                 |
| <b>ছবি (ঐ)</b>            | ঐ                                  | •••          | 659                 |
| <b>ন্যাঠাৰশা</b> র ( গর ) | <b>ক্র</b>                         | •••          | <b>e</b> ₹ <b>9</b> |
| গ্ৰন্থৰ (কবিতা)           | <b>3</b>                           | ee>,         | erg                 |
| ্তপাটি (ঐ)                | প্রীপ্রমণ চৌধুরী এম-এ, বার-র্যাট   | . <b>0</b> 1 | ere                 |
| ोमिनो ( शब्र )            | শীরবীজনাথ ঠাকুর                    | •••          | ***                 |
| ≀हे नानी (कविङा)          | <b>&amp;</b>                       | •••          | 166                 |
| গারীর পত্র                | करेनक दक्नात्री                    | •••          | 813                 |
| ারীর পতের উত্তর           | বীরবল                              | •••          | 814                 |
| ্তন ও প্রাতন              | শ্ৰীপ্ৰৰণ চৌধুৰী এম-এ, বার-য়াট    | <b>-</b>     | 696                 |
| নাসী গীতাঞ্জার ভূমিকা     | <b>क्षेत्र</b> को हिमन्ना सनी निःव | •••          | (()                 |
| रांडनी ( नांहक )          | <b>জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর</b>         | •••          | <b>*•</b> 9         |

|                                  | ./a                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
|                                  | <b>~</b> •                           |              |              |
| विवय                             |                                      |              | পৃষ্ঠা       |
| বর্তমান সভাতা বনাম বর্তমান মুদ্ধ | <b>बिश्रमण</b> कोशूबी अम-ध, वात-बाहि | -দা          | <b>448</b>   |
| বন্ধতন্ত্ৰতা বন্ধ কি 📍           | · 🚱                                  | •••          | 4>>          |
| বসম্ভের পালা                     | <b>এ</b> রবীক্রনাথ ঠাকুর             | •••          | टेंठव        |
| বিচার ( কবিতা )                  | শীরবীজনাথ ঠাকুর                      | •••          | 844          |
| মা-হারা                          | শ্ৰীমতী সরযুবালা দাসগুপ্তা           | •••          | <b>ଜ</b> ଞ୍ଚ |
| যৌথ-পরিবার                       | শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এ   | Q <b>e</b> T | 88€          |
| লড়াইরের মূল                     | শীরবীজনাথ ঠাকুর                      | •••          | 445          |
| শচীশ (গ্রু)                      | <b>&amp;</b>                         | •••          | <b>6</b> 59  |
| শেষ প্ৰশাষ ( কবিতা )             | à                                    | ہ و سعم      | 888          |
| <b>এ</b> বিনাস ( গ <b>র</b> )    | <b>এ</b>                             | •••          | 922          |
| স্ক্যার যাত্রী ( কবিতা )         | . 🔄                                  | •••          | 872          |
| সাহিত্যে বাস্তবতা                | শ্ৰীরাধাক্ষল মুখোপাধ্যার এম-এ        | •••          | 446          |
| रांगि                            | শ্ৰীগতীশচক্ৰ ঘটক এম, এ               | •••          | 844          |

## गान।

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে

তাক দিয়ে যার নতুন পাতার বারে বারে ॥

তাই ত আমার এই জীবনের বনছায়ে

কাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,

নতুন হুরে গান উড়ে যার আকাশ পারে,

নতুন রঙে ফুল ফুটে ডাই ভারে ভারে ॥

ওগো আমার নিত্যমূতন, দাঁড়াও ছেসে,
চল্ব ভোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিব্ল যথন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
ভোমার বাঁশি বাজে সাঁবের অক্কানে,
শুল্ডে আমার উঠ্ল ভারা সারে সারে॥

জীৰবীজনাথ ঠাকুর।

## রবীন্দ্রনাথের পতা।

8

श्रीमान श्रमथनाथ क्रीपूरीक्लानीरम्यू

আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েচে যে, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সংসারের ছোট ছোট ঋণগুলোও প্রতিদিন জনে উঠ্চে—পরজ্ঞান এই পাপের যদি দণ্ড থাকে ভাহলে নিশ্চরই আমি দৈনিক সংবাদপত্তের এডিটর হব। সে আশঙ্কার কথা মনে উদয় হলেই নির্ম্বাণমুক্তির জন্মে উঠে পড়ে লাগ্তে ইচ্ছা হয়—কিন্তু ভার চেরে সহজ্ঞ চিঠির জ্ববাব দেওরা। স্বিক্রপত্রকে বাঁচিয়ে নাখ্তে হবে বই কি। দেশের ভরুলদের মনে সবুজ বংকে বেশ পাকা করে দেবার পুর্বে ভোমার ভ নিক্ষতি নেই—প্রবীনভার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চলাইন প্রিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে জন্তুত একটা আখটা এসন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্ব্ব্যাপী জ্যাঠামির মারী-হাওয়াভেও নেরে কেল্ছে না পারে। জন্তুইন বালুকারাশির মধ্যে ভোমার নিভ্যমুখর সবুজপত্তের দোছল্যমান হায়াইকু যৌবনের চির-উৎস ধারার পাশে অক্সম হয়ে থাক্। প্রাণের বৈচিত্র্য জাপন বিজ্ঞাহের সবুজ জন্মপ্রাকাটি শুজ একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে জন্মর হয়ে দাড়াক্ । সামার এই খোলা জানালাটার কাছে বিজ্ঞান শ্যায় শুয়ে আমি আমার

क्षे माम्रान्त मार्केत पिरक व्यानको ममग्र कार्गे । अथारन एक्थाल পাই মাঠের সমস্ত খাস শুকিরে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে, পাল্র-উপদেশে-ভরা অভি পুরাতন পুঁৰির পাহার মত। অনেক দিন বৃষ্টি নেই রৌদ্রও প্রথম—ভা'তে শুক্তা প্রবল হয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যান্ত সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। তার প্রভাপ যে ৰত বড় তা এই দুরবিস্তুত শুক্তভার একটানা বিস্তার দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটিমাত্ত ভালগাছ এতবড় সনাভন নিৰ্ম্কীবভাকে উপেক্ষা করে একলাই দাঁড়িয়ে আকাশের সক্তে আলোকের সঙ্গে নিভাই আপনার পত্রব্যবহার চালাচ্চে। কোথাও কিছুমাত্র বাণী নেই কিন্তু ঐ একটু খানি মাত্র জায়গায় বাণীর উৎস কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। একটি দেবশিশু প্রকাশ্ত দৈভ্যের মুখের সাম্নে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে যদি ভুড়ি মারে ভাহলে সে বেমন হয় এও তেমনি। যে অমর ভারত প্রকাণ্ড হবার দরকার করে না. মৃত্যুই আপনার আয়ন্তনের প্রসার নিয়ে বড়াই করে। ভোমাদের সবুলপত্র ঐ ভালগাছটিরই মত দিগন্তবিভূত বার্দ্ধকোর মক্লদরবারের মাঝধানে একলা দাঁডাক।

ব্দরাসন্ধের ছুর্গ ভয়ানক ছুর্গ—সেখানে প্রকাণ্ড কারাগার, সেখানে লোহার শিকলের মালার আর অন্ত নেই। কিন্তু ভার ভরম্বর কড়া পাহারার মধ্যেও পাগুব এমে প্রবেশ করে. ভার সৈত্ত নেই সামস্ত নেই; সেই নিরন্ত ভারণ্য কভ সহজে কভ **অলু সময়ে জরাসন্ককে** ভূমিলাৎ ক্রেরে দিয়ে ভার কারাগারের ঘার एक्ट (नव्र ; मिथारन क्ली कि जिश्रास्त्र मुक्तिमान करत्र। आमारम्ब **एएए जनामरकत** प्रश्नि मध्य एएएम किलावनाई वन्नी तरहरह.

8

যারা কত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরাস্তরে আপন
অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের অয়ধবলা
বহন করে নিয়ে যাবে, আমাদের অখনেধের ঘোড়ার রক্ষক হবে
ভা'রা। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাভ পা থেকে জরার লোহার বেড়ি
ঘূচিয়ে দেবার ত্রভ নিয়েচ ভোমরা; ভোমাদের সংখ্যা বেশি নয়,
ভোমাদের সমাদর কেউ করবে না, ভোমাদের পাল দেবে, কিন্তু জয়ী
হবে ভোমরাই—জরার জয়, মৃত্যুর জয় কখনই হবে না।

ভোমাদের সবুজপত্তের দরবারে আমাকে ভোমরা আমন্ত্রণ করেচ। ভোমাদের সাধনা ঘধন সবুক পত্তের নাম নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে নি তথনো এই সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, বহন করেছি। তারুণ্য নুভৰ নুভৰ কালে, নুভৰ নুভৰ রূপে, নুভৰ ৰুভৰ পুষ্প-পল্লৰে নিজেকে বারবার প্রকাশ করে। প্রাণের অক্ষয় বট যে অক্ষয় ভার কারণ ভার মঙ্জার মধ্যে চিরভারুণাের রসধারা বইচে। ভাই প্রভি वमारखरे तम वादिवादित मुख्न विदास नवसूवक इराम प्रमा जामार्मित राम्थ जीर्ग वर्ष्टेन मञ्जान मर्था यनि स्थेवरनत तम अरक-বারেই না থাক্ত ভাহলে এর বারাই দেশের চিতাকান্ঠই রচনা হত। কিন্তু এখানেও দেখি, মাঝে মাঝে যৌবন একটা সাকন্মিক বিজোছের মত কোৰা হতে আনিকৃতি হয়ে কঠিন জরার প্রতি অঞ্জা প্রকাশ करत । जामारमत नमरम् १न निर्करम धाराह, नृष्ठन कथा रामाह, দার খেরেছে, পুরাতন জাপন চণ্ডীমগুপে বসে ভাকে একবরে করে ্রিরেচে। সে দিন আমি সেই ঝোড়ো দলের মধ্যেই ছিলুম। দল বে বাছিরে পুর বড় ছিল ভা নয়, কিন্তু অন্তরে ভার বেগ ছিল। ছন্ত্ৰীমণ্ডপ নিবাসীরা এখনো সে কলে আমাকে ক্ষমা করে নি। আমি

তাদের ক্ষার দাবীও করি নে, কেননা আমি ক্লেনে শুনে ইচ্ছাপূর্বক চণ্ডীমণ্ডপের শান্তি ভঙ্গ করেছি, সেখানকার বৈকালিক নিজার বভগুর ব্যাঘাত করবার তা করতে ক্রটি করি নি। অর্থাৎ বিকালের নিজ্ঞর ভক্রালোকে সকালের চাঞ্চল্য সমীরিত করবার চেন্টা করেচি।

আমাদের কালের সেই চাঞ্চল্য সাধনাই ভোমাদের কালের নৃতন পাভায় বিকশিত হয়ে নীলাকাশের উপুড়-পেরালা থেকে স্থ্যালোকের ভেজারস পান করবার চেক্টা করচে। সেই ভেজ ভোমাদের ফলে ফলে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত্ত হয়ে দেশের প্রাণ-ভাগুরিকে পুনঃ পুনঃ পুর্ণ করবে।

কিন্তু একটা কথা ভোমরা ভূলে গেছ, ইভিমধ্যে আমার পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবক মহারাজের ঘারের প্রহরী এখন পিশু-মহারাজের সভায় সথার পদ পেয়েচি। অর্থাৎ নবজন্মের সীমানার কাছাকাছি এসে পোঁচেছি— যুভ্যুর পূর্বের এই চোকাঠটি পেরোনোই বাকি আছে। এই যে এগোবার দিকে চলেচি এখন আমাকে পিছু ডাক ডেকো না। বিধাতা আমাকে বর দিরেচেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেই জভ্যে যৌবন-মধ্যাহু পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশু দিগন্তের দিকে নেমেচে। আমার জীবনের শেষ কাজ এবং শেষ আমক ঐ্যানেই রেখে যাবার জভ্যে আমার ডাক পড়েচে। যৌবনের জয়বাত্রায় আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমি আঘাত অপমান নিজার কাছে হার মানি নি, আমি অপান্তির অভিযাতের ভরে পিঠ কিরিয়ে পালিয়ে যাই নি। কিন্তু এখন দিন শেষে আমার মনিবৈর হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় হয়েচে। আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচিচ। ভাঁর কাজে শান্তি জয়, শান্তি যথেক,

কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেই জন্তে এখান থেকে আমি ভোমাদের অরকামনা করি, কিন্তু ভোমাদের ভালে ভালে পা কেলে ভোমাদের অভিযানে চল্ব এখন আমার আর সে অবকাশ নেই। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন ভালের সক্ত নিয়েচি। ভালের সেই ভাবী যৌবন নির্ম্মল হবে, নির্ভয় হবে, অভূড়া, স্বার্থ বা জনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে অভিভূড় না হয়ে সভ্যের জন্তু আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় ভাহলেই আমার জীবন চরিভার্থ হবে। ইভি ১৭ বৈশাধ ১০২৬।

শীরবীজনাথ ঠাকুর।

## খোলা চিঠি।

---:#:---

শ্রীযুক্ত রবীজনাথ ঠাকুর

**अ**ठत्रश्य ।

আপনার চিঠি ঠিক সেই সময়ে আমার হাতে এসেছে, যথন আমার অবসর মনকে চাগিয়ে ভোলবার জন্ত, আপনার মুখের উৎ-সাহের বাণী আমার মনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আপনি সম্বত লক্ষ্য করেছেন যে, আমি কিছুদিন থেকে আমার লেখার হাত ক্রমে গুটিয়ে নিচ্ছি। লেখার প্রবৃত্তি সকলের পক্ষে আদম্যত নম্বই—যাভাবিকও নর। অতএব অবলীলাক্রমে লেখা সকলের সাধ্য নর। আমাদের মত লেখকদের পক্ষে বা স্বাভাবিক সে হচ্ছে লেখবার অপ্রবৃত্তি, এবং এই আস্তরিক অপ্রবৃত্তির সঙ্গে যোঝাযুক্তি করে' তার উপর করী হওয়া যে কত কঠিন, কত আয়াসসাধ্য, তা লেখকমাত্রেরই অস্তর্বামী জানেন। তার উপর হুংথের বিষয় এই যে, আর পাঁচ রকম হাতের কাজের মত, লেখার অভ্যাসচা কালক্রমে থিতীর স্ক্রাব হয়ে গাঁড়ার না। একবার হাত তৈরি হয়ে পেলে, বাজনা লোকে অক্সমনক হয়েও বাজাতে পারে, ক্রিম্ব লেখা, মন না দিয়ে, গুধু হাত দিয়ে কেউই লিখতে পারে না, সন্তবত এক সংবাদ পত্রের সম্পাদক হাড়া। ٠

আমি আৰু পাঁচ বংসর ধরে, আমার প্রকৃতির এই ধাতুগত অপ্রবৃত্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে আসছি, কলে আমার অপ্তরাপ্তা বর্ত্তমানে, একসঙ্গে প্রাপ্ত, ক্লান্ত, বিষধ ও অবসন্ধ হয়ে পড়েছে। আমার দেহ ও মন, ভালের বিশ্রামের হাল-বকেয়া সমস্ত পাওনা, একযোগে হৃদস্ক আদায় করে নেবার চেত্তীয় আছে। আলস্থ বধন দেহকে এবং অবসাদ যখন মনকে একসঙ্গে পেয়ে বসে, তখন লেখক-মাত্রেরই পক্ষে, অন্তত কিছুদিনের জন্ম সাহিত্যের কারখানা থেকেছুটি নেওয়া দরকার। ভাতে শুধু লেখকের নন্ন, সাহিত্যেরও উপকার হয়। কেননা মনের এ অবস্থায় আমাদের সকল লেখাপড়া একান্ড নির্ম্বক, আতোপান্ড রুখা বলে মনে হয়।

"Of 'making many books there is no end and much study is a weariness to the flesh"—বাইবেলের সেই অভি পুরোণো কথা এ বিষয়ের শেষকথা বলে বিশাস করতে সহতেই ইচ্ছা যায়।

আপনার চিঠি বর্থন আমার কাছে এসে পৌছয়, ভংন আমি মনে মনে Vanity of vanities all is vanity—এই মন্ত্র কর জপ করছিলুম; কেননা এ মন্ত্র মনাতন ঔবধ, ফদয়ের সকল কভের অব্যর্থ মলম। এ সংসারে আমাদের কাছে যা সব চেয়ে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে মানুবের লাঞ্ছনা—একদিকে প্রকৃতির হাতে, আর একদিকে মানুবের হাতে। মানুব যেমন লশেব হুংখ নিজে পায়, তেমনি আশেব হুংখ পরকে দেয়। মানুবের এই হুংখ আর এই পাপকেই বদি সার সত্য বলে স্বীকার করতে হয়, ভাহলে ভেবে দেখুন ত, মনের অবস্থা কৃতটা আরামের হয়ে ওুঠে। এ অবস্থার জনীবন মিধ্যা

আর মৃত্যুই সভ্য"—এই বিখাস মাসুষের মনে অপূর্ব্ব সাস্তনা এনে দেয়। জীবনের বিরাট টাজেডিকে farce স্বরূপে দেখতে শিখলেই, আমরা ৰধাৰ্থ মান্নামুক্ত হই। তবে মুক্তিল এই যে, এ সব কথা বত সহজে মুধে আনা যায়, তত সহজে মনে বসানো যায় না। তুনিয়াকে ফাঁকি ্ ৰলে, আমরা কেউ আর নিজের তঃখকে ফাঁকি দিতে পারি নে।

সে বাই হোক, একথা নিশ্চিত বে. এ রকম পীড়িত মনোভাব বে-কথাৰ পিছনে আছে, সে কথা নিছক নৈরাশ্যের উক্তি হতে বাধ্য: স্থভরাং সে কথার মৃদ্য বিকারের প্রলাপের চাইতে বড় বেশি নয়। ভা ছাড়া মনের কৃষ্ণপক অপরকে দেখাবার মত বস্তুও নর। নিজের মনের মেখের ছারা সমাজের মনের উপর ফেলবার কোনও সার্থকভাও নেই : বিশেষত এদেশে। এমনিই আমরা কর্মসম্বন্ধে জ্ঞানসম্বন্ধে যথেষ্ট নিক্লম যথেষ্ট নিশ্চেষ্ট। জীবনের উপর আমাদের প্রজা নেই, প্রজা ভ দুরের কথা বিখাস পর্যান্ত নেই, এবং তার কারণ আমাদের নিজের উপর নিজের ভক্তি নেই, আন্থা নেই। স্থতরাং আমাদের জাতীয় মনের মক্তাগত অবসাদকে প্রতায় দেবার অধিকার আমাদের কারও নেই। "ভভঃ কিম্" ভর্তৃহরির এই প্রশ্ন সেই জাতিই করতে পারে, ৰে আভি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিজের কুভিত্বের বলে জয়যুক্ত ছয়েছে। এ প্রশ্ন ভাজকের দিনে জিজাসা না করা ইউরোপের পক্ষে বেমন ছেলেমি, জিজ্ঞাসা করা আমাদের পক্ষে তেমনি আঠামি। মানসিক রক্তহীনভাকে আমি কখনই আখ্যাত্মিকভা বলে ভুল করিনি। আধ্যাত্মিক্তা অর্থে আমি বুঝি আমাদের জীবাত্মাকে, লামাদের কানের বলে কর্মের বলে ভক্তির বলে শতদলে ফুটিরে ভোলা. ৰুঁশিয়ে দেওয়া নয়; আমাদের প্রছম আসুশব্দিকে ব্যক্ত করে

ভোগা, চেপে দেওয়া নয়। আত্মশক্তিকে অভীকার করাই ত নামুনের সকল তুর্গতির মূল। ভগবান মামুনকে একমাত্র ঐ শক্তিই হান করেছেন, ভগবানের দানকে অগ্রাহ্য করে, কেউ আর মামুন হতে পারে না। অতএব ওদাস্থের ও নৈরাস্থের বাণী প্রচার করতে আমি কথনই ব্রতী হব না। "Vanity of vanities all is vanity". এ কথার ব্রিক্রকে আমাদের সকল মনপ্রাণ নিত্য প্রতিবাদ করে।

আর এক কথা। আমার বিখাস দেশের লোককে আশার কথা, আনন্দের কথা শোনানই এ যুগের লেখকদের পক্ষে কপ্তব্য, নৈরাশ্রের কথা, ওদাস্থের কথা নয়। আনন্দই হছে একমাত্র প্রকাশ করবার, দশদিক ছড়িয়ে দেবার, দশের মনে চারিয়ে দেবার বস্তু; অপর পক্ষে বেদনা দশের মন থেকে ছাড়িয়ে, দশদিক থেকে কুড়িয়ে নিজের অস্তব্যে সঞ্চিত ও ঘনীভূত করাই সকলের পক্ষে না হোক, অস্তত্ত লেখকদের পক্ষে কপ্তব্য; কেননা যে পরের ব্যথার ব্যথী নয়, সে পরকে কথন আনন্দ দিতে পারে না। নব্য-আলকারিকদের আদি-শুরু আনন্দ্রবর্দ্ধনাচার্য্য বলে গিয়েছেন বে, ক্রোক্ষমিথুন বধে বান্মীকির মনের শোক যদি তার মুখে প্লোকের আকার ধারণ না করত, অর্থাৎ জিনি যদি নিজের অস্তবের বেদনা পরের আনন্দের সামগ্রী করে ভূলতে না পারতেন, তাহলে তিনি মানব-সমাজে শাখতী সমা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না।

এর থেকে ধরে নিচ্ছি মামুষের ছঃখ দূর করবার শক্তি যখন আমাদের নেই, তথন নিজের অন্তরের বেদনা, অপরের আমদেদর সামগ্রী করে তোলাই সকলের জীবনের ত্রত হওয়া উচিত। কেবলতে পারে যে, কবির শুষ্টি প্রকৃতির শৃষ্টির চাইতে কম সভ্য। এ

ব্রত কিন্তু এদেশে উদ্যাপন করবার ক্ষমতা একমাত্র সাপনারই আছে। স্তরাং আশা করি আপনার মুধ থেকে আমরা নিত্য নব আনন্দের বাবী শুনতে পাব।

আমরা চেষ্টাচরিত্তির করে বড়জোর আশার বাণী প্রচার করতে পারি, তার বেশি কিছু করতে পারি নে, কেননা আনন্দ স্ষষ্টি করবার শক্তিভগবান আমাদের দেন নি। ইতি

এ প্রথ চৌধুরী।

২০ বৈশাধ, ১৩২৬

## मन्नोम्टकत्र निट्यम्न।

ছেলেবেলার গল্প শুনেছি যে, জনৈক অতি কৌতৃহলী এবং সেই
সক্তে অতি কৌশলী লোক কোন এক রোগের স্থবোগে মিছে করে
নিজের মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেন, তার মৃত্যুতে আত্মীয় সক্ষন বন্ধু
বান্ধদের মধ্যে "কে কাঁদে আর কে বলে যাকগে," বেঁচে থাক্তেই
সেটা জেনে যাবার জন্ম।

দেশমর বখন "সবুজ পত্রে"র মৃত্যু সংবাদ ছড়িরে গিরেছে তখন ও পত্রের জাবার সক্ষাৎ পেলে, লোকের মনে সহজেই এ সন্দেহ হতে পারে যে জামি ঐরপ কোনও মতলবে উক্তরূপ কৌনল জ্বলম্বন করেছি।

"সবৃত্ব পত্র" বন্ধ করবার প্রস্তাবের ভিতর অবশ্য কোনক্রপ চাপা উদ্দেশ্য ছিল না। আমি একজন সাহিত্যিক-পলিটিসির্নান নই; স্কুলাং আমার কথার ভিতর কোনরূপ গৃত মতলব থাকবার কথা নয়, কেন না তা থাকলে সে কথা সাহিত্য হয় না। আর আমি পারি না পারি সাহিত্যই রচনা করতে চেন্টা করি। তবে সভ্যের থাতিরে আমাকে বীকার করতে হচ্ছে বে "সবৃত্ব পত্রে"র মৃত্যুর জনরবের প্রসাদে ওপ্রত্র সহক্ষে লোকমতের কিঞ্চিৎ আভাস পেয়েছি। উপরোক্ত সভল্বী ব্যক্তি তাঁর চতুরতার কলে কি জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সে বিশ্বছে ইতিহাস নীরব। সম্ভবত সে জ্ঞান তাঁর তেমন মৃথুরোচক হয় নি। এ সত্য সকলে না জানলেও সকলের জানা উচিত বে আসলে ভুল ধারণার উপরেই সকলে সুখে জীবন ধারণ করে। সে যাইহাক "সবুজ-পত্রে"র মৃত্যুসংবাদে বাঙলার একদল লোক ছঃখ প্রকাশ করেছেন, এতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, বিশেষত বখন"ও বালাই গেছে বাঁচা গেছে" এমন কথা কোনও দৈনিক সাপ্তাহিক, কিয়া মাসিক পত্রে অভাবথি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। "সবুজ পত্রে"র মতামতে বাঁরা সার দিতে পারেন না, দেখতে পাচ্ছি, তাঁরাও এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কৃষ্টিত নন যে, ও-পত্রের একটা নিজস্ব চেহারা আছে, এবং সেই সজে তার প্রাণও আছে। কেন না বার প্রাণ নেই অর্থাৎ বা মৃত, তার লার অকাল মৃত্যু কি করে ঘটতে পারে।

## ( 2 )

ষধন দেশের অন্তত জনকতক লেখকও চান বে "সবুলপত্র" "বৈঁচে থাক্ চিরজীবি হয়ে," তখন যতদিন পারি ও-পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছা হওরাটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। এই প্রবৃত্তি বে অভঃপর সংকল্পে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছি, তার কারণ জনেকের মতে আপাতত ও-পত্রের প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে কর্ত্তাও বটে।

ক্ষেন কর্ত্তব্য সে কথাটা একটি উদাহরণের সাহাব্যে পরিছার করবার চেন্টা করা বাক। প্রায় পঞ্চাশ বহুসর পূর্ব্বে বিজয়ী জন্মাণ সেনা বখন প্যারিস নগরীকে ঘিরে বসেন, তখন প্যারিসের জাবালয়্ছ-

বনিতা সকলে একবাক্যে বলে উঠেছিল, "il faut etre là"---व्यर्थां ( अथात व्यामातम् अथेका हाई । व्यथेह दक्त त्य थाका हाई. সে কথা জিজ্ঞাসা করলে শতকরা নিরনকাই জন তার কোনও উত্তর দিতে পারত না। কেননা তাদের ছারা প্যারিস রক্ষার কোনরূপ সাহায্য হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। অথচ এক প্রাণীও প্যারিস ভাগে করলে না, এমন কি অতি নিরীহ সুলকায় মুদি-পশারীরাও নয়। কারণ এ বিষয়ে পাারিসের কোনও নাগরিকের মমে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে, "il faut etre là"—নাগরিক-দের পক্ষে স্বেচ্ছার প্যারিসে অবরুদ্ধ হয়ে থাকাট। ফলের দিক থেকে দেশলে একটা মন্ত অকাজ কিন্তু আত্মার দিক থেকে দেখলে যে একটা বড় কার্জ, সে কথা অস্থীকার করা চলে না। যথন একটা বড গোছের দায় জাতির ঘাড়ে এসে পড়ে তখন নিজ নিজ শক্তি অনুসারে তার ভারবহন করবার অধিকার যে সকলেরই আছে. এই মহা সত্যের সন্ধান প্যারিসিয়ান মাত্রেই নিজ অন্তরে লাভ করেছিল, এর প্রমাণের জন্ম ভারা কোনও যুক্তিতর্কের অপেকা श्राद्ध नि ।

আজকের দিনেও আমরাও একটা যুগসদ্ধির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি, স্তরাং বাঁদের অদেশের প্রতি অজাতির প্রতি মমতা আছে, তাঁদের প্রতিজনের পক্ষেই যে যেখানে আছেন, তাঁর পক্ষে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকা কর্ত্তব্য, কেননা নানারকম জীবণ সমস্যা আমাদের চারদিক থেকে একেবারে ঘিরে কেলেছে। সংক্ষেপে "il faut etre là" বদিচ আমরা ঠিক জানিমে যে এইরূপ দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও সার্থকতা আছে, কি নেই।

#### ( 0 )

বর্ত্তমান ভারতে বে সমস্তাটা সব চাইতে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে আমাদের পলিটিকাল সমস্তা পলিটিকাল হিসাবে আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নগণ্য জাত, এ হীনতা আমরা কেউ প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। ফলে এই অসন্তোষ দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর শুধু বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করে এসেছে। তার পর এই যুদ্ধের কলে পূৰ্বে যা ছিল অসন্তোষ তা এখন দাঁড়িয়েছে অশান্তিতে। এ অশান্তির ভোগ পৃথিবীর সকল দেশের রাজা প্রজাকে কিছুদিন ধরে কিছুনা কিছু ভুগতেই হবে, তার জন্ম কোন পক্ষেরই হা হুডাশ করবার প্রয়োজন নেই। এ অশাস্তির মূলে আছে বিশ্বমানবের সেই মৃক্তির আশা, সেই মৃক্তির আকার্জন, সেই মৃক্তির প্রয়াস, এক কথায় মানুষের সেই আত্মজান, বা এই যুদ্ধের ক্রোড়ে বৃদ্ধিলাভ করেছে। মানুষ তার মনশ্চকে আজ যে সভ্যতার সাক্ষাৎ পেয়েছে. কাল হোক পরশু হোক মানব সমাজে সে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হবেই হবে, কেউ তা চিরদিনের জন্ম ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হতে পারে যে আমার এ বিশাস ভূল। তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা ভুল ধারণার উপরেই সকলে যে জীবন ধারণ করে, আমার এ মত ত আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছি।

এই নব আশার আমাদের বুক বাঁধতে হবে, এবং এই মর-সভ্রক্তা গড়বার দায়িত্ব আর পাঁচজনের মত আমাদেরও ঘাড় পেতে নিডে হবে; এই কথাটা স্মরণ রেখো বে, এই মুক্তির পথে অলেষ বাধা, অসংখ্য বিশ্ব আছে। কোন বিষয়ে বাধা পেলে হতাশ হরে পড়াটা আমাদের জাতিগত স্বভাব, আমরা যদি সত্য সত্যই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাই, তাহলে আমাদের চিরাগত স্বভাবকে পদে পদে অতিক্রম করবার জন্ম প্রস্তুত হতে হবে।

এ সত্য আমরা ভূলে গেলে চলবে না যে. মামুষ কোনও কাম্যবন্ত একমাত্র কামনার বলে লাভ করতে পারে না. যদি না তার পিছনে সাধনার বল থাকে.—আর সাধনার অর্থ হচ্ছে বাধা অভিক্রম করবার ইচ্ছা ও জ্ঞান শিক্ষা ও শক্তি। সিদ্ধিলাভের পক্ষে মান্যবের ছিবিধ বাধা আছে, এক বাইরের আর ভিতরের। এই বাইরের বাধা গুলিই বেশি করে আমাদের চোখে পড়ে, কেননা চর্শ্বচক্ষুর সম্পর্কই হচ্ছে বহির্জগতের সঙ্গে। অথচ এ কথা সম্পূর্ণ সভ্য বে निष्कत छिजतकात वाधारे श्टब्ह मासूरवत नव চारेए वह वाधा. এवः এই বাধা অতিক্রম করতে না পারলে মুক্তিলাভ করতে কেউ পারে না, কোন ব্যক্তিও নয় কোন ছাতিও নয়। আমাদের নিজেয় প্রকৃতিই যে আসলে আমাদের দীন করে রাখে. এ সত্য সকলের নিকট প্রভাক্ষ নয়, তারপর যাঁর কাছে প্রভাক্ষ তাঁর কাছেও সে সভ্য প্রিয় নয়। নিজের প্রকৃতির উপর জয়লাভ করা অত্যস্ত কঠিন, এ যুদ্ধে হৃদয়াবেগের সাহায্য পাওয়া যায় না, অপর পক্ষে বাহিরের বাধা দুর করতে বখন আমরা অগ্রসর হই, তখন রোষ ও কোভ আবেগ ও আক্রোশ প্রভৃতি মনোবৃত্তি আমাদের প্রবল সহায় হয়। এদের সহায়তার অবশ্য আমরা সব সময়ে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারি নে। এ জাতীয় মনোবৃত্তি মামুষকে উত্তেজিত করে কিন্তু ভার পথ নির্দেশ করতে পারে না. এরা যে জ্মান্ত। স্থভরাং জামরা

यि कीवत्न मुक्लभूक्ष श्रु हाई छाश्ल आमारमत मनरक मुक् कत्राट हरत, ब्लानरक बायब कत्राट हरत। रय कांटि-गर्टरनंत कथाय দেশ আজ মুখরিত, তার গোড়ার কথা এবং শেষ কথাও হচ্ছে স্বঙ্গাতীর মন গডে তোলা।

#### (8)

ৰাইবের অবস্থার যে বদল দরকার এ কথা আমি অস্বীকার করি নে, কেননা আমি বাছজান শৃত্য নই। প্রতিকৃল অবস্থার ভিতর মানুষ হয়ে ওঠা যে কতদুর কঠিন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। ম্যালেরিয়ার ভিতর বাস করে' অনশনক্লিষ্ট লোকে কেবল মনের জোরে যে স্বস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারে, মনের এতাদৃশ অলোকিক শক্তির উপর আমার কোন প্রকার ভরদা নেই। বাইরের অবস্থা যত অমুকৃল হবে, দেহ ও মনে আমরা মামুষ হয়ে ওঠবার যে তত স্থােগ পাব, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। স্থতরাং যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমাদের তুরবস্থা দূর করবার জন্ম ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা যে দেশের মহা উপকার সাধন করছেন সে বিষয়ে কারখানার সাহায্যে আমরা যথার্থ মুক্তিলাভ করতে পারব না ; কল তা--সে বসনেরই হোক আর শাসনেরই হোক, মামুষ গড়তে পারে না, কেননা ঘটনা এই যে মাসুষেই কল গড়ে। বাহিনের অবস্থা যতই অনুকুল হোক না কেন, সে অবস্থা মানুষকে ভার মনুষ্যুত্ব লাভের

স্থযোগ দেয় মাত্র, তার বেশি কিছু করতে পারে না। সে স্থযোগের সন্থাবহার করা আর না করা, করতে পারা আর না পারা, নির্ভর করে তার মন আর চরিত্রের প্রবৃত্তি ও শক্তির উপর।

মানুবের মন যে তার দেহের চাইতে বড়, তার আত্মশক্তিই যে সব চাইতে বড় শক্তি, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের যথার্থ কাম্যবস্তু হচ্ছে মনের স্বরাজ্য, এবং এই স্বরাজ্য লাভের প্রধান সহায় হচ্ছে সাহিত্য। বাঙালীর মন বাঙলা ভাষার ভিতর দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে, এই বিশ্বাস এই আশাই হচ্ছে "সবুজ পত্রে"র আন্তরিক কথা। এ কথা শুনে অনেকে বলতে পারেন—"সবুজ-পত্র'ত কিছুই গড়ে ন্যু, শুধু অনেক জিনিষ ভাঙ্গে। এর উত্তর যে মনের দেশেও কারাগারের দেয়াল ভাজার নামই গড়া।

#### ( ( )

পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছে, যারা যে কাজ করতে পারে তাকে ছোঁয় না, আর যে কাজ করতে পাারে না তাতেই গিয়ে হাত লাগায়। এইরূপ অনধিকার চর্চার ফলে মামুষের ঢের চেফা বিফল হয়, ঢের কাজ বিগড়ে যায়। আশা করি এ রকম ভুল আমরা করে বসব না। ভারতবর্ষকে এ যুগে বাঙালী যা দিতে পারবে, এবং বিশেষ করে বাঙলাই তা দিতে পারবে,—সে হচ্ছে তার হাতের কাজ নয় মনের কাজ। স্বদেশকৈ আমাদের প্রধান দানই হবে সাহিত্যদান। এ দান বে কি আকার ধারণ করবে তার পরিচয় নেওয়া এবং সেই

সঙ্গে তার মূল্য নির্দ্ধারণ করাটাও আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক. নচেৎ পরের কথায় আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করতে উল্পত হতে পারি. এবং তাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি ত হবেই এবং ভারতবর্ষের কোনও লাভ হবে না। বৈশ্ববকৃল ত্যাগ করলেই যে তাঁভিকৃল লাভ করা যায় না, এ ষ্ণত্য এদেশে ইতর সাধারণেও জানে। যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেন তাঁদের চিরদিনই কাজের লোকদের কাছ থেকে নানারূপ বাজে কথা শোনবার জন্ম প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এ সব কথায় অবশ্য কর্ণপাত করতে হবে কিন্তু মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই।

### ( & )

আমরা সকলেই এখন দেশের পূজায় রত হয়েছি। এ পূজায় কেউ বা দান করবেন বস্ত্র, কেউ বা অন্ন, কেউ বা হুবর্ণ কিন্তু আমুরা দান করতে পারব শুধু ধূপ দীপ আর পুষ্প। এই তিন দানের মূল্য যে কি সে বিষয়ে, একটি প্রাচীন ইতিহাস এখানে কীর্ত্তণ করি। পুরাকালে এই ভারতবর্ষে স্থবর্ণ নামক জনৈক ঋষি সায়স্তৃষ মমুকে প্রশ্ন করেন যে ধূপ দীপ পুষ্পের ঘারা পূজা করবার সার্থকতা কি। ভগবান মন্তু পুষ্পদানের এইরূপ গুণকীর্ত্তণ করেন—

\* • \* "मिर्गि कूस्माक प्रात्रा जूहे हन, रक ও त्राक्मानन कूस्म पर्नात সভট হন, নাগগণ সমাকরণে পুষ্প উপভোগ করিলে তৃটি লাভ করে, আর মানবগণ আত্মাণ দর্শন ও উপভোগ এই তিবিধ উপার বারা সম্ভষ্ট ছইয়া থাকে।"

শায়স্তৃৰ মন্ত্ৰৰ এ কথা যে সম্পূৰ্ণ সভ্য, ৰবীক্ৰনাথ এ যুগে ভা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি ভারতীর পায়ে যে পুষ্পাঞ্চলি দিয়েছেন, তার আদ্রাণে ও দর্শনে বিশ্বের লোক মোহিত হয়ে গিয়েছে এবং তা উপভোগ করবার জন্ম দেব দানব যক্ষ রক্ষ সকলেই লালায়িত হয়ে উঠেছে। মনু আরও বলেন যে—

"কুত্মগণ দেবগণকে তৎক্ষণাৎ প্রদান করে; তাঁহারা সংকর নিদ্ধ অতএব প্রীত হইনা মানবগণের মনোরথ ইপ্সিত হারা পরিবর্দ্ধিত করেন" \* \*

এ অবশ্য মন্ত আশার কথা, তবে তা এযুগে কতদূর ফলবে, সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

এ দান করবার সাধ্য অবস্থা আমাদের নেই, কেন না প্রতিভার স্পর্শ ব্যতীত কোন ভাষাতেই কাব্যের ফুল ফুটে ওঠে না। তারপর আসে ধূপদানের মাহাজ্যের কথা, এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে মন্ত্রর বচন উদ্ধৃত করা নিপ্রয়োজন। ধূপদান করাও আমাদের ক্ষমতার বহিন্ত্ ত, আমরা বড়জোর কালেভদ্রে ধূনো দিতে পারি, কিন্তু সে শুধু মশা তাড়াবার জন্ম।

এখন দীপদানের স্থফল শুসুন —

"দীপজ্যোতি উর্জ্ব ও অন্ধন্য বিনাশক। এই নিমিত্ত উর্জ্বগতি দান করে, এ বিষয়ে এই নিশ্চয় আছে। দীপদান হেডু দেবগণ তেলখী প্রভাসশান্ত ও প্রকাশমান হইরাছেন, এবং দীপদান না করিয়া রাক্ষ্যগণ তামসভাবে লাভ করিয়াছে, অভএব দীপদান করা বিধেয় হইরাছে। মানব আলোকদান হেডু চক্ষ্যান ও প্রভাযুক্ত হয়, অভএব দীপদান করিয়া হিংসা করিবে না, এবং তাহা হরণ করিবে না ও নাই করিবে না" \* \* \*

আমরা "সবুজ পত্রে"র অন্তরে মনের প্রদীপ জালিয়ে রাখতে চেফা করব এবং অদেশকে যদি কিঞ্চিত-মাত্র আলোকদানে সমর্থ হই, ভাহলেই আমরা কৃতার্থ হব, কারণ আমরা চাই যে সকলে চক্ষুদান ও প্রভাষুক্ত হন। যাঁরা আলোকে ভাল বাসেন না তাঁদের নিকট আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমরা যে দীপদান করতে যত্নবান হয়েছি সে দীপকে, "হিংসা করিবে না, তাহা হরণ করিবে না ও নষ্ট করিবে না"। বলা বাহুল্য অন্ধকারেই মানুষ ভয় পায়।

পূর্বোক্ত ইতিহাস মহাভারতের অমুশাসন পর্বের সপ্তানবভিত্ম অধ্যায় হতে অনূদিত, কিন্তু এ অমুবাদ আমার কৃত নয় বর্জমান রাজবাটীতে এর জন্ম; স্ত্রাং এর ভাষার জ্বন্থ আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

## নব-বর্ষ।

----°\*;----

## শ্রীমান চিরকিশোর কল্যাণীয়েযু—

নবর্ষ আর নবহর্ষ, এদেশে এ চুই বস্তু এক কবিতা ছাড়া আর কোণাও মেলে না। আর আমাদের জীবনটা আর যাই হোক কবিতা নয়, যদি কিছু হয় ত সে এক মহা হ য ব র ল। তাই নতুন বছর প্রতি বৎসর আমাদের শুধু নতুন করে জালাতে আসে, কিন্তু তাতে বেশি কিছু যায় আসে না। অভ্যাসের গুণে ও জালা আমাদের গাসওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এবার বৈশাথ একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে দেখা দিয়েছেন। আকাশ এক সঙ্গে এমন লাল ও করাল হয়ে উঠেছে আর বাতাস এতটা উত্তপ্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ছটেছে যে, মনে হয় যেন কাছে-কোলে কোণাও আগুন লেকেছে। সকাল থেকে সঙ্কো উপর থেকে অবিরাম অগ্নির্ম্ভি হচ্ছে, আর পশ্চিম থেকে একটানা একরোখা হাওয়া বইছে, যার স্পর্শে মুখ পুড়ে বায়, বুক পুড়ে যায়; আর দিনভর কানে আসছে তার হা হা হো হো শব্দ আর নাকে চুকছে তার চন্দনের নয়, গন্ধকের গন্ধ। এ আকাশ এ বাতাস আমাদের বাঙলা দেশের নয়, এমন কোনও পোড়া দেশের, যায় উপর ক্ষত্রের রোই-ক্যায়িত নেত্রের দৃষ্টি পড়েছে।

সিন্ধুদেশে একটি সহর আছে যার তুল্য গরম জায়গাঁ, থারমমেটরের মতে ভূ-ভারতে আর নেই, যতদূর মনে পড়ছে, সে সহরটির নাম হচ্ছে শক্কর। শুনতে পাই সে দেশের অধিবাসীরা বলে যে, ভগবান যথন শক্কর তৈরি করেছেন তখন নরক সৃষ্টি করবার আর কি প্রয়োজন ছিল। নরকের এক প্রদেশের দাক্তের চোখে-দেখা বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে দেখতে পাবে যে, শক্কর বাসীদের এ প্রশ্ন মোটেই অসক্ত নয়।

> "E già venia su per le torbid' onde un fracasso d'un suon pien di spavento, per cui tremavano ambedue le sponde." non atrimenti fatto che d'un vento impetuoso per li avversi ardori, che fier la selva senza alcun rattento; li ramì schianta, abbatto e porta fuori; dinanzi polveroso va-superbo,

#### অসাার্থ---

"নদীর অপর-পার থেকে একলক্ষে তার খোলাজন ডিলিরে এমন একটি বিকট শক্ষ আমাদের -কানে এসে পৌছল, যা ওনে আমাদের মন আতঙ্কে ভরে উঠল, আর যার ধারার নদীর উচ্চরকুল থর থর করে কাঁপতে লাগল।

e fa fuggir le fiere, e li pastori"

এ শব্দ সেই ৰাজাসের চীৎকারধ্বনি, যে ৰাজাস আগুনের ভাড়নার ছুটে পালিরে আসছে এবং স্থমুধে গাছপালা যা-পড়ে তাকেই অবিরাম প্রহার করছে। এই রক্ষ-বায়ু গাছের সব ডালপালা ভেলে মাটির উপর ছড়িরে দিছে, আবার সে সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাছে। এ বাতাস স্থম্থে খুলোর মেঘ উদ্ধিরে মহাদর্পে তেড়ে আসছে, আর কি পশু কি মাহ্য সকলকেই মারের চোটে থেদিরে দিছে।"

এ বৎসর বৈশাখের রোধে আমরা দাস্তের নরকের নবমচক্রে যে পড়ে গিয়েছি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জানো কি পাপে মামুষের এ নরক বাস হয় ?—দাস্তে বলেন সনাতন ধর্ম্মে বিখাস না করায়। আমরা যে এ অপরাধে অপরাধী সে জ্ঞান আমার ছিল না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে নানা রকমের orthodoxy আছে, সস্তবত আমরা তার ভিতর কোন একটার প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছি। সেই পাপেই আমাদের এই শাস্তি।

আসলে সত্য কথা এই যে শুধু শকর কেন, ভগবান য়খন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন আর নরক তৈরি করবার কি প্রয়োজন ছিল? আগুন এদেশে চিরকালই জলেছে—তাই না বৌদ্ধর্শের সাধনার ধন হচ্ছে নির্বান, আর সনাতন ধর্শ্বের কাম্য ও গম্যুন্থান, স্বর্গ। আমাদের পূর্ববপুরুষেরা স্বর্গে যাবার জক্য তেমনি লালায়িত হতেন, যেমন আমরা হই, সিমলে দারজিলিং যাবার জক্যে এবং দুই-ই এক কারণে অর্থাৎ হাওয়া বদলাবার জল্যে। এর প্রমাণ তাঁদের সঞ্চিত পূণ্য ক্ষয় হলে তাঁরা স্বর্গ ছেড়ে আবার দেশে কিরে আসতেন, যেমন আমাদের পুঁজি-পাটা খরচ হয়ে গেলে আমরা সিমলে দারজিলিং থেকে আবার দেশে নেমে পড়ি। আমার বিশাস আমাদের কাব্যে দর্শনে পুঁজিতে যে "ভবসাগর" উত্তীর্ণ হওয়া জীবনের প্রধান কর্ত্ব্য বলে উল্লিখিত হয়েছে, সে ভবসাগর

হচ্ছে কালাপানী। এবার মরে আমরা কেনা আবার বিলেডে ভুনাতে চাই।

দেখতে পাচ্ছ গরমে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নইলে এত বেফাঁস বকি! আসল কথা এই ষে, নববর্ষ আমাদের প্রাণে নব হর্ষ না আফুক, আমাদের মনে নব-আশা এনে দেয়। বাইরে ঝড বইলেও মাত্রুষ তার অন্তরে "ন মুঞ্চি আশা বায়ু" এ হচ্ছে শাস্ত্র ৰচন, তারপর ভাষাতেও বলে, "যতক্ষণ খাস ততক্ষণ আ**শ**"। অতএব সকলে মিলে, আশা করা যাক যে এবার বর্ষশেষে আমাদের হর্ষের কারণ ঘটবে।

### ( 2 )

গরম দেশে বাস করার ভিতর স্তখ না থাক স্বস্তি আছে। সে দেশে মামুষ জীবনের বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে, আর বাদবাকী অংশটা ঝিমিয়ে কাটাতে পারে। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে বেদ উত্তরমেরুতে রচিত হয়েছিল, এ কথা সত্য কি মিথ্যা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁদের প্রথমত বেদের এবং দ্বিতীয়ত উত্তর-মেরুর সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, আমার নেই, অতএব উক্ত মন্ত্র প্রথমে উত্তরমেকতে কিম্বা দক্ষিনমেকতে উচ্চারিত হয়েছিল সে কথা বলতে আমি অপারগ। তবে বেদ যে গ্রীম্ম প্রধান দেশের বাণী নয়, ভার প্রমাণ "মা দিবাং সাপিদ" এই বৈদিক নিষেধ বাকা। আছও দেখতে পাছিছ শীতপ্রধান দেশের সজ্যতার মূলকথা ঐ একই। ইউরো-পের দেবতারা যে জাগ্রত এ কথা কে অস্বীকার করবে ? সে কালের আর্বোরা এদেশে এসে আমাদের দিবানিস্তা ভাঙাতে একবার চেক্টা

করেছিলেন, তারপর জলবায়ুর গুণে তাঁরা নিজেরাই তন্ত্রাভিতৃত হয়ে পড়লেন, এবং দিবানিদ্রার নাম যোগনিদ্রা দিয়ে বেদের অবিরোধে সেই নিদ্রাত্র্যথ অনুভব করতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে নানারকম পার-লোকিক স্থেক্তা দেখতে লাগলেন। তারপর ফাঁক পেয়ে আমরা বহুদিন ধরে দিবি্যু আরামে ঘুম দিচ্ছিলুম, ইতিমধ্যে ইউরোপ থেকে আর এক দল আর্য্য এসে আমাদের সে নিদ্রা আবার ভক্ষ করেছে। ইতিমধ্যে অবশ্য নানা দেশ থেকে নানা জাতি এসে আমাদের যথেক্ট হয়রান পরিপান করেছে, কিন্তু "মা দিবাং সিল্স"—এ হকুম আমাদের উপর ভারা কেউ জারি করে নি। মোগল-পাঠান আমাদের দেহ নিয়ে অনেক টানাটানি করেছে কিন্তু তারা আমাদের মনের উপর হন্তক্ষেপ করেনি, অর্থাৎ তারা আমাদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়নি। বলা লাহল্য ঘুমৌয় আসলে শারীর, মন শুধু শুয়ে পড়ে।

এই নব ইউরোপীয় সভ্যভাই আমাদের মনকে এমনি জাগিয়ে তুলেছে যে, সে মনে ওঠবার এবং ছোটবার প্রবৃত্তি এক রকম জদম্য ছয়ে উঠেছে। অথচ আমরা উঠতে গেলেই আমাদের বাসগৃহের ছাদ আমাদের মাথায় চড় মারে আর ছুটতে গেলেই তার দেয়াল আমাদের বুকে ঘুঁলো মারে। আর অমনি আমরা বাঁ হাত মাথায় দিয়ে বসে পড়ে ভান হাত বুকে দিয়ে কারা জুড়ে দিই। সে কারার হুর ললিত আর তার বুরো হচ্ছে এই যে, যে মাথার মত চরম মাথা আর যে বুকের মত নরম বুক পৃথিবীতে আর কোথায়ও নেই, ছিল না, এবং থাকতে পারে না, সেই মাথা ও সেই বুকে এত চোট লাগে। এই ব্যাপারটারই নাম হচ্ছে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তি। এ অশান্তির ফল ভালই হোক আর মন্দই হোক, এর জন্ম দায়ী ইউরোপের সাদা মানুষ, ভারতবর্ষের

কালা আদমি নয়। প্রথমত ইংরাজি শিক্ষা ঠুকঠাক করে আমাদের শুধু জনকতকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছিল, তারপরে এই যুদ্ধ একখায়ে দেশশুদ্ধ লোকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছে। আজকের দিনে দেশের লোক কি চায় তা তারা ঠিক না জানলেও, বা আছে তাতে তারা যে সন্তুষ্ট নয় এ ত চোখে আছুল-দেওয়া সত্য। আমাদের এ অশান্তির পরিচয় পেয়ে যাঁরা অতিমাত্রায় বিচলিত হয়েছেন, তাঁরা বলেন, তোমরা যা চাও সে হচ্ছে আকাশের চাঁদ। তথাস্তা। কিন্তু চাঁদ চেয়ে তার পরিবর্ত্তে অদ্ধচন্দ্র পেলে মানুষের বুক ত জুড়িয়ে যায়ই না, উপরন্তু মাথা গরম হয়। দেশের কথা এইখানেই থতম করা যাক। ও-কথা বলতে গেলেই হা হুতাশ করতে হয় এবং আমার বিশাস আমরা সাহিত্যে দীর্ঘ নিঃশাসের যথেষ্ট অপবায় করেছি, এখন অস্তুড কিছু দিনের জন্য, আমাদের পক্ষে প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্ত্ব্য,-মনের বলাধানের জন্য।

#### ( 0 )

দেশের অশান্তির কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বিদেশের শান্তির কথা পাড়া যাক। এ বিষয়ের বিচার আমরা খুব দূর থেকে খুব একটা উচু জায়গায় বলে করভে পারব, অতএব এ ক্ষেত্রে আমাদের রায় বথেষ্ট উদার, যথেষ্ট নিরপেক্ষ হবে; বিশেষত সে রায়ের যখন কোনও ফায়গালা নেই। পরের সমস্থার সহজ্ঞ মীমাংসা কে না করতে পারে ? তা ছাড়া এ বিষয়ে মতামত দেবারও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মছে। ভারতবর্ষ হচ্ছে League of Nations, একটি Original member অর্থাৎ এই যুদ্ধের ফলে আমাদের আর

কিছু লাভ হোক আর না হোক আমরা গাছে না উঠতেই এক কাঁধি নামাবার অধিকার পেয়েছি। "কিমাশ্চর্যামতঃপরম্!"

ইংরাজিতে একটি প্রবচন আছে যে, "মন্দের ভিতর থেকে ভাল বেরয়"। এই যুদ্ধটা যতই আস্থরিক, যতই পাশবিক হোক না কেন, এর ভীষণ আর্ত্তনাদের ভিতর থেকে একটা আকাশ বাণী শোনা গিয়েছে। এর দিগস্তব্যাপী তোপের আওয়াজ ভেদ করে এই কথাটা বেরিয়ে এসেছিল যে, এ হচ্ছে প্রভূত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ। এই আকাশ বাণীতে আমিও বিশ্বাস করেছিলুম, কেননা এ হচ্ছে আশার বাণী। জানই ত মামুষে যাকে বিশ্বাস বলে সে শুধু আশারই বেনামদার, স্থতরাং ইউরোপের শান্তি-বচনে বিশ্বাস স্থাপন করে' আমি নির্ক্তিতার পরিচয় দিই নি, পরিচয় দিয়েছি শুধু এই সত্যের যে, আমিও মামুষ অর্থাৎ মূল্ত আশাজীবি।

তবে আমার প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, আশাই বলাে আর বিশাসই বলাে, বতক্ষণ না তা স্পান্ট একটা আকার ধারণ করে, ততক্ষণ তা মনের ভিতর দিয়ে শুধু আনাগােনা করে, সেখানে আসন পায় না। এই সংহার-নাটকের বখন দম ফুরিয়ে আসবে তখন তা যে মিলনান্ত হবে আমার এ বিশাস থাকলেও উপসংহারটা যে ঠিক কি রক্ষ হবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনও স্পান্ট ধারণা ছিল না। অভঃপর উইল্সন সাাহেবের কল্লিত সাক্ষোপাঙ্গ শান্তির প্রস্তাব যথন মুর্তিমান হয়ে বিশ্বমানবের চােখের স্থমুখে থাড়া হল তখন মহা উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম, কেননা শুধু যে ধরাছোঁয়ার মত একটা জিনিষ পেলুম তাই নয়, দেখা গেল তাঁর মনগড়া শান্তির চৌদ্দটি পদ আছে। বাঙলার জনৈক রসিক লেখক বলে গিয়েছেন যে, "রচনটা গছ কি পছ তা

চেনা যায় শুধু চোদ্দর"। এই সূত্রের উপর নির্ভর করে, সহজেই বিশাস করেছিলুম যে এই সংহার নাটকটি অভি বিজিগিচ্ছি গছ হলেও এর উপসংহার হবে পছা, শুধু পছা নয়, একেবারে চতুর্দশপদী কবিতা, ইংরাজিতে যাকে বলে 'সনেট'। এতে মনে একটু অহন্ধারও হলো এই ভেবে যে শেষটা জয় আমাদেরই হলো কেনা উইল্সন সাহের আমাদেরই দলের লোক অর্থাৎ তিনি একাধারে অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। ভাল কথা উইল্সন সাহেবের Essays পড়েছে? চমৎকার লেখা। যে হাত থেকে State নামক হাজার তুয়েক শুকনো পাতার গ্রন্থ বেরিয়েছে, সেই হাত থেকে যে অমন সব সরস প্রবন্ধ বেরতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। মধ্যে থেকে একটি অবাস্থর কথা বলে নিলুম, এই প্রমাণ করবার জয় যে আইনের অধ্যাপক হলেও মানুষে অবসর মত রসালাপ করতে পারে। যাক ও সব কথা, এখন আবার শান্তির প্রসঙ্গে কিরে আসা যাক। আমরা ত আশা করেছিলুম মস্ত কিন্তু ফলে দাড়াল কি?—

দেখা যাচ্ছে যে এই কুরুক্ষেত্রে জয়যুক্ত পঞ্চপাশুবের হাচগড়া সন্ধিপত্রে যা আছে, সে হচ্ছে শুধু দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ, আর পৃথিবীর জমির ভাগ বাঁটোয়ারা, এক কথায়, শুধু জ্যামিতি আর পাটিগণিত। "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিমু হায়"— কবিতার বদলে অন্ধ 1 আমরা চেয়েছিলুম দেখতে সভ্যতার একটা নতুন প্রাণ চিত্র বিস্তু দেখতে পাচিছ শুধু পৃথিবীর একটি নতুন মানচিত্র।

(8)

এই প্রস্তুত শাস্তির গুণাগুণ তিনিই বুঝতে পারেন যিনি

আঞ্জীবন রেখা ও সংখ্যা নিয়ে কারবার করেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক পাওয়া হুল্ভ যিনি একাধারে পাকা জরিপ-আমিন ও পাকা স্নোর-নবিশ, কেননা মানব সমাজে কেউ পারে মাপতে আর কেউ পারে গুণতে। মহামাশ্য কলিকাতা উচ্চ আদালতে একদল উকিল আছেন য়ারা নাকি ম্যাপ বোঝেন ভাল, আর উক্ত আদালতে একদল ব্যারিষ্টার আছেন যাঁরা নাকি ছিসেব বোঝেন ভাল। এ ৰুণা আমি বিশাস করি। মোটামুটি মামুষ ঐ চুই ধাতেরই হয়ে थां का लांक वाल जामारमत रमान शिलिंग त्र प्र'नम शास्त्र, তার কারণ এরা তু'দল তু'জাতের লোক, মডারেটরা বোঝে ভাল हिरुगत, आत Extremists-ता नका! आमि (य এ छू'मरलत रकान দলেরই নই, তার কারণ আমার কলমের মুখ দিয়ে যা বেরয় তা রেখাও নয় সংখ্যাও নয়, ছেরেপ অক্ষর। সীমার জ্ঞান ও অর্থের জ্ঞান আমারও আছে, কিন্তু দে অন্ত ক্লেত্রে। তবে পৃথিবীতে থাকতে হলে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের সঙ্গে একটা মোটামুটি রকমের পরিচয় সকলেরই হয়, আমারও হয়েছে। সেই পরিচয়ের বলে আমি বলি, পৃথিবীর একটা নতুন নক্সা পাঁচভনে সহজেই তৈরি করতে পারে কিন্তু বিশ্বমানবকে সেই সঙ্গে পঞ্চীকৃত করা ভাদৃশ্য সহল সাধ্য ব্যাপার নয়। মাটিকে আমরা বেমন ইচ্ছে ভাগ করতে পারি, মামুষের সঙ্গে মামুষের যোগ-বিরোগ করা নিরেই ভ যত মৃক্ষিল। যুদ্ধ মাটি নিয়েই হয়, শাস্তি কিন্তু মনুকাছের উপর প্রভিন্তিত।

প্রথমেই দেখনা কেন, পাঁচজনে মিলে যত সহজে পৃথিবীর কালী করেছেন তত সহজে তার নকা তৈরি ক্রতে পারছেন না গোল

বেধেছে তার বঙ দেওয়া নিয়ে। এ মানচিত্রে রেখার সঙ্গে বর্ণের মহা ছল্ম বেধে গিয়েছে, বর্ণ কোথাও বা সীমারেখাকে অভিক্রম করতে চাচ্চে কোথাও বা বিভক্ত হতে আপত্তি করছে। জর্মাণী বলছে, এ সন্ধি ত আসলে বিচ্ছেদ। অপর পক্ষে ইতালি বলছে, এ সন্ধিতে ত সমাস হল না। এই দুই আপত্তিই উঠছে বর্ণের দিক থেকে। এ চই আপতির এমন কোনও সচতর নেই যা সকলে বিনা বাক্যব্যায়ে গ্রাহ্ম করে নিতে বাধ্য, ভার কারণ ইউরেপের এই নুডন ভাগ বাটোয়ারার গোড়ার একটা গলদ আছে।

এই নুতন বন্দোবস্তের গোড়ার কথা হচ্ছে Self-determinations of Nations অৰচ nation যে কাকে বলে সে বিষয়ে এই বন্দোবস্তকারীদের মনে কোনও স্পাষ্ট ধারণা নেই। Nation-এর মূল কোথায়, জমিতে না জাভিতে ? যারা একদেশে বাস করে ভারা সকলে মিলে যদি একটি nation হয় তাহলে তাদের জমি ভাগ করে নিলে তাদের nationality রক্ষা হয় না। এই হচেছ জন্মানীর কথা। অপর পক্ষে যার। এক ভাতের লোক তারা সকলে মিলে যদি একটি nation হয় তাহলে বিদেশকে আত্মসাৎ না করলে তাদের nationality-ও পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই হচ্ছে ইতালির কথা। Nation শব্দের এই চুটি বিরোধী অর্থের সমন্বয় করতে গিয়েই যত গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে। আসল কথা ও-চুয়ের কোন অর্থ ই পরীক্ষায় টেঁকে না. কেননা এক চৌহদ্দির ভিতর বেমন নানা জাত বাস করে তেমনি এক জাতের লোক নানা দেশে বাস করে। তা ছাডা ইউরোপের কোন প্রদেশই একদেশ নয়: কেননা তার প্রতি দেশের চৌহদ্দি ক্রমান্বরে বদলাছে: ইউরোপের কোন জাতিই একজাতি

নয় কেননা তার প্রতি জাতির শরীরে নানা ভাতির রক্ত আছে। এক কথায় ইউরোপের সব বর্ণই সঙ্কীর্ণ বর্ণ এবং এ বর্ণের ধর্ম্ম হচ্চে চারিয়ে যাওয়া, কতকগুলি সরল রেখার ভিতর তাকে আটক রাখবার যো নেই।

কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে, nation শব্দের যে অর্থই হোক পলিটিক্সে ও-শব্দের অর্থ হচ্ছে সেই জনসমূহ যারা এক রাজ্যভুক্ত এবং যাদের ভিতর সর্ব্ব প্রধান বন্ধনস্তত্ত হচ্ছে চিরাগত একশাসন, একপালন। প্রতি nation নিজের মনে নিজের nationality-র ভিত্তি যাই ভাবক. প্রতি nation অপর সকল nation-কে শুধু পলিটিকাল nation হিসাবেই মানে এবং তার সঙ্গে কারবার করে। রাজনীতির দরবারে এই হিসেবটাই সব চাইতে বড় হিসেব বলেই রেখার সঙ্গে শুধু বর্ণের নয় मः शांत्र विवाप घटि। भनिष्ठिक्त ताकवन अवहो कम वन नयू. স্থুতরাং ইউরোপের এই নতুন বন্দোবস্তে বে nation-এর লোক সংখ্যা বাড়ছে সেই খুসি হচ্ছে আর যে nation এর কমছে সেই ব্যাহ্মার হচ্ছে, অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, এ ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে ইউরোপের রাজণক্তির যোগ-বিয়োগ। উইলসন সাহেব আশা করেন त्व औ भशामित त्रांक्रभक्तित और विद्यावन अ आद्वारान्त्र करन পৃথিবীতে চিরশান্তি বিরাজ করবে। কিন্তু এ আশা ফলবতী হবে কি না, সে বিষয়ে তিনিই আমার মনে একটু খটুকা লাগিয়েছন। মামুষ বে কত নিৰ্বোধ তার একটি উদাহরণ তাঁর New Freedom গ্রন্থেই পড়েছি। উইলসন সাহেব বলেন যে Newton বধন এই জড়-জগতের laws of motion আবিষ্কার করলেন, তখন ইউরোপ ধরে নিলে যে ঐ একই law রাজনীভিতে প্রযুজ্য, অমনি সে দেশের রাজমন্ত্রীরা

balance of power এর সৃষ্টি করতে বসে গেলেন। এ balance 
তিকলে না, কেননা জড়জাথ আর মনোজগৎ এক নিয়মের অধীন নয়।
এখন জিজ্ঞাসা করি আজকের দিনে বড় বড় রাজমন্ত্রীরা সেই পুরোণা
balance of power ছাড়া আর কি রচনা করতে বসেছেন?
নুডনত্বের মধ্যে এইটুকু যে, এবার নাকি এ balance তার গড়নের
হিকমতে মানবসমাজকে stable equilibriun দান করবে। মানবজীবন
কিন্তু ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত। ঘড়ির দম বন্ধ না হলে ওর দোল বন্ধ
হয় না। অভএব এ পৃথিবীতে মামুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন
সে কোন একটা অবস্থায় স্থির থাকবে না। একমাত্র মৃত্যুই মামুষকে
চিরশান্তি দিতে পারে। মহাভারতে দেখতে পাই স্বর্গারোহণ পর্বব
ও শান্তি পর্বের মধ্যে আরও অনেকগুলি পর্ব্ব আছে। স্কুতরাং এই
শান্তি পর্ববির মধ্যে আরও অনেকগুলি পর্ব্ব আছে। স্কুতরাং এই
শান্তি পর্ববিই যৈ ইউরোপের ইতিহাসের শেষ পর্ব্ব, এ কথা বিশাস করা
কঠিন।

#### ( & )

ইউরোপ মার আমেরিকা সমগ্র পৃথিরী নয় এবং ইউরোপের বাইরেও মামুষ আছে স্থভরাং দেখা যাক, তাদের কি ব্যবস্থা হল।

এই শান্তির দরবারে স্থির হয়ে গিয়েছে যে সমগ্র আজিকা এবং বেশির ভাগ এসিয়ার সব জাতিই নারালক। পলিটিকাল হিসেবে যারা স্বরাট নয় পূর্বেই বলেছি ইউরোপের কোন Nation ই ভাদের সাবালক বলে স্বীকার করে না। তাই এই নাবালকদের জন্ম সব উছি নিযুক্ত করা হয়েছে, এবং যভদিন ভারা সাবালক না হয় ভভদিন এই উছিরাই ভাদের শাস্ত্র-সংরক্ষণ করবে। এ অভি উক্তম ব্যবস্থা। তবে এই প্রশ্নটা মনে সহক্ষেই উদয় হর, এই নাবালকেরা কবে
সাবালক হবে ? নাবালকের উদ্ধি নিযুক্ত করা মাত্র যে তার
নাবালকত্বের সেয়াদ বেড়ে যায় ইউরোপের সকল আইনের ত এই
কামুন। তারপর শুনতে পাচ্ছি উক্ত উদ্ধিরা এই সব নাবালকদের
শিক্ষার ভার হাতে নেবেন—তাদের মামুষ করে ভোলবার জন্ম। এ
অবশ্য ভর্নপার কথা, তবে ভয়ের কথা এই যে, ইউরোপীয় মতে শিক্ষাপদ্ধতির একটা মোটা কথা এই যে, "Spare the rod and spoil
the child."

যাকণে ও সব পরের কথা। আমাদের অবস্থা যে ঠিক কি
দাঁড়াল সেটা এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। League of nationsএর হিসাবে আমরা হলুম সাবালক আর nation হিসেবে থাকলুম
নাবালক। একসঙ্গে সাবালক ও নাবালক দেখতে পাচ্ছ পৃথিবীতে
আমরা ছাড়া কেউ হতে পারে না, আমরাই হচ্ছি মানবসমাজে একমাত্র living contradiction, এবং সম্ভবত এই contradiction-টা
আবহুমান কাল living থাকবে।

এত লম্বা বস্তৃতা করবার উদ্ধেশ্য এই প্রমাণ করা যে, পৃথিবীর ভাবনা ভেবে কোনও লাভ নেই। ও-বস্তুটা যখন গোল তখন ওকে চৌকোস করবার চেফ্টা র্থা; বিশেষত তাদের পক্ষে বাদের হাতে হাতুড়ি নেই। তার চেয়ে Voltaire-এর উপদেশ শিরোধার্য্য করা চের ভাল। মাসুষের কাছে তাঁর শেষ কথা এই—

"Cultivate your garden"—সভতাৰ এসো তুমি স্বামি সাহিত্যের চর্চচা করি, কেন না স্বামরা ঐ সাহিত্যের চাব ছাড়া স্বার কিছু করতে পারব না।

#### ( ७ **)**

আর এক কথা, কোমর বেঁধে সাহিত্যের চাব করাও মামাদের পক্ষে কর্ত্তবা। ভারতবাদীর মন গড়ে তোলবার দায় বর্ত্তমানে বিশেষ করে বাঙালীর ঘাড়েই পড়েছে, এবং সে দায় এড়াবার সামাদের অধিকার নেই, কেননা এ দায় আর কেউ বহন করতে পারবে না।

এ যুগে সমগ্র ভারতবর্ষকে আমরা একটি বিরাট পুরুষরূপে দেখতে শিখেছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলি যার শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। কোন প্রদেশ তার কোন অঙ্গ তাও একরকম ঠিক হয়ে গিয়েছে। পাঞ্চাব বে এই বিরাট পুরুষের বাছ আর বোশ্বাই যে তার উদর এ বিষয়ে দেশশুদ্ধ লোক এক মত। পূর্বের আমরা দাবী করতুম যে বাঙলাই হচ্ছে বর্ত্তমান ভারতের হৃদয়, অতএব মাদ্রাক্ত তার পদ। মাদ্রাক অবশ্য এতে আপত্তি করত এবং সে আপত্তি হালে হোমরূল দলে গ্রাছ হয়েছে। এই দলের পলিটিসিয়ানদের মতে, ভারতবর্দের হৃদয় এখন তার বাঁ-দিক থেকে বদলি হয়ে ডানদিকে, এক কথায় বাঙলা থেকে সরে গিয়ে মাদ্রাকে স্বিতিলাভ করেছে। এ কথার প্রতিবাদ করবার আমাদের প্রয়োজন নেই. কেননা আমাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের হাদয় কেড়ে নিলেও তার পা আমাদের ঘাড়ে সভাবধি কেউ চাপিয়ে দেয় নি। কেন দেয় নি, তার ভিতর একটু রহস্ত আছে। আমাদের নব-পেট্রিয়টরা ইতিমধ্যে আবিকার করেছেন বে, এ বিরাট পুরুষের পা বলে কোন অঙ্গই নেই, এ যে চলে না, এই হচেছ এর বিশেষ্ছ ও মহত। এ কথা আমরা সকলেই মানতে বাধ্য, কেননা

জনরব যে এই নব-পেট্রিয়টরাই হচ্ছেন দেশের জাগামী শাসনকর্তা। তাহলেই দেখা বাচেছ বে বাকী থাকল শুধু একটি অঙ্গ—মন্তক। তাই আৰু আমরা দাবী করতে পারি যে, বাঙলাই হচ্ছে ভারতবর্ষের মস্তক, আমাদের এই দাবীর বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার নেই, কেননা ও-অবের ভার নিজক্ষনে নিতে আমরা ছাড়া আর কেউ রাজি হবে না। ওর অন্তরে মন্তিক নামক যে পারার মত পদার্থটি আছে তা মান্যুযের মনকে শেখায়-পড়ায়, তার বাহুকে শাসন করে, তার উদরকে অভি মাত্রায় স্ফীত হতে দেয় না, ভার হৃদয়ের রক্তকে পরিষ্কার করে. তার পরে তা এমন সব স্থায়ের বিধান দেয় যা মেনে চলা রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে বড়ই কফকর। এ ছাড়া ঐ মস্তিক নামক পদার্থটি "আইডিয়া" নামক এক অবস্তুর স্প্তি করে ঘাকে অন্তরে স্থান দিয়ে মামুষের সোয়ান্তি থাকে না, অথচ যার কছি থেকে একদম পালানও মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এ অবস্তার চর্চচা কাজের লোকেরা একেবারেই করতে নারাজ: অভএব এর চর্চা এ যুগে আমাদেরই করতে হবে, কেননা আমরা যে জাতকে-জাত যে unpractical, এ সভ্য ত স্ক্লোক-विनिত। এই খানেই মনে করিয়ে দিই যে মামুষে যাকে সাহিত্য বলে—ুতার জন্মন্থান হচেছ ঐ মস্তিক। স্বতরাং আমরা যখন প্র্যাকটিকাল নই তখন আমাদের পক্ষে একমনে সাহিত্য রচনা করাই শ্রেয়, বিশেষত ধখন আমরা না করলে ও-কাঞ্চ ভারতবর্ষে আর কেউ করবে না। ভাববার চিস্তোবার স্থার কারও সময় নেই ভারা সৰ বড কাজে ব্যস্ত।

# ভবভূতি।

. .

কি মেঘ গন্তীর শ্লোক উঠিলে উচ্চারি,
নির্জয় প্রবল কঠে কি মহা ঝন্ধার!
সহস্র বর্ধেরো পরে প্রতিথবনি ভারি,
আছে ভরি ভারতের প্রাস্তর কাস্তার।
তবু কি করুণ গীতি, তবু কি মধুর!
ক্রুন্সন-কোমল তুমি হে বক্স-কঠোর!
এত প্রেম কে শিখালে তরুণ ব্রাহ্মণ?
এত গর্ববি তবু তুমি কর নাই ভূল;
শোভিল ভোমারি ভালে বিক্রয়-চন্দন;
—কাল নিরবধি আর পৃথিবী বিপুল।
আজি যে সহস্র কঠে উঠে তব স্তৃতি
হে কঠিনে সুকুমার কবি ভবভূতি!

8के माच ১०२৫।

### প্রতিধানি।

---::---

প্রতিধননি, প্রতিধননি, চারিদিকে শুধু
প্রতিধননি। কে আছ নির্ভীক বীর হেথা ?
এই বন্ধ, অন্ধ কারাগৃহ ভাঙ্গি, বঁধু,
ধনিরাজ্যে নিয়ে বাও; দূর কর ব্যথা।
যুগযুগান্তর পূর্বের কোন্ কথা কবে
উচ্চারিত হ'রেছিল প্রতিশব্দ তার
প্রাচীর প্রহত হ'রে, বার বার, বার,
ফিরে আনে দিগুণিত ত্রিগুণিত রবে।
যদি এর আবেন্টনী ভেঙে ফেলা বেত!
আকাশের তলে শব্দ যদি প্রাণ পেত!
কি আনন্দে মাতিয়া উঠিত দশদিক,
মানুষ কি চোখে ধরা দেখিত চাহিয়া,
জীবম কি গান জানি, উঠিত গাহিয়া!
ধ্বনিরাজ্যে, নিয়ে বাবে কে মোরে, নির্জীক ?

२२८म माघ ১७२৫।

### প্রেম।

·----;«:-----

দার্শনিক-বিজ্ঞ করে—ভারে বল প্রেম ? অবিছার মোহ সেতো মানব অন্তরে। বিদেশী পিত্তল সেও স্বর্ণরূপ ধরে, ভারে বল আর কিছ—সে ভো নহে হেম।

বৈজ্ঞানিক হেসে করে—সঞ্চনের ধারে বৃত্তি এক প'ড়ে আছে প্রকৃতিরচন, অভাবে স্বভাব স্বান্টি—জনমে জীবন বৌন-নির্বাচন বৃত্তি—প্রেম বল তারে ?

কবি কৰে—পণ্ডিভের বন্ধাহিরা মাঝে প্রেমের জনম কভু সম্ভবে না সাজে!

সেতো কভু দেখে নাই রাধিকার সনে
কুঞ্জে বসি—সারা বিশ্ব শুধু শ্রামময়,
বাঁশীটি বাজেনি বার হৃদি-বৃন্দাবনে
সে কভু বুঝিতে পারে—প্রেম কারে কয়!

#### 37

-----

নিয়ে নিমেবের প্রাণ হাসিয়া পলক,

ফুলের এলান বুকে উবার আলোকে খুলিয়া বলক,

কোথায় মিলায়!

কাটে,—সে পরশটুকু ভাবিয়া ফুলের, আকুল দিবস্ তার অজানায় !

মিলাইয়া গিয়াছে নিমেষে,

তাই সে-অমিয়-গলা শিশিরের ক্ণা;

কুস্থমের সকল জীবন

ঘিরিয়া থাকিত যদি হ'ত সে—বেদনা।

্এলে তুমি যৌবনের শ্রাবণ উষায়

ঢালিয়া হৃদয় মূনে অযুত সাধনে আকাৰা আশায় যে রূপ-গাবন.

প্রাণের গোপনে সে বে যুমায়ে পড়েছে, তারি স্বপনেতে

রূপ সে যে বাঁশরীর স্থর, কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে উড়ে চলে যায় ;

স্তব্ধভার নিবিড় শস্তব পরশে শিহরি দিয়া নিভূতে খুমায়।

<u> শ্রিহরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।</u>

# উভো-চিঠি।

---;#;----

এপ্রিল ২২, ১৯১৯।

#### **জীবনকুমার**

তোমার উপরে আমি যে মনে মনে একটু বিরক্ত ছিলুম সেটা তোমার কাছে আজ আমার স্বীকার করতে ছিধা নেই, কেননা তোমার শেষ চিঠি পড়ে' একেবারে ডবল খুসি হয়েছি। তুমি হয়ত মনে মনে ভাববে যে, সে চিঠিখানার মধ্যে এমন কি অপরকে খুসি করবার মত পরমাশ্চর্য্য খবর ছিল! তা যে-খবর ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, তুমি একটা কিছু করবে বলে' মনত্ব করেছ।

আমার বিতীয় দকা খুসি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তুমি সাহিত্য-সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছ। আমার বিখাস যে, "Pen is mightier than the sword," এ-কথাটা একটুকু-অতি-রঞ্জিতও নয়, অতি-মণ্ডিতও নয়। লেখনী অসির চাইতে mightier ত বটেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে তা subtler-ও। প্রাক্ষণের শ্বান যে ক্ষব্রিয়ের চাইতে উচুতে ধরা হয়েছে সেটা খামখেয়ালেও নয়, বা খোসখেয়ালীতেও নয়। প্রসি দান করে—মৃত্যু, আর লেখনী—সমৃত। অসি জীবন নিতেই পারে—লেখনী জীবন দিতেও পারে। তাই ত এ দেশে আজ লেখনীর এত প্রয়োজন, অবশ্য যদি সেই লেখনীর পিছনে এমন একটা মস্তিক্ষ থাকে যে- মন্তিকের চিন্তাশীলত। অধর্ম নয় অকর্মও নয়। তবে তুমি সাহিত্য-মন্দিরের পূজারি হয়ে কেবলই পুরোনো মন্ত্র আওড়াবে, না নিজে উযোগ করে' সেই সজে সজে একটু ধ্যান ধারণাও করবে তা শুধু তোমার উপরেই নির্ভর করে। তবে ভোমাকে এইখানে এই কথাটা বলে' রাথছি যে, মন্ত্রের যে গুণ তা মানুষের জিহনা দন্ত ওঠ কণ্ঠ তালু ইত্যাদি Vocal instruments-গুলোর মধ্যেই নেই, আছে তা তার অন্তরে, যেখানে মানুষ বচনশীলতায় মুখর সেখানে নেই, আছে তা ঘেখানে সে আত্মোপলন্ধিতে প্রথব। মন্ত্র হয়ে ওঠে কেবল বাক্য, যখন সেই মন্ত্রের সজে মানুষের আত্মার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। বাক্যের জোর তখনই, যখন তা হ'রে ওঠে মন্ত্র, মন্ত্রের গুণ তখনই যখন তা সেই মানুষের আত্মার সত্যে ও শক্তিতে অভিযক্ত।

কিন্তু সাহিত্য-সেবায় তুমি জীবন উৎসর্গ করবে জেনে স্থী হলেও আমি তোমার একটা প্রশা শুনে একটু দমে গিয়েছি—সাহিত্য-জগতে তোমার সাফল্য সম্বন্ধে। তুমি যে জিজ্ঞেস করেছ, আজ যে বাঙলা দেশের সাহিত্য-সভায় হটো দল গড়ে' উঠল, যার এক দলকে পুরাভন ও অগ্য দলকে নৃতন-পন্থী নামে অভিহিত্ত করা হয়ে থাকে এই হু' পন্থীর মধ্যে কোন্ পন্থা পাম্বজনের শ্রেয় ? এ প্রশ্নে তোমার কতার্থতা সম্বন্ধে আমি সভাবতই একটু দমে' গিয়েছি এই জাগ্যে যে, ও-প্রশ্নের অর্থই হচ্ছে সন্দেহ ও সংশয়। আর সন্দেহ ও সংশয়ের মানে হচ্ছে নিজের অস্তার থেকে সেই বিষয়ে একটা কোন স্পষ্ট তাগিদ না আসা। অস্তরের এই তাগিদই হচ্ছে মানুষের সভ্য; মৃতরাং দেই পন্থাই তার পন্থা। মানুষ যতক্ষণ না এই রকম তাগিদ ভার জন্তর থেকে পায় ততক্ষণই তার প্রশ্ন—এটা করি না ওটা

ধরি ? এ রক্ম তু' নোকোর পা রাখলে আর যাই ছোক, নোকো চলে না। কিন্তু যা হোক এ সম্বন্ধে তোমায় আমি একটা ব্যক্তিগত মত দিতে পারি। আমার দৃঢ় ধারণা যে বাওলা-সাহিত্যে আজ আমরা যে পস্থাই অবলম্বন করি না কেন, আজ আমরা সেধানে বৌদ্ধ দোহার সূব ভাঁজতে গেলে যতখানি ঠকব, বৈষ্ণব পদাবলীর তান সাধতে গেলেও ঠিক ডতথানিই ঠকব। কেননা আজ আমরা বৌদ্ধও নই বৈষ্ণব ও নই—অর্থাৎ অস্তরে।

আসলে পুরাতন পদ্ম ও নূতন পদ্ম কছকট। সজি হলেও ও-সম্বন্ধে ভর্কটার অনেকথানিই বাজে। বাঙলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আসল খাঁটি কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে, তা প্রথমে বাঙলা হওয়া চাই, দিতীয়ত তা সাহিত্য হওয়া চাই। এই হলেই আর কোন সংজ্ঞাই সেটাকে বাঙলা-সাহিত্যের ফলাহারে আপাংক্তেয় করে' রাখতে পারবে না।

এত বড় একটা কথার মুথে তর্কের খাতিরে তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে, যদি কোন বাঙালী ঔপভাসিক কামস্যাট্কাবাসী এক জোড়া যুবক-যুবতীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করে' একখানা উপভাস লেখেন তবে সে গ্রন্থকে বাঙলা-সাহিত্যের জাতে তুলে নিতে হবে কি না? তা বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসবে না কি ?—নিশ্চয় তাকে জাতে তুলে নিতে হবে। সাহিত্য-রক্ষের নানা শাখা যেমন কাব্য উপভাস ইতিহাস ইত্যাদি। এখন যদি বাঙালী-প্রতিহাসিক বাঙলা-ভাষায় একখানি মেক্সিকোর ইতিহাস লেখেন ভবে তা বাঙলা-লাহিত্যের সম্পদ হবে কি না? মেক্সিকোর ইতিহাস বদি বাঙলা-সাহিত্যের সম্পদ হবে কি না? মেক্সিকোর ইতিহাস বদি বাঙলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে তবে কামস্বাট্কার প্রণয়-

কাহিনীই বা কেন করবে না ? বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসনের কথা, সেটা নির্ভর করবে তার দোষ গুণের উপরে—তা সাহিত্যের থাটি জিনিস, না মেকি মাল—তার উপরে।

এই ধর না কেন, কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস যেমন রামায়ণ মহাভারতের গল্প নিয়ে বাঙলা রামায়ণ মহাভারতে রচনা করলেন তেমনি যদি কোন কবি ইলিয়ড ও অডেসির গল্প নিয়ে বাঙলা মহাকার রচনা করেন, তুমি কি মনে কর তাহলে তা বাঙলা-সাহিত্যে কেলা হ'য়ে থাকবে। বাঙালী-মনের এমন সংকীর্ণতা হবে না বলে' আমাদের সবারই প্রাণপণে আশা করা উচিত। তা যদি হয় তবে ইংরেজি-সাহিত্যে শেক্সপিয়ারের হামলেট, রোমিও-জ্যালয়েত, ওথেলো ইত্যাদি নাকচ, বায়রনের ডনজ্য়ান, চাইল্ড-হারল্ড ইত্যাদি কাব্যগুলো নাকচ—করাসী-সাহিত্যেরও ঐ রকম অবস্থা দাঁড়াবে। তোমার সূত্র অসুসারে দেখতে পাচ্ছ জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি রকম একটা হুলুকুল বেধে যাবে। এর উত্তরে যদি বল যে, অস্থা দেশের সঙ্গের বাঙলা দেশের তুলনা! বাঙলা দেশ গড়ে' উঠেছে divine dispensation-এ। তবে অবস্থা নিরুত্রর হয়ে থাকা ছাড়া আর অস্থা উপায় নেই। তবে এইখানে তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে—

"এর চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেহুইন চরণ-ভলে বিশাল মরু দিগস্থে বিলীন।

\* \* \* \*

থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোলে স্বাদ্রবন ছায়ে?

এ মনের ভাব মানুষের একটা চিরস্তন ভাব। "পাজবন ছায়ে"র "ক্ষুদ্র কোন" যভই গভীর কোন হোক না কেন যভই মধুর কোন

**ट्हांक ना एकन, मिट्ट थारनंट मान्यराव मन विव्वकाल कांव्रिय ना, कांव्रिय** না। মামুষের জীবন-ভারে গুণ গুণ করে একটা হুর চিরদিন. গুঞ্জিত হচ্ছে যদি কান পাততে জ্বান তবে কান পেতে শোন. সে স্থর হচ্ছে ঐ—

> "এর চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেড়ইন চরণ-তলে বিশাল মক দিগন্ধে বিলীন।"

এই স্থার যে থামাতে চায় সে বৃহৎকেই থামাতে চায়, মৃহৎকেই অস্বীকার করতে চায়—এ যেন সান্ধ্য-আকাশের একটা মাত্র ভারার পানে চেয়ে সমস্ত আকাশটাকেই ভূলে যাওয়া—সমস্ত আকাশটাকেই অস্বীকার করা।

সে যা হোক আমাদের সাহিত্যে নৃতন ও পুরাতন এই শুক-শারীর ষক্ষ সম্বন্ধে আমার যা মনে হয় তা তোমায় স্পষ্ট করে' বলচি।

প্রথমে ত'দলের ত'জনা চরম পস্থীকে নেওয়া যাক। একজন বলছেন---আমাদের অতীতের অনুকরণ কর। আর একজন বলছেন---ইয়োরোপের অনুকরণ কর। আমার মনে হয় এ দু'জনের কেউই বর্ত্তমানে বাঙলা-সাহিত্যে কোন স্থায়ী সম্পদ দিতে পারবেন না। কেননা অফুকরণ কথাটার অর্থ হচ্ছে মাফুষ যা নয় ভারই খেলা করা---যে ভঙ্গীটা আত্মার নয় সেই ভঙ্গীটা তার মনের ভিতরে কল্লনা করে' **डांरे कांनि कनत्मद्र मार्शा**रण कांगरकद्र डेशरद बाँका। किन्न मर-সাহিত্য, স্থায়ী-সাহিত্য হচ্ছে তাই যাতে ফুটেছে আত্মার চেহারা। কেননা এক আত্মাই হচ্ছে সৎ---আত্মাই হচ্ছে অজর অমর অক্ষয় কাল তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না। এ হচ্ছে স্বয়ং জীক্ষেত্র কথা--্যাঁকে আমরা পূর্ণ স্ববতার বলে মানি।

আসলে যে অতীতের ভিতর দিয়ে আমরা চলে' এসেছি সে
অতীতকে আজ আমরা ভূড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারব না, আর
আজ যে বর্ত্তমানটা আমাদের সামনে এসে পড়েছে সেটাকে আমরা
থুড়ি দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে পারব না। আর এতে অপমান
বোধ করবারও কোন প্রয়োজন নেই বা এতে প্রাচীন ঋষিদের গোরব
ক্রম হ'ল কল্লনা করে' চোখের জল ফেলবারও কোন কারণ নেই।

আমাদের অভীভকে যে আমরা খুলতে পারব না আর আমাদের বর্ত্তমানকে যে আমরা ভুলতে পারব না—ইচ্ছা করলেও নম্ন—এটা বিশেষ করে প্রমাণিত হয়েছে আমাদেরি সাহিত্য-সাধারণ-ভল্লের ভূ'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের জীবন দিয়ে। একজন হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর একজন হচ্ছেন রবীক্রনাথ ঠাকুর।

তুমি মাইকেলের জীবনী জান। ইয়েরেপীয় শিক্ষা দীক্ষা এদেশে আমদানী হবার পর বিলিভি সভ্যভার টেউয়ে মধুসূদন যেমন নাকানিচুবোনি খেয়ে ছিলেন বাঙলা দেশের কিন্ধা সমস্ত ভারতবর্ধের আরে কেউ তেমন খান নি। তাঁর আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছিল বিলিভি। কিন্তু তাঁর কলম থেকে স্থায়ী যা বেরুল ভা হচ্ছে "মেঘনাদ-বধ"। আর এই "মেঘনাদ-বধ" কেউ যদি ইংরাজিতে অমুবাদ করে বিলেভে ছাপান ভবে ভা পড়ে' এ কথা কেউ বলবে না যে ভা একজন ইংরেজ কবির রচনা। মাইকেলের সাটি-ওয়েষ্টকোট ফুঁড়ে যে আত্মা বেরিয়েছিল ভা আর যাই হোক ইংলিশ-ম্যানের আত্মা নয়।

অক্তদিকে আবার আছেন রবীক্রনাথ। ছেলেবেলায় তাঁর যা ইংরেজি শিক্ষা হয়েছিল সেটা চাটনি হিসেবে। এ-দেশে ত তিনি

ইংরে**জি শি**ক্ষার "পিল" বরদান্ত করতে পারলেনই না, বিলেভে গিয়েও যে তিনি সে শিক্ষাকে মটন চপের মতো কাঁটা চামচের সাহায্যে নির্মিবাদে উদরস্ত করতে পেরেছিলেন তা অস্তত তাঁর "জীবন স্মৃতি" পড়ে' মনে হয় না। তবুও আজা ঘদি কেউ তাঁর "গীতাঞ্চলি" মৈথিলি ভাষায় রূপান্তরিত করে তবে সেটা বিছাপতির রচনা বলে' কেউ ভুল করতেন না নিশ্চয়।

্রবীক্রনাথ যে একজন বড় কবি এ কথা তুমি মান। তাঁর প্রতিভা অমানুষী এটাও তুমি স্বীকার কর। এই রবীক্রনাথই একদিন বৈষ্ণব কবিভার রূপে গুণে মুশ্ধ হ'য়ে সেই স্থুর আপনার হৃদয়-ভন্তীতে বাজীয়ে ভোলবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারই ফল হচ্ছে "ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"। এই "ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশি বয়েসে যে মত প্রকাশ করেছেন তা তোমাকে এখানে শুনিয়ে দিছি। তিনি তাঁর "জীবন-স্মৃতি" তে লিখেছেন, "ভামুসিংহ যিনিই ছোন তাঁছার লেখা যদি বর্ত্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয় ঠকিতাম না একৰা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। \* \* \* \*। ভামুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগ<del>লানো</del> ঢালা সুর নাই, তাহা আঞ্চকালকার সন্তা অর্গেনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।" এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ যে নিজের রচনা সম্বন্ধে কেবল বিনয়ই প্রকাশ করেছেন ভা মনে করবার কোন কারণ নেই। রাধাকুঞ্জের গানে আজ আমরা "দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা স্থর" দিতে পারি নে, কারণ এ যুগের আমরা রাধাকৃষ্ণকে ঠিক তেমনি সভ্য করে'

পেতে পারিনে, যেমন করে' সে যুগের ভারা পেতেন। এই দেখছ না আজকাল আমরা রাধাক্ষের লন্ধা-চওড়া আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক বাখ্যা দিতে ভ্রুক করেছি। আর এইটাই প্রমাণ যে আজকার আমাদের রাধাক্ষের প্রতি প্রেম বা ভক্তির জমাধরতের কাজিল দাঁড়িয়েছে। আসলে ভক্তির চাইতে আমাদের জ্ঞানের দিকটা বেড়েই চলেছে। ভাই আজ গাঁয়ের যমুনার কুলুকুলু রবই আমাদের ছ' কান জুড়ে বসে' নেই, আজ ধরণীর সপ্রসিস্কুর কলকল ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত ভরে' উঠেছে। ভক্তির দোষ সংকীর্ণতা—জ্ঞানের গুণ উদারতা। ভক্তির, সে হচ্ছে কুপ; জ্ঞানের সে হচ্ছে বারিধি। ভক্তির কুপ বলেই হয়ত তা শাস্ত ও শীতল, কিন্তু শাস্ত ও শীতলভাকে বড় করে বিশালভাকে কে অস্থাকার করবে ?

এইখানে তুমি নিশ্চয় তর্ক তুলবে। তুমি বলবে যে রবীক্রনাথের ছেলে বয়েসের কাঁচা রচনায় পাকা রঙের ও রসের আশা করা অন্তায়। এবং সেই আশা করে এবং তাই না পেয়ে ভারই উপরে সমস্ত বাঙালী কবির, তথা সমস্ত বাঙালী কাতির, mental Psychology-র ব্যাখ্যা দাঁড় করান কেবল তর্কে জয়লাভ করবার অন্তেই। তুমি হয়ত বলবে যে রবীক্রনাথ যদি ঐ পথ প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতেন তবে হাত পাকবার সঙ্গে সঙ্গের কলমের মুখ থেকে এমনি সব পদাবলী ফুটে বেরুত যা "খেয়া"র হয়র বা "গীতাঞ্জলি"র গানকে ছাড়িয়ে উঠত। কিন্ত রবীক্রনাথের প্রতিভা গোপবালাদের মতো যে য়মুনা-পুলিনের পথ ধরে চলল না এইটেই মস্ত প্রমাণ যে রবীক্রনাথের তা সত্য নয়। কেবল রবীক্রনাথই কেন ?—নবীনচন্দ্র, হেমচক্র, বিহারীলাল থেকে আরম্ভ করে' সত্যেন দত্ত কর্ষণানিধান

পর্যান্ত কারে। কবি-আজাই যমুনা-পুলিনে কদম্ব-তরু ছায়ায় কলম নিয়ে বসে' গেল না। বসবে কি ? যমুনা যে আজ শুকিয়ে উঠেছে— আর কদন্তের শাখা প্রশাখা দিয়ে হয়ত মালগাড়ীর "ওয়াগন" তৈরী হচ্ছে। তুমি কি মনে কর যে বাঙলার কবিরা দব যোট বেঁধে ভোর করে' বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ ও গভীরতর সভাটাকে অস্বীকার করে' আসছেন ? আমি কিন্তু তা মনে করি নে।

মামুষের মধ্যে এক কবির জীবনেই কবি-আত্মার সঙ্গে তার বৃদ্ধির সংগ্রাম সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হয় তবে কবি অ-কবিই হয়ে উঠতে পারেন, স্থ-কবি হন না। যা হোক মধুসূদন "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" লিখেছেন। কিন্তু শোন "ব্ৰহ্মান্তনা"য় তিনি লিখেছেন---

> नाहिष्ट कमन्य-मृत्न वाकारत मृतनी दव রাধিকা-রমণ।

> চল স্থি! ত্রা করি দেখি গে প্রাণের হরি ব্রজের রতন।

> চাতকী আমি স্বন্ধনি। শুনি জলধর-ধ্বনি কেমনে ধৈরত ধরি থাকি লে। এখন ?

> याक् मान, याक कूल, मन-छत्री शाद कुल, চল, ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও-চরণ !

কিম্বা—

কে তুমি, স্ঠামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে---হার্যাকার রবে ? কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাকে এ বিরলে, সভি !
অনীধা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভর-জনয়ে তুমি কছ আসি মোরে—
কে না জানে বাঁধা এ জগতে স্থাম-প্রেম-ডোরে?

কিম্বা-

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ? গোকুলের গাভীকুল দেখ, সধি, শোকাকুল, ना छान एन मुत्रनीत ध्वनि। थीरत थीरत शार्क मरत भनिष्क नीतर. আইল গো-ধূলি, কোণায় রহিল মাধব ? কিন্ত আবার এর পরেই "বীরাজনা-কাব্য" থেকে শোন---এ কি কথা শুনি আজি মন্তরার মুখে রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচ-কুলোন্তবা; সভ্য-মিণ্যা-জান ভার কভু না সম্ভবে। কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত व्यानम-जनित्न मश ? इडाईरइ (कर ফুল-রাশি রাজ্পথে; কেহ বা গাঁথিছে युक्त-कृष्य-कृत-भहारवत्र माना সাজাইতে গৃহতারে,—ুমহোৎসব ষেম 🕈 কেন বা উড়িছে ধ্বন্ধ প্ৰতি গৃহচুড়ে ? কেন পদাভিক, হয়, গজ, রথ, রঞ্জী

বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে

রণবাছ ? কেন আজি পুরনারী-এজ

মূহমূহ: হুলাহলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট; গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণাধ্বনি ?

আর বেশি শোনাবার দরকার নেই। একদিকে "ব্রদান্ধনা" আর একদিকে "বীরালনা"। এ ভূয়ের স্থরে কোন প্রভেদ অমুভব করতে পারো ? কোন প্রভেদ দেখতে পাও ? এ ভূই স্থরে ঠিক সেই প্রভেদ, যে প্রভেদ মিখা কথায় ও সভ্যের বাণীতে। আসলে মধুসূদন যে ব্রজ্বের গান গেয়েছেন সে গানে স্থরও জমে নি আর ভালও কেটেছে। তাতে আমাদের "দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা স্থর" কোটে নি। "ব্রজালনা-কাব্য" বাস্তবিক পক্ষে ব্রজালনাবধ কাঝ হয়ে উঠেছে।

আসলে আমাদের সাহিত্য সং হয়ে উঠবে সেইখানে, বেখানে আমরা সতা। অতীতের বীজ আমাদের ধমনীতে ধমনীতে রক্তের সৈলে অভিয়ে আছেই, আর আজ আমাদের বাহিরে যে আলোক যে বাভাস রয়েছে, সেই আলোক সেই বাভাসে সেই বীজ রে আক্রারে ফুটে বেরুবে সেইটেই হবে আমাদের আসল সভা। এই আক্রার আলোকের পাভ বদি আমরা আমাদের চোথে পভ্তে না দিই, আক্রার বাভাস বদি আমরা আমাদের নাসারক্রে প্রবেশ করতে না দিই তবে আমাদের রক্তে সেই অতীতের বীজ পচে উঠে আমাদের শরীর মনকেই দুবিত করবে, ভাতে করে সভাই বল আর সমাজই বল ভ্রেরই মরণের পথ কলাও হ'তে থাকবে। ফলে আয়াদের ভাতীর জীবনের সনাভন্য অর্থাৎ ব্রুকই পাকা হয়ে উঠবে, যৌবন

ভাকে কোন দিনই আক্রমণ করতে পারবে না। এটা অনেকের পক্ষে আরামের অবস্থা হলেও সকলের পক্ষে মঙ্গলের কথা নয়।

মান্ত্রষ চলতে চলতে ভার আপনার পরিচয় লাভ করে। মানুবের সাহিত্য হচ্ছে তার মনের চলার নিরিখ। ওই মনের চলা বন্ধ করবার ক্ষমতা কারোই নেই, কোন শান্তের পাতেও নেই, কোন অন্তের হাতেও নেই। কেননা মাকুষের চলাই হচ্চে তার প্রথম সতা। কারণ চলারই অর্থ হচ্ছে জীবনকে পাওয়া। আর এ সভ্য মাতুষের নিব্দের গড়া নয়—এ সভ্য ভগবানের। এই ব্দম্বে হাকার শান্তও আৰু আমাদের বেঁধে রাখতে পারছে না---লক্ষ্য অন্তরও পারবে না।

**"অতীত**" যতই উৎকৃষ্ট, যতই মহান, যতই যা-কিছু হোক না কেন ভার একটা মন্ত অস্থবিধা এই যে, তা "বর্ত্তমান" নয়। আর "বৰ্ত্তমানের" একটা মস্ত স্থবিধা এই যে, তা "ভবিশ্বতকে" গড়ে **তুলতে** পারে। "বর্ত্তমানের" এই স্থবিধাকে আঁকডে ধরে যদি আৰু আমরা কাজে না লাগাই তবে হয়ত আবার আর একদিন আসবে যখন আবার "পাত্রাধার তৈল কিমা তৈলাধার পাত্র" এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার জ্বয়ে আমাদের তর্ক করতে বসে' যেতে হবে। বুর্দ্রমান যে অভীতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, ভবিয়তই কে গড়ে' তুলতে পারে এর অত্যে দোষী কাল। কাল ভিনিস্টার পিছনে কেলে-আসা জিনিসের মধ্যে কিছুমাত্র মায়া নেই, ভার সমস্ত অমুরাগ অনাগত যে ভার অত্যে। মানুষের অগতের এই সব নিয়মকে বড দিন না এক নতুন বিশ্বামিত্র এসে উল্টে দিতে পারছেন ততদিন আমাদের সাহিত্যেও এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম কেউ করতে পারবে ना। याष्ट्रित कीवरन यार्ट रहांक ना रकन ममष्टि कीवरनद मिक रबरक

এই কালের প্রভাবকে আমরা জানি বলেই 'কাল-মাহাত্মা' 'যুগ-ধর্ম্ম' ইত্যাদি কথাগুলো আমরা মানি।

তুমি হয়ত এখানে বলে' বসবে যে কালকেই কি বড় করে তুলতে হবে ? মামুষের will বলে কি কোন পদার্থই নেই, পুরুষকার বলে' কি কোন বস্তুই নেই? কালকে পরম করে' দেখাও যা, দৈবকে চরম করে' মানাও তাই। আর খেতে শুতে উঠতে বসতে যেতে দৈবকে মেনে মেনেই ত এ জাতটা গেছে। জীবনকুমার, তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস ভূল পাঠ করেছ। দৈবকে মেনে মেনে এ জাতটা যায় নি, এ জাতটা গিয়েছে পুরুষকারকে না মেনে মেনে। তুমি নিশ্চয় বলবে যে আমি হেঁয়ালি আওড়াচ্ছি। কিন্তু তা নয়। আর ও-কথার তাৎপর্যা হচ্ছে এই যে, দৈবও সভ্য, পুরুষকারও সভ্য। কেন না ভগবানও আছেন আর মাসুষও আছে। কেবল দৈবকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে অড়, আর খালি পুরুষকারকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে দানব। তাই বড় মঙ্গল সেইখানে যেখানে মানুষ ভগবানের সঙ্গে भिलाह, मन्दल कप्त ७ काप्त मन्नल मिहेशान, विश्वान मानूत्वत शूक्य-कारत्रत्र बाता रिवरे मार्थक श्रम् छेर्राह, राशात्म छत्रवात्मत्र छत्र-বাণীকে মানুষ আপনার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পেরেছে। ওইধানেই মাসুষের পরাজয় নেই, তার জয়ে অমঙ্গল নেই। তুমি জিজ্ঞেদ করতে পার যে সবার পক্ষে ভগবানের বাণী পাওয়া কি मञ्चर ? তা मञ्चर नम्न रहनई व्यामारमन्न भर भमन्न शूक्वकान्नहरू জাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে করে আমাদের সে পুরুষকার আমাদের অজ্ঞাতসারেও ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হতে একটা স্থযোগ পায়।

কিন্তু কোথায় বৈষ্ণবপদাবলী আর কোথার পুরুষকার। হয়ত আরও কিছুক্ষণ কলম চালালে তার মুখে ভাষাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নেহাৎ পক্ষে প্রত্নতত্ত্ব কি ঐ রকমের একটা কিছু এসে যাবে। কাজেই আজ এই থানেই কসে' দাড়ি টানলুম। ইতি

ভোমার সেকালের

মুত্যুপ্তম ।

# মুক্তির ইতিহাস।

স্পৃত্তির কা**ল** প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে বলে', হেনকালে ব্রহ্মার মাধায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাগুারীকে ডেকে বল্লেন, "ওহে ভাগুারী, আমার কারখান। ঘরে কিছু কিছু পঞ্ছুতের জোগাড় করে আন, আর একটা নতুন প্রাণী স্ফ্টিকরব।"

ভাগারী হাত জোড় করে বল্লে, "পিডামহ, আপনি বখন উৎসাহ করে' হাতি গড়লেন, ডিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যান্ত্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। বতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্লিভি অপ্তেক্ষ ভলার এসে ঠেকেচে। শাক্বার মধ্যে আছে মর্লুৎ-ব্যোম, ভা' সে বভ চাই।"

চতুমু ও কিছুকণ ধরে চার জোড়া গোঁকে তা' দিরে বল্লেন, "আছা ভাল, ভাগুৱে বা আছে তাই নিম্নে এল, দেখা বাক্ !"

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি অপ্ ভেক্ষটাকে খুব হাতে রেথে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিং, না দিলেন নথ, আর দাঁত যা দিলেন তা'তে চিবোনো চলে, কামড়ালো চলে না। ভেজের তাও থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রর কোনো কোনো কাকে লাগ্বার মত হল, কিন্তু তার লড়াইয়ের স্থ রুইল না। এই প্রাণীটি হচ্চে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই এ'কে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাইহাক্, স্ষ্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই বে, এর মনটা প্রায় যোলো আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুট্ভে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অশু সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে, দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত সথ। কিছু কাড়ভে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলি পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, ভার পরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎব্যোম যখন ক্ষিতি অপ্ তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এট রকমই ঘটে।

ব্ৰহ্মা বড় খুসি হলেন। বাসার জন্মে তিনি অস্থা জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখ্তে ভাল বাসেন বলে এ'কে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মাসুষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমার সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে বোড়াটাকে ছুট্ডে দেখে, মনে মনে ভাবে এটাকে কোনগতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাটকরার বড় স্থবিধে!

কাঁল লাগিরে ধরলে একদিন খোড়াটাকে। ভার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। খাড়ে ভার লাগায় চাবুক আর কাঁখে মারে জুভোর পেল। ভা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেডে রাখলে হাতছাড়া হবে তাই ঘোডাটার চারদিকে পাঁচিল তলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, তার গুহা কেউ কাড়ল না। কিন্তু ঘোড়ার ছিল খোলা-मार्घ एम अपन एकेंबल बाखावल। প्रानीवाक मकुरवाम মুক্তির দিকে অত্যন্ত উক্ষে দিলে কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

অত্যন্ত যখন অসহ হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার পরে লাথি চালাতে লাগল। তার পা যতটা যখম হল দেয়াল তভটা হল না তবু চুণ বালি খদে' দেয়ালের সৌন্দর্য্য নফ হতে লাগুল।

এতে মামুষের মনে বড় রাগ হল। বললে. "একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আটপ্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে !"

মন পাবার জ্বন্যে সইসগুলো এমনি উঠেপড়ে ডাগু চালালে ৰে ওর আর লাখি চল্ল না। মানুষ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বললে. "আমার এই বাহনটির মত এমন ভক্ত বাহন আর নেই।"

তারা তারিফ করে বললে, "তাইত একেবারে জলের মত ঠাগু! তোমারই ধর্মের মত ঠাণ্ডা !"

একে ত গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নথ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শূন্তে লাখি ছোঁড়াও বন্ধ। ভাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মাসুষের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়া-পড়শিরাও ভাবে আওয়াকটা ত ঠিক ভক্তি-গদৃগদ শোনাচের না। মুখ বন্ধ করবার অনেক রকম যন্ত্র বেরল। কিন্তু দম বন্ধ না করলে
মুখ ত একেবারে বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াল মুমুর্র খাবির
মত মাঝে মাঝে বেরতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বল্লেন, "নিশ্চয় তোমারি কীর্ত্তি!
স্থামার ঘোড়াটিকে নিয়েচ!"

যম বল্লেন, "স্ষ্টিকর্ত্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ! এক-বার মানুষের পাড়ার দিকে ভাকিয়ে দেখ!"

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোট জায়গা, চারদিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোডাটি চিঁহি চিঁহি করচে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বল্লেন, "আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মত ওর নখ দন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগ্বে না।"

মানুষ বল্লে, "ছিছি তাতে হিংস্রতার বড় প্রশ্রেয় দেওয়া হবে। কিন্তু যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্মেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েটি। খাসা আস্তাবল!"

ব্রহ্মা জেদ করে বল্লেন "ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

মানুষ বল্লে, আচ্ছা ছেড়ে দেব। কিন্তু সাত দিনের মেয়াদে, তার পরে যদি বল তোমার মাঠের চেয়ে আমার আন্তাবল ওর পক্ষে ভাল নয় তাহলে নাকে খৎ দিতে রাজি আছি।"

মানুষ করলে কি. ঘোডাটাকে মাঠে দিলে ছেডে: কিন্তু তার সামনের দুটো পায়ে কদে রসি বাঁধল। তখন ঘোড়া এমনি চলতে লাগুল যে ব্যাঙের চাল তার চেয়ে স্থন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন স্থদুর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখ্তে পান, তার হাঁট্র বাধন দেখতে পান না। তিনি নিজের কীর্ত্তির এই जाँटि इ ये ठालठलेन रिएथ लब्बाय लोल श्रा छेर्टे लेन। वलर्लन. "ভল করেচি ত !"

মানুষ হাত জোড় করে বললে. "এখন এটাকে নিয়ে করি কি ? আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে ত বরঞ্চ সেই খানে রওনা करत मिटे ।"

बका गाकून राय बन्तन, "याध, याध, किरत निरय याध জোমার আস্তাবলে!"

मानूष वलाल. "व्यामिएनव, मानूरखत्र शक्त এ एय এक विषम বোঝা, ৷"

ব্রক্ষা বল্লেন, "সেই ত মামুষের মনুষ্যত্ব!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## अतिमञ्जूर्यमत्र जित्वनी।

--:0;---

( 5 )

বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে সেনেট হলে পঠিত পাঁচটি প্রবন্ধই বােধ হয় বিবেদী মহাশায়ের শেষ রচনা। এর সর্বন্ধেষ প্রবন্ধটি আচার্য্য রামেক্সস্থলর বেদ ও যজ্ঞের জন্মদাত্রী, তাঁর জন্মভূমির একটি বন্দনা দিয়ে শেষ করেন। এবং আমরা, তাঁর স্রোতারা সমস্ত স্থানােচিত গাস্তীর্য্য বিম্মৃত হয়ে' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে সভা ভঙ্গ করি। শুনেচি এই ঘটনাটি আমাদের দেশের তু'একজন যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষুক্ত করেছে। যে ভাব ও যে ভাষা সেনেট হলের ভিতরকে তার বাহিরের দিঘির পার বলে' বিভ্রম জন্মায়, তা বিশ্ব-বিভার আলয়ের উপযুক্ত কি না এ বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহ উঠেছে। সে সন্দেহের নিরাসন কামনায় কোনও তর্ক তুলছি নে। কিন্তু বিশ্ব-বিভালয়ের উচ্চ আদর্শ থর্বর করুক আর না-ই করুক এই ব্যাপারটি রামেন্দ্র-স্থানরের সাহিত্য স্থান্তির একটি মর্ম্ম কথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

রামেক্রস্থন্দর ছিলেন পণ্ডিত। সে পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা কোনও দেশেই স্থলভ নয়। আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদ ও বেদাক্স—এতু'য়ের সঙ্গে কেবল তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়, মনের নাড়ীরও নিগৃঢ় যোগ

ছিল। কিন্তু এ পাণ্ডিভা তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে নি। এ বিছাকে তিনি অতি সহজ লঘুভাবেই বহন করতেন। কারণ এই জ্ঞান বিজ্ঞান, বেদ বেদাক সবই ছিল তাঁর সভেজ ও সবল মনের খাদ্য-পানীয়, সঞ্চিত ধনের বোঝা নয়। এই জন্ম তার লেখার কোনও জায়গায় পাণ্ডিতোর ছাপ ঠেলে ওঠেনি। তাঁর সজীব ও সরস মন পাণ্ডিতাকে বাহন মাত্র করে' নিজেকেই প্রকাশ করেছে। তাই তাঁর সমস্ত রচনা তাঁর 'স্থন্দর হাস্তে' উন্তাসিত, তাঁর চিরনবীন 'স্থন্দর হৃদয়ের' 'মাধ্র্য্য-ধারায় অভিষিক্ত'। তাঁর বৈজ্ঞানিক-নিবন্ধ, দার্শনিক চিন্তা, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান সমস্তই পাণ্ডিতাকে এডিয়ে সাহিত্য হয়ে' বিকশিত হয়ে' উঠেছে।

কলেজের পাঠ্যাবস্থায় রামেন্দ্রস্থন্দরের বিশেষ পাঠ্য ছিল জড়-বিজ্ঞান। এবং তাঁর প্রথমকার প্রবন্ধগুলি প্রায় সবই বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। আধুনিক বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রকৃতির কোন কোন মহলের দরজা খুলেছে. এবং কোন প্রাসাদে রাজ-কন্মারা জেগে উঠছেন, কোথায় বা দৈত্য-দানবের ঘুম ভাওছে: সেই বিচিত্র কাহিনী যুবক রামেন্দ্রস্থন্দর বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সত্য-নিষ্ঠার কঠোরতায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, রচনার সরসতায় ও কল্পনার বৈচিত্রো আচার্যা হান্সলির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়া এগুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান-কাণ্ড এবং তার আচার্য্যেরা ত্রিবেদী রামেন্দ্রস্থন্দরের মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি কডটা অধিকার করেছিল হেল্মহোৎসের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনী-প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় রেখে গেছেন। এই বিজ্ঞান চর্চ্চা ও বিজ্ঞান গ্রীতি রামেক্সফুন্দরের সমস্ত চিন্তা ও রচনাকে জনগ্র সাধারণ যুক্তির দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা দান করেছে। মতামতের সমর্থনে ও সমালোচনায় তাঁকে সমস্ত রকম অনুদরতা ও আতিশয্যের স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছে।

আধুনিক প্রাণ-বিজ্ঞান রামেন্দ্রস্থন্দরের অতি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল। ডারুইন থেকে আরম্ভ করে' বাইস্ম্যান, ডিভ্রিস্ ও নব-মেণ্ডেলীয় পণ্ডিতেরা প্রাণের যে নিগৃঢ় তব্ব প্রচার করেছেন রামেন্দ্রস্থনবের ভাবক মন তাতে গভীরভাবে সাডা দিয়েছে। তাঁর সমাজ ও ধর্মতারের আলোচনা এই নবীন জীববিদ্যার প্রভাবে পক্ষিপুর্ণ। প্রাণের বিকাশ ও বিকারের তত্ত্বের আলোতে মানুষের সমাজ ও সভাতার উপান পতনের অন্ধকার পথ কতটা আলোকিত হয় তিনি পরম কৌতৃহলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে সেটা পরীক্ষা করে' দেখেছেন। এই আলোচনাগুলি রামেন্দ্রস্থন্দরের বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিস্তার মধ্যে সেতুর মতন! প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোকোচ্ছল-কুয়াশাহীন দ্বীপ থেকে যাত্রা আরম্ভ করে' তিনি এইখানে মানুষের অদৃষ্ট ভবিষ্যতের তমসাবৃত মহাদেশের দিকে পা বাডিয়েছেন। এ আলোচনাগুলি বিজ্ঞানের মাটিতে শিকড় গেড়ে দর্শনের আকাশে পাতা মেলেছে. এবং সাহিত্যের অমৃতরস এদের অক্ষয় নবীনতা দান করেছে।

অদীর্ঘায় জীবনের শেষভাগে ত্রিবেদী রামেন্দ্রস্থলর এই বিজ্ঞানের জ্ঞান, দার্শনিক-চিন্তা ও সাহিত্যের রস প্রতিভার রসায়নে একত্র মিশিয়ে বাঙলা-সাহিত্যকে এক অপূর্বর সম্পদ দান করে' গেছেন। রিপণ কলেজের অধ্যাপক সন্মিলনীতে অধ্যক্ষ রামেন্দ্রস্থলর ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এর অনেকগুলিই 'ভারতবর্ধ'

পত্রিকায় পরে ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধগুলির বিষয় ছিল আমাদের নিত্য ঘরকলার ব্যবহারিক জগৎ, বিজ্ঞানের কল্লিত প্রাতিভাসিক জ্ব্যৎ, এবং আধাত্র জ্ঞানের পারমার্থিক জগতের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়। সাধারণ অবৈজ্ঞানিক লোকে শরীর যাত্রা নির্ববাহের জন্ম জগতের যে মূর্ত্তি কল্পনা করে বা করতে বাধ্য হয়. বৈজ্ঞানিক তাকেই একট কেটে ছেঁটে. অল্প-বিস্তর মেজে ঘসে' নিজের কাজ আরম্ভ করেন। কেননা সে কাজই হল এই ব্যবহারিক জগতের বস্তুও ঘটনার. স্থিতি ও গতির ব্যাখ্যা দেওয়া। কিন্তু এই ব্যাখ্যার পথে চলতে চলতে আধুনিক বিজ্ঞান এমন সব তত্ত্বের পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে যে তাদের সমাবেশে জগতের যে মৃত্তিটি গড়ে' ওঠে সেটি মোটেই আমাদের পরিচিত ব্যবহারিক জগতের মর্ত্তি নয়। যে নূলের ঢাকা আরম্ভ হল, ঢাকা শেষ হলে দেখা গেল সে মূলই নেই। কলে বাবহারিক জগতের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক জগতের ঠিক সম্বন্ধটা কি. এবং এই চুই কল্পিত জগতের কোন অংশটা কি অর্থে সত্য, এ সমস্থাটি দাঁড়িয়েছে যেমন কঠিন, তেমনি কৌতৃহল-কর। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে পর্মার্থিক সতোর সম্বন্ধ অবশ্য দর্শন-শাস্ত্রের প্রাচীন ও আদিম প্রশ্ন। কিন্তু বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকের কল্লিত জগতটি মাঝে পড়ে' প্রশ্নটিকে আরও যোরাল করে' তুলেছে। অভিজ্ঞ লোকে জানেন, এই সমস্থা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের বোধ হয় সর্বব-প্রধান আলোচ্য বিষয়। এবং পশ্চিমের বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনীয়া এর আলোচনায় নিযুক্ত আছে। কিন্তু আচার্য্য রামেন্দ্রফুন্দরের এই কয়টি বাঙলা প্রবন্ধের চেয়ে এ সমস্থার অধিক সৃক্ষন, অধিক গভীর ও অধিক সরস আলোচনা য়ুরোপেরও কোনও দেশের ভাষা দেখাতে পার্বে কিনা সন্দেহ করা চলে। কেননা অধুনিক জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে ধে নিকট পরিচয়, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চর্চায় যে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ভাবপ্রকাশে সাহিত্যিকের যে শক্তি ও রস রামেন্দ্রস্থন্দরে একত্র সমবেত হয়েছে বর্ত্তমান র্রোপের সারস্বত-সমাজেও তা স্মূর্লভ। আমাদের চুর্ভাগ্য রামেন্দ্রস্থন্দর এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ পরিণত গড়ন দিয়ে যেতে সময় প্রান নি। এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাগেরে একটা দেবার মত দানের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

### ( २ )

পরামেক্সফুন্দরের সব স্মৃতি সভাতেই বক্তারা তাঁর স্থাদেশ-প্রীতির কথা তুলেছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান এখন আমাদের মনে কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে। অমুক্তবের শক্তি যার একেবারে লোপ হয় নি তার পক্ষেই বেশিক্ষণের জন্ম দেশকে ভুলে থাকা অসম্ভব। এই বেদনার নিত্য অনুভূতি আমাদের স্থাদেশ-প্রীতির প্রথম লক্ষণ। এ ব্যাপা রামেন্দ্রস্থলরের মনে কত মর্মান্তিক ছিল, ভার লেখার সঙ্গে অল্পনাত্রও যার পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন।

দেশের যাঁরা কন্মী তাঁদের স্বজাবতই চেফা হবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অমুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হীন বর্ত্তমানকে মছৎ ভবিশ্বতের দিকে নিয়ে বাওয়া। রামেন্দ্রস্থলর লোকে বাকে কাজের লোক বলে ঠিক তা ছিলেন না। যে রজোগুণের প্রাচুর্য্য মামুষকে ক্ষণমাত্রও অকর্মাকৃৎ থাকতে ও কাজ ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পেতে দেয় না তাঁর প্রকৃতিতে সেরজোগুণের অভাব ছিল। ভাব ও চিস্তার জ্বগৎ ছাড়া কাজের জগতের চলাকেরা তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিত না। কিন্তু রামেন্দ্রফুম্পরের স্বদেশপ্রীতি এক জায়গায় তাঁর এই প্রকৃতিকে জয় করেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-এর কাজে তিনি অক্লান্ত কর্মা ছিলেন। তিনি এর কন্ম অকাতরে নিজের সময় ও স্বাস্থ্য, দান করে' গেছেন। মনে হয় এ না হলে তিনি হয়ত জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্যে আমাদের আরও অনেক বেশি দিয়ে বেডে পারতেন। কিন্তু স্বদেশের যে ভাষা ও সাহিত্যের বিগ্রহকে তিনি বিশেষ ভাবে পূজা করতেন, তার কাজের আহ্বান রামেক্রস্থন্দর কোনও মতেই উপেক্ষা করতে পারেন নাই।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা বোধ হয় আধুনিক হিন্দুর স্বদেশপ্রীতির একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। আমাদের দেশে এমন সব স্বদেশহিতৈষী আছেন যাঁদের অন্তরে এই সভ্যতার প্রতি বিন্দৃ-মাত্ৰও শ্ৰদ্ধা ও প্ৰীতি নেই। তাঁরা যে কথায় বা বক্তৃতায় এই সভ্যতায় গৌরব করেন না এমন নয়। কিন্তু যদি কোনও আলাদীন একরাত্রের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত অতীতটাকে মুছে ফেলে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপকে (প্রকুতপক্ষে আধুনিক ইংলগুকে কেননা ইংলণ্ডের বাইরের য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় নেই) একবারে গোটা দেশের উপরে বসিয়ে দিয়ে যায় ভাভে তাঁরা হর্ষোৎফুল্লই হয়ে উঠবেন। এর অবশ্য এক কারণ—রুচিব প্রভেদ. মান্দ্রবের সকল বিষয়েই যখন রুচির ভঙ্কাৎ রয়েছে, তখন কেবল সভাতার বেলাতেই দেশের সকলের কৃচি এক হবে এমন আশা করা চলে না। কিন্তু এর নিঃসন্দেহ প্রধান কারণ আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের একার অভাব। যে

একমাত্র সজীব ও সবল সভ্যতাকে আমরা জানি সে হ'ল আধুনিক মুরোপের হালের সভ্যতা। এবং সে সভ্যতা যখন বর্তুমানে সাংসারিক হিদাবে অতি প্রবল তখন তাতে যে আমাদের মনকে মুগ্ধ এবং বাসনাকে প্রালুক্ক করবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু ত্রিবেদী রামেন্দ্রস্থন্দরের দৃষ্টি কেবল হালের য়ুরোপেই একান্ত নিবদ্ধ ছিল না। এ সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল তার আস্বাদ তিনি বিশেষ ভাবেই পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির প্রাচীন সভাতাগুলিরও তাঁর নিকট পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে তিনি জেনেছিলেন মামুষের সভাতার বিশালতা ও তার ইতিহাসের বৈচিত্র। সেইজন্ম চোখের সামনে আছে বলেই বর্ত্তমান তাঁর কাছে অসম্বত রকম বড হয়ে উঠতে পারে নি। প্রাচীন ও নবীন নানা সভ্যতার তুলনার ফলে তিনি প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার প্রতি অশেষ প্রীতিমান ও গভীর শ্রন্ধাবান হয়েছিলেন। অথচ সে প্রীতিতে কোনও মোহ ছিল না. সে শ্রন্ধায় কোনও গোঁড়ামি ছিল না। এ হিন্দু-সভ্যতা যে বিশাল মানব-সভ্যতার একটা অংশমাত্র সে কথা তিনি কখনও ভোলেন নি। সেইজগ্য ত্রিবেদী রামেক্রস্তন্দর নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে বৈদিক মতের অনুষ্ঠান ও তার আদর্শের সঙ্গে স্ষষ্টির ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আদর্শের তুলনা করে' এ দুয়ের মধ্যে গভীর মিল দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ বিশ্বাসও তাঁর খুব দৃঢ় ছিল যে অভিজ্ঞের বিচারে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কোনও সভ্যতার কাছেই মাথা হেঁট করে' দাঁড়াতে হবে না। কেন না তিনি সেই ভারতবর্ষকে ब्ब्यतिहिलान य जात्रज्यर्थ त्यम ७ जेशनियम् राष्ट्रि करत्रहा, कशिल ७ শাক্যমূনিকে জন্ম দিয়েছে. যার কবি মহাভারত রচনা করেছে, যার

ঋষি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কোনও বিছাকেই উপেকা করে নাই : বে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় দিখিজয়ে গৌরব খুঁজেছে, যার রাজপুত্র রাজ্য ত্যাগ করে' প্রব্রজ্ঞা নিয়েছে। হিন্দুর এই প্রাচীন সভাতা রামেন্দ্র-স্তুন্দরকে মুগ্ধ করেছিল, এবং তিনি তাঁর স্থাদেশবাসিকে এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বাস্ত হয়েছিলেন। তার ফল তাঁর 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর বাঙলা অনুবাদ, তাঁর 'বিচিত্র প্রসঙ্গ,' তাঁর বৈদিক যজের বিবরণ ও ব্যাখ্যা। তিনি বেঁচে থাকলে যে এই কাজেই তাঁব শক্তিক বিশেষ করে' নিয়োজিত করতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ঋত বা নিয়মের তিনি উপাসক ছিলেন তাতে ব্যবস্থা অন্যরূপ। রামেন্দ্রস্থলরের অকাল মৃত্যুতে দেশের এই ক্ষতিই বোধ হয় সব চেয়ে গুরুতর। ভাবহীন ও শ্রদ্ধাহীন পাণ্ডিতোর হাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভাতা কেমন মূর্ত্তি ধারণ করে তা আমরা জানি : এবং রুদ্ধচক্ষু শ্রন্ধার কাছে তার কি লাঞ্চনা ভাও আমাদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু ভাবুক ও শ্রদ্ধাশীল চক্ষুম্মান ও পণ্ডিতের মনে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার কি মূর্ত্তি বিরা**জ** করে রামেন্দ্রস্থন্দর তার পরিচয় আমাদের দিতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবনাতেই তার ববনিকা পড়েছে, এবং অদুর ভবিষ্যতে তার অপসারণেরও কোনও সম্ভাবনা দেখা বায় না।

**>२३ जूना**रे, ১৯১৯

শ্রীব্যবুলচক্র গুপ্ত।

## ওমর-থৈয়াম।\*

---:#:----

কার্সি আমরা জানি নে, কিন্তু ও-ভাষার বড় বড় কবিদের নাম আমাদের সকলেরই নিকট স্থারিচিত। হাকেজ ও সাদীর নাম ভদ্রসমাজে কে না জানে ? ওমর-বৈয়ামের নাম কিন্তু ছু'দিন জাগে এদেশে কেউ শোনে নি, এমন কি কার্সি-নবিশেরাও নয়। যদিচ এযুগের সমজদারদের মতে ভিনিই হচ্ছেন ইরাণদেশের সব চাইতে বড় কবি।

আছকের দিনে ওমর যে আমাদের একজন অভিপ্রিয় কবি হয়ে উঠেছেন, সে ইউরোপের প্রসাদে। ওমর প্রায় হাজার বছর আগে পারস্থদেশের নৈশাপুর প্রায়ে জন্মপ্রহণ করেন। ভারপর জাঁর কবিত্বের খাতি কালক্রমে বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক্—সাহিত্যসমাজে তাঁর নাম পর্যান্ত লুগু হয়ে এসেছিল। কিছুদিন পূর্বের জনৈক ইংরাজকবি ওমরকে আবিকার করেন, এবং সেই সজে তাঁর কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে ইউরোপের চোথের স্বমুধে ধরে দেন।

আকাশ-রাজ্যে একটি নৃতন জ্যোতিক আবিষ্কৃত হলে বৈজ্ঞানিক-সমাজ বেমন চঞ্চল ও উৎকুল হয়ে ওঠেন, মনোরাজ্যে এই নয-নক্ষত্রের আবিকারে ইউরোপের কবি-সমাজ তেমনি চঞ্চল ও উৎকুল

ইযুক্ত কাল্ডিচল্ল বোৰ মহাশন্ন কর্জুক অন্দিত ওমর-বৈদ্যামের "ক্রেইলাৎ" নামক ক্ষিতা-গ্রহের ভূমিকাখরণ লিখিত। স: স:

হয়ে উঠলেন। ফলে এযুগে ইউরোপের এমন নগর নেই যেখানে এই নব কাথ্যরসের ঐকান্তিক চর্চার জন্ম একাধিক কাব্যগোষ্ঠী গঠিত হয় নি। এই নব নক্ষত্রের একটি নব উপাসক-সম্প্রদায়ও সে দেশে গড়ে উঠেছিল, শুনতে পাই গত যুদ্ধে সে সম্প্রদায় মারা গেছে। সে যাইহোক, সেকালের এসিয়ার কবিতা একালের ইউরোপের হাতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং আমরাও তার অপূর্ব্ব রূপ দেখে চমংকৃত ও মুশ্ধ হয়ে গিয়েছি।

### ( 2 )

এ কবিতার জন্ম হাদয়ে নয়, মস্তিকে। ওমর-বৈয়াম ছিলেন একজন মহা পণ্ডিত। তিনি সারা জীবন চর্চ্চা করেছিলেন শুধু বিজ্ঞানের, কাব্যের নয়। অঙ্গশাস্ত্রে ও জ্যোতিষে তিনি সেকালের সর্ব্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই জ্ঞান-চর্চার অবসরে গুটিক্ষেক চতুম্পানী রচনা করেন, এবং সেই চতুম্পানীক'টিই তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থ। এত কম লিখে এত বড় কবি সম্ভবত এক ভর্তৃহরি ছাড়া জার কেউ কখন হন নি। ভর্তৃহরির সঙ্গে ওমরের আরও এক বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল আছে। উভয়েই জ্ঞানমার্গের কবি, ভক্তিমার্গের নন।

ওমরের সকল কবিতার ভিতর দিয়ে যা ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে মামুষের মনের চিরস্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন---

"কোথায় ছিলাম, কেনই আসা, এই কথাটা জান্তে চাই

\* \* \*

যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে !--- \*

এ প্রশ্নের জবাবে ওমর-বৈশ্বাম বলেন—

"সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি, সত্যমিথাা কিছুই নাই"।

ওমর যে সেকালের মুসলমান সমাজে উপেক্ষিত হয়েছিলেন, এবং একালের ইউরোপীয় সমাজে আদৃত হয়েছেন, তার কারণ তাঁর এই জবাব। যাঁরা মুসলমান ধর্মে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে এ মত শুধু অগ্রাহ্ম নয়—একেবারে অসহা; কেননা এ কথা ধর্মাত্রেরই মুলে কুঠারাঘাত করে। অপরপক্ষে এ বাণী মেনে নেবার জ্বন্থ এ যুগের ইউরোপের মন একান্ত বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে, খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর তার প্রাচীন বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কোনও নৃতন বিশ্বাস খুঁজে পায় নি। স্কুতরাং ওমরের কবিতায় বর্ত্তমান ইউরোপ তার নিজের মনের ছবিই দেখতে পেয়েছিল। এই হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দক্ষণ ওমরের বাণী ইউরোপের মনকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছিল।

### ( 9 )

এস্থলে কেউ বলতে পারেন যে "Vanity of vanities—all is vanity" এসিয়ার এই প্রাচীন বাণী ত হ'হাজার বৎসর পুর্ব্বেইউরোপের কানে পৌচেছিল। বাইবেলের একটা পুরো অধ্যায়ে (Ecclesiastes) ত ঐ কথাটারই বিস্তার করা হয়েছে, প্রচার করা হয়েছে; অতএব ওমরের বাণীর ভিতর কি এমন নৃতন্ত আছে বাতে-করে সে বাণী ইউরোপের মনকে এওটা পেয়ে বসেছে !—

শৃতন্ত এই যে— ওমরের মতে, যে প্রশ্ন মাসুরে চিরদিন করে' আসছে, বিশ্ব কোনদিনই তার উত্তর দেয় না, কেননা দিতে পারে না। তাঁর চোখে এই সভ্য ধরা পড়েছিল যে, এ বিখের অন্তরে হৃদয় নেই, মন নেই, এ অগৎ অন্ধ নিয়তির অধীন, স্ত্তরাং তার ভিতর-বাহির হৃই-ই সমান অর্থহীন, সমান মিছ:। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে—

"উর্জে অধে, ভিতর বাহির, দেখ্ছ যা সব মিথ্যা ফাঁক, ক্ষণিক এ সব ছায়ার বাজী, পুতুল-নাচের ব্যর্প জাঁক।"

সন্থ ফলের আশায় মোরা মরছি থেটে রাত্রিদিন মরণ-পারের ভাবনা ভেবে আঁথির পাতা পলকহীন। মুত্যু-আঁধার মিনার হতে মুয়েজ্জিনের কণ্ঠ পাই— মুর্থ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই।"

অপরপক্ষে আমাদের দেশের রাজকবি ভর্তৃহরির মত জেকজিলামের রাজকবিরও মুধে, "Vanity of vanities—all is vanity" এ বাক্যের অর্থ "জগৎ মিথা, ত্রহ্ম সত্তা"। অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইছদী কবি ছজনেই এই বিখের অন্তরে "এমন একটি সার সত্তা, এমন একটি নিত্য বস্তর সন্ধান পেয়েছিলেন, যেখানে মানুষের মন দাঁড়াবার স্থান পায়, এবং যার সাক্ষাৎকার লাভ করলে মানুষ চিরশান্তি, চির আনন্দ লাভ করে"। ওমার থৈয়ামের মতে, ও হচ্ছে কর্মু মানুষের মন-ভোলানো কথা—আসল সত্য এই যে, জগৎও মিথা জন্মও মিথা। পূর্বোক্ত রাজকবিরা মানুষের চোথের স্থমুধে একটি জনীম আশার মুর্ত্তি খাড়া করেছিলেন, ওমর-থৈয়াম করেছেন অনস্ত

নৈরাপ্তের। ওমরের বাণী আমাদের মনকে জাগিয়ে ভোলে, কেননা এ যগে আমরা কেউ জোর করে বলতে পারি নে যে, আমরা সৃষ্টির গোডার কথা আর শেষ কথা জানিই জানি।

### (8)

এতক্ষণ ধরে ওমরের দর্শনের পরিচয় দিলুম এই কারণে যে. এই দর্শনের অমির উপরই তাঁর কবিতার ফুল ফুটে উঠেছে। যাঁদের মতে "জনং মিথ্যা ব্রহ্ম সভ্য", তাঁরা আমাদের উপদেশ দেন—

> "মায়াময়মিদং অধিলং হিকা প্রবিশাশ্য প্রদাপদং বিদিয়া।"

ওমরের মতে কিন্ত "মায়াময়মিদং অধিলং" হচ্ছে একমাত্র সত্য--- অবশ্র সার সত্য নয়, অসার সত্য। তিনি তাই উপদেশ দিয়েছেন-

"এক লহুমা সময় আছে সর্বনাশের মধ্যে তোর. . ভোগ-সাগরে ভূব দিয়ে কর্ একটা নিমেষ নেশায় ভোর।"

বলা বাস্তল্য ওমরের মুখে এ কথা হচ্চে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে विद्यारिहत वाणी। अ कीवरनत यथन कान अर्थ (नहे, जथन या ইন্দ্রিয়গোচর আর যা অনিত্য তাকেই বুকে টেনে নিয়ে আসা যাক্. তাকেই উপভোগ করা যাক। ওমরের পূর্বেও অনেকে মানুষকে এই উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কথার সঙ্গে ওমরের কথার অনেকটা প্রভেদ আছে। বাঁরা বলতেন "eat, drink and be merry, for to-morrow we die," তাঁরা বিশ্ব-সমস্থার দিকে

একেবারেই পিঠ ফিরিয়েছিলেন। আর প্রাচীন গ্রীদের Epicurean-রা যা-কিছু ইন্দ্রিয়-গোচর তাকেই সম্ভুষ্টচিত্তে গ্রাহ্ম করে নিয়ে ইন্দ্রিয়-স্থাবের চর্চ্চাটা একটি স্থকুমার বিভা করে' তুলেছিলেন: এম্বলে বলা আবশ্যক যে, তাঁরা ইন্দ্রিয় অর্থে বহিনিন্দ্রি ও মানসেন্দ্রিয় চুই-ই বুঝতেন।—তাঁরা ছিলেন শান্তিতে, কিন্তু ওমরের হাদয়মন চির অশান্ত। ব্রদ্মজিজ্ঞাসা যে বার্থ—এ সত্য ওমর সম্মন্তমনে মেনে নিতে পারেন নি, এর বিরুদ্ধে তাঁর সকল মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে বিশের বিরুক্তে মানবারার বিদ্রোহ, উপহাস ও বিজ্ঞাপের আকারে ফুটে বেরিয়েছে, কিন্তু তাঁর সকল হাসিঠাট্রার অন্তরে একটি প্রছন্ন কাতরতা আছে,—- এইখানেই তাঁর বিশেষ । ওমর-বৈয়ামের কবিতা যে আমাদের এতটা মুগ্ধ করে তার প্রধান কারণ, তিনি দার্শনিক হলেও কবি, এবং চমৎকার কবি। দর্শন তাঁর হাতে জামিতির প্রতিজ্ঞার আকার ধারণ করে নি. ফলের মত ফুটে উঠেছে। এবং সে কুল যেমন হাল্কা, যেমন ফুরজুরে, তেমনি স্থন্দর, তেমনি রঙীণ। এর প্রতিটি হচ্ছে ইরাণদেশের গোলাপ,—এ গোলাপের রঙের সম্বন্ধে ওমর বিজ্ঞাসা করেছেন-

"কার্ দে ওয়া সে লাল্চে আভা, হৃদয়-ছাঁাচা শোণিত-ছাপ"—

এর উত্তর অবশ্র- ওমর! তোমার। অথচ এই রক্তে-নাওয়া গোলাপগুলির মুখে একটি সহাস্ত don't-care ভাব আছে। আর তাদের বুকে আছে একাধারে অমৃত ও হলাহলের মিশ্রাগন্ধ—এক কথায় মদিরগন্ধ। ওমরের কবিতার রস ফুলের আদব, সে রস পান করলে মানুষের মনে গোলাপী নেখা ধরে এবং সে অবস্থায় আমাদের মন থেকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের ভাবনাচিন্তা আপনা হতে ঝরে পডে।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ এই মন-মাতানো কাজ-ভোলানো কবিতা-গুলি বাঙলা করে' বাঙালী পাঠক-সমাব্দের হাতে ধরে দিছেন: আশা করি সেগুলো সকলের আদরের ও আনন্দের সামগ্রী হবে. কেননা এ অনুবাদের ভিতর যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, নৈপুণ্য আছে, প্রাণ আছে। ওমর-থৈয়ামের এত স্বচ্ছন্দ ও স-লীল অমুবাদ আমি বাঙলা ভাষায় ইতিপূর্বেক কখনো দেখি নি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

# উপকথা।

---;#;---

( ফরাদী হইতে অমুদিত )

## টাম।

একজন মজুর ছিল, খাট্তে যার জুড়ি আর কেউ ছিল না। আর ভার স্ত্রী ছিল বেমন ভাল, ভার ছোট্ট মেয়েটি ছিল ভেমনি স্থা। ভারা বাস করত একটা মন্ত সহরের একটখানি জায়গায়।

একবার একটি পরবের দিনে, ভারা একটি কবুভর কিনে নিয়ে এল, ভার কাবাব করবার জন্মে—এবং দেই সঙ্গে অল্লস্তল্প ভাল ভাল শাক-সবজিও। সে রবিবারে তাদের ক'জনের আনন্দের আর সীমাছিল না, এমন কি বাড়ীর বিড়ালটি পর্যান্ত আড়চেংখে সেই কবুভরের দিকে চেয়ে মনে মনে হেসে বললে যে, "আজ্ব এমন হাড় চুষতে পাব, যার ভিতর রস আছে"!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর বাপ বললে---

—"প্রাক্ত যা'হোক কিছু পয়সা খরচ করে একটিবার আমরা ট্রামে চড়বই—এবং সহরের শেষ পর্যান্ত যাব।"

তারপর তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ভারা চিরদিনই দেখে আসছে যে, ভাল ভাল পোযাক-পরা সাহেব মেমরা আঙুল ভুলে ইসারা করবামাত্র কণ্ডাক্টর অমনি ঘোড়া রুখে ট্রাম থামার—ভাদের ভুলে নেবার জন্ত। সেই বারোমাস থেটে-খাওয়া মজুরটি ভার মেয়ের হাত ধরে আর ভার স্ত্রীকে পাশে নিয়ে, একটি বড় রাস্তার একধারে গিয়ে দাঁড়ালে।

একটু পরেই ভারা দেখতে পেলে যে একটি বার্নিসকরা চক্চকে ট্রামগাড়ি তাদের দিকে আসছে, তার ভিতর লোক প্রায় ছিল না বল্লেই হয়। তাই দেখে তাদের মহা আফ্রাদ হল—এই ভেবে ষে, প্রতিজনে চার চার পয়সা খরচ করে' তারা আজ ট্রামে চড়ে সহর যুরে আসবে। অমনি তারা আঙুল তুলে ইসারা করলে—ট্রাম থামাবার জন্মে। কণ্ডাক্টর কিন্তু তাদের কাপড় চোপড় দেখে বুরতে পারল ষে তারা নেহাৎ গরীব, তাই সে অবজ্ঞাভরে তাদের দিকে চেয়ে ট্রাম আর বাঁব্লে না, সটান চলে গেল।

### মুনীধা ।

মানুষের মনের ঐশগা যে সব বইয়ে সঞ্চিত ছিল, সে-সব বই একদিন এক যাত্নমন্ত্রে পৃথিবী থেকে উড়ে গেল।

তখন বিষক্ষনের এক মহা সন্মিলনী হল। গাঁরা গণিত, পদার্থবিভা, রসায়ন, জ্যোতিষ, কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি শাল্পের পারদর্শী, তাঁরা সকলে পরামর্শ করে একমত হয়ে বল্লেন—

মানব-প্রভিভার যা-কিছু শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি, দে-সকল আমাদের কাছে গচ্ছিত রয়েছে, আমরাই সে-সবের রক্ষক; অভএব আমাদের স্মৃতির ভাগুার থেকে সে-গুলো উদ্ধার করে, মার্বেল পাথরে খুদে রাখবো, যাতে করে সেগুলো আর লোপ না পায়:—অবশ্য মানব-প্রভিভার সেই সেই কীর্ত্তি, যার প্রভিটি হচ্ছে গগন-স্পর্নী। এ প্রস্তর-ফলকে ভারগা

হবে শুধু Pascal-এর একটি চিস্তার, Newton-এর একটি ভারার, Darwin-এর একটি পতক্ষের, Galileo-র একটি ধূলিকণার, Tolstoy- এর একটু করুণার, Henri Heine-র একটি শ্লোকের, Shakes-peare-এর একটি মর্মোচ্ছাদের, Wagner-এর একটি হ্রের।

অতঃপর তাঁরা যথন একাঞ্রমনে তাঁদের স্মরণপথে আনবার চেক্টা করলেন মানুষের মনের কেবল কোন্ কোন্ স্পৃষ্টি মানবঙ্গাতির মাহাত্ম্য-রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তথন তাঁরা সভয়ে আবিন্ধার করলেন যে, তাঁদের মাথার ভিতর কিছুই নেই,—সব খালি।

### পশুর স্বর্গলোক।

একটা বন্ধ-গাড়ীতে যোতা বুড়ো-হাবড়া গোড়া, রাতত্বপুরে একটি ফ্লামোদের আড়চার দরঞার সামনে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজ্ছিল আর ঝিমচ্ছিল। ভিতরে মেয়েপুরুষের হাঁসিভামাসা চল্ছিল।

সেই মড়া-খেকো হাড়-বের-করা ক্ষেরে জীবটি, কওক্ষণে এদের আমোদ শেষ হবে, এবং সে আবার তার ভাঙাচোরা অভি নোংরা আস্তাবলে ঢুকতে পাবে, দেই অপেক্ষায় অভি ত্রিয়মান ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল,—কেননা তার পা আর তার শরীরের ভার বইতে পারছিল না।

আজ তার মনে তার ছোটবেলার স্মৃতি সব অসপষ্ট স্বপ্নের মত ভেসে বেড়াচ্ছিল। তার মনে পড়ে গেল যে এক সময় সে ছিল লাল রঙের একটি বাচ্ছা, আর তখন সে সবুজ মাঠের উপর ছুটোছুটি লাফালাফি করে বেড়াত, আর ডার মা ডার গা থালি ময়লা করে দিত, নিজের গায়ের ঘেঁদ দিয়ে।

হঠাৎ সে সেই কাদায়-প্যাচ্পেচে রাস্তার উপর সটান শুয়ে পড়ে মরে গেল।

তারপর সে স্বর্গের ছুয়োরে গিয়ে হাজির হল। একজন মস্ত পণ্ডিত, কতক্ষণে Saint Peter তাঁর জন্ম ছুয়োর খুলে দেন, তারি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সেই ঘোড়া বেচারাকে বললেন—

"তুই বেটা এখানে কি করতে এসেছিস ?—স্বর্গে প্রবেশ করবার অধিকার ভোর নেই—আছে আমার, কেননা আমি মানবীর গর্ভে জম্মেছি।

উত্তরে সেই হাড়-বের-করা ঘোড়া বেচারা বল্লে—

"আমার মা'র মন বড় নরম ছিল। সে পৃথিবীতে বুড়ী হয়ে যখন মারা গেল, তখন যত জোঁকে মিলে তার রক্ত শুষে খেলে। আমি ভগবানের কাছে শুধু জানতে এসেছি, সে এখানে আছে কি না"

তখন স্বর্গের দরজার ছই-পাল্লা একসঙ্গে খুলে গেল, এবং স্থম্থে দেখা গেল রয়েছে পশুর স্বর্গলোক। ঘোড়াটি দেখলে যে ভার মা দেখানে আছে। দেখবামাত্র ভার মাও ভাকে চিনতে পারলে, অমনি চিঁহি রবে হ'জনে ছ'জনকে দাদর সম্ভাষণ করলে। ভারপর ভারা স্বর্গের প্রকাণ্ড ময়দানে বেড়াতে গেল। দেখানে গিয়ে এই দেখে ভার মহা আহলাদ হ'ল যে, ভার মর্ভ্রের কফ-জীবনের পুরোনো সঙ্গীরা স্বাই দেখানে মহাস্থ্যে বাস করছে। পৃথিবীতে যারা সহরের দান-বাঁধানো রাস্তায় পাথর বোঝাই গাড়ী টেনে বেড়াত, আর পা পিছলে ক্রমান্বয় হাটুর উপর বনে পড়ত, ভারপর মারের চোটে আধ্যরা হয়ে গাড়ী ঘাড়ে

করে রাস্তার উপর শুয়ে পড়ত; আর যারা চোপে ঠুলি পরে' দিন দশঘণ্টা করে ঘানি ঘোরাত; আর যে ঘোড়িগুলোর পিঠে চড়ে মামুষে ইাড়ের সঙ্গে লড়াই করতে যেত, আর ইাড়ের শিংয়ের ঘায়ে যাদের চেরাপেট থেকে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আথ্ড়ার তপ্তবালি কেঁটিয়ে যেত, আর তাই দেখে ভদ্র-মহিলাদের মুখ সানন্দে রাঙা হয়ে উঠত,—সেই সব ঘোড়া সেখানে ছিল। স্বর্গের সেই প্রকাণ্ড ময়দানে তারা চির শান্তির মধ্যে মনের স্থাও চরে' বেড়াচিছল।

তা ছাড়া সেধানে অপর সকল জন্তুরাও মহা স্ফ্রিতে ছিল।
দিব্যি চিকন বেড়ালগুলো আপনভাবে বিভোর হয়ে খোসমেজাজে দুরে
বেড়াচ্ছিল, তারা ভগবানের কথাও মানছিল না, আর তিনি তাদের
এই অবাধ্যতা দেখে শুধু হাসছিলেন। তারা কটায় মিলে এক টুক্রো
দড়ি নিয়ে এমন ধারভাবে লঘু পদাঘাতে সেটিকে ঠেলছিল, যেন সে
কাজের ভিতর এমন একটা মহা অর্থ আছে, যা তারা খুলে বলতে চায় না

আর কুকুরগুলো সব বড় ভাল মা। তাদের সময় ত বাছোগুলোকে ছধ দিতে দিতেই কেটে যাচিছল। মাছগুলো সব সঁ!তরে
বেড়াচিছল—ছিপের ভয় ত আর তাদের নেই। পাধীরা যার যেদিকে
মন চায় সে সেদিকে উড়ে যাছিল,—ব্যাধের ভাবনা ত আর তাদের
ভাবতে হয় না।

এই স্বৰ্গলোকে কোন মানুষ ছিল না।

### জীংনের পথ।

একজ্বন কবি একদিন কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসলেন একটি গল্প লেখবার জন্ম। তাঁর মাথায় সেদিন কোন আইডিয়াই এল না। সেদিন কিন্তু তাঁর মন খুব প্রফুল ছিল, কেননা জানলার ধারে একরাশ লাল ফুলের উপর সূর্য্যের আলো পড়েছিল, আর সেই খোলা জানলার নীল ফাঁকের ভিতর একটি সোনালি মাছি উড়ে বেড়াছিল।

হঠাৎ তাঁর সমগ্র জীবনের ছবিটে তাঁর চোথের হুমুখে এসে দাঁড়াল। তিনি দেখলেন যে, সে একটি লম্বা সাদা পথ। সে পথ হুরু হয়েছে একটি অন্ধকার বনের গা থেকে, যার পায়ের কাছে জল খল্খল্ করে হাসছে; আর শেষ হয়েছে, শান্তিতে ঘেরা একটি ছোট্ট কথরে, যে কবরকে কাঁটাগাছ আর গাছের শিকড়ে চারধার থেকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে, জড়িয়ে ধরেছে।—

এইখানে তিনি সেই দেবতার সাক্ষাৎ পেলেন, জন্ম থেকে তাঁর জীবনের ভার যে দেবতার হাতে ছিল। সে দেবতার কাঁথে বোল্তার পাধার মত সোণালি রঙের একজোড়া পাথা ছিল। তাঁর মাথার চুল একেবারে সাদা, আর তাঁর মুখটি গ্রীল্মকালের চৌবাচ্চার জ্লের মত স্লক্ত ও প্রশাস্ত।

দেবতা কবিকে জিজ্ঞাসা কর্লেন-

"তুমি যখন ছোট ছিলে, তখনকার কণা কি তোমার মনে পড়ে?— তোমার বাবা নদীতে ছিপে মাছ ধরতে যেতেন, জার তোমার মা ও তুমি তাঁর সঙ্গে যেতে। আর এই জলের ধারে মাঠের উপর কত চমংকার ফুল ফুটে থাক্ত, আর ফড়িঙরা সব লাফিয়ে বেড়াত, দেখে মনে হত যেন এখানে ওখানে ঘাসের ছেঁড়া পাতা সব চলে-ফিরে বেড়াছে।"

कवि উত্তর করলেন--"হাঁ, পড়ে"।

তারপর ছঞ্জনে একসঙ্গে গিয়ে সেই নীল নদীর ধারে দাঁড়ালেন। তার উপরে ছিল নীল আকাশ আর পাড়ে ঘোরনীল বাদামের গাছ।

—"তাকিয়ে দেখো, এই হচ্ছে তোমার শৈশব"।

কবি জলের দিকে চাইলেন আর অমনি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

— "কৈ, আমি ত এ জলের ভিতর আমার বাপ-মার সম্নেহ মুখচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি নে ? তাঁরা হৃজনে এইখানে বসে থাকতেন। তাঁদের মনে কোনও পাপ ছিল না, ছিল শুধু শাস্তি আর স্থা। আমার পরনের ধোপ কাপড় আমি কেবলি ময়লা করতুম, আর আমার মা বারবার তাঁর রুমাল দিয়ে তা' পরিষ্কার করে দিতেন।

"হে দেব আমাকে বলো, এই জ্বলের উপর আমার বাপ-মার মুধের যে স্থন্দর প্রতিবিদ্ধ পড়ত, সে প্রতিবিদ্ধ কোথায় গেল ় আমি তা দেখতে পাচ্ছি নে, মোটেই দেখতে পাচ্ছি নে।"

এই সময় খাসা এক থোকা বাদাম পাড়ের একটা গাছ থেকে খসে' জলের উপরে পড়ে' স্রোতের মুখে ভেসে যেতে লাগ্ল।

দেবতা তখন বল্লেন—

--- "এই জলের উপরে-পড়া তোমার বাপ-মার মুখের ছবি, ঐ স্থন্দর ফলগুলোর মতই স্থোতের মুখে ভেসে চলে গিয়েছে। কেননা সবই স্থোতে ভেসে চলে যায়, যার কায়া আছে তাও, আর যা ছায়ামাত্র তাও। তোমার বাপ-মার ছবি জলে মিশেছে, যা অবশিষ্ট আছে তার নাম স্মৃতি। তুমি ততটা অধীর হয়ো না, যাদের তুমি এত ভালবাসতে তাদের স্মরণ-চিহু সব আবার দেখতে পাবে।"

একটা নীলক্ষ্ঠ পাখী উত্তে এসে শরবনের উপর বসল। অমনি কবি বলে উঠলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি এই পাখা চুটির উপরে আমার মায়ের চোখের রঙ চারিয়ে গিয়েছে"।

দেবতা বললেন—"ঠিক কথা, আর একট ভাল করে চেয়ে দেখো ।"

একটি গাছের আগভালে একটি সাদা যুযু ভার বাসা বেঁধেছিল. শেখান থেকে সাদা রঙের একটি হালকা পালক উডে এ**নে জ**লের উপর পডে' পাক খেতে লাগ্ল।

কবি অমনি বলে উঠলেন-

--- "এই পালকটির গায়ের এই শুভ্রতা, একি আমার মা'র অস্তঃ-করণের নির্মালতা নয় গ"

দেবভা বললেন—"ঠিক বলেচ।"

তারপর একট হাওয়া উঠল, তার স্পর্শে জ্বলের গায়ে কাটা দিলে, পাতার মুখে মর্ম্মর-ধ্বনি ফুটল।

কবি অমনি জিজ্ঞাসা করলেন—

— "এই যে মধুর ও গন্তার শব্দ আমার কানে আসছে, এ কি আমার বাবার কণ্ঠস্বর নয় ?"

দেবতা উত্তর করলেন—"ঠিক বলেছ"।

বেলা তুপুর হলো। নদীর একধারে কতকগুলো সরল গাছ ধীরে ধীরে হেল্ছিল আর তুল্ছিল। তাদের মধ্যে যেটি মাঠের একটেরে একা দাঁড়িয়েছিল, সেটিকে দূর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে যুবতীর মত দেখাছিল। তখন আকাশের আলো এমন স্থন্দর হয়ে উঠেছিল

যে, মনে হচ্ছিল সে আকাশ যেন যুবতীর গণ্ডস্থের রঙে রাঙানো হয়েছে।

তথন জীবনে সবপ্রথম যে তরংণীকে তিনি ভালবাসেন তার কথা কবির মনে পড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে তাঁর বুক্টি ব্যথায় ভরে' উঠ্ল।

দেবতা বল্লেন---

—"তোমার ঐ ভালবাস। ছিল এত নিরাবিল এবং এতে তুমি এত ছঃখ পেয়েছ যে, এর জন্ম আমি তোমার উপর রাগ করি নি।"—

তাঁরা গুজনে ধীরে ধীরে আবার অগ্রসর হতে লাগলেন, ক্রমে বেলা পড়ে এল; আকাশের আলো এত নরম, এত কোমল হয়ে এল যে, মনে হল সে আলো যেন ছায়া হয়ে উঠেছে। কবির কাতরভা দেখে দেবতা ঈধৎ হাস্য করলেন, রুগা মাতার মুখের হাসির মতই তা সকাতর ও করণ।

একটু পরে চারিদিকের নিস্তর্কণার ভিতর তারাগুলো সব ফুটে উঠ্ল। আকাশ তথন সেই মৃত্যুশয্যার মত দেখাতে লাগল, যার চারদিকে বড় বড় মোমবাতি জলেছে, আর যাকে ঘিরে রয়েছে শুধু শব্দহীন বুক-ভাঙা শোক। আর রাত্রি যেন শোকাভিভ্তা বিধবার মত মাটিতে হাঁটুপেতে নতমুথে অবস্থিতি করছে।

দেবতা জিজ্ঞাসা করলেন —

—"এ দৃশ্য চিনতে পারছ?"

কবি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মাটীতে হাঁটুপেতে নতমুখ হয়ে রইলেন। অবশেষে তাঁরা যেখানে রাস্তার শেষ, সেই কবংটির কাছে গিয়ে পৌছলেন, যে কবরটিকে কাঁট। গাছ চারধার থেকে ঘিরে ফেলেছে আর গাছের শিক্ড চারধার থেকে জড়িয়ে ধংকছে।

দেবতা তথন বললেন-

"আমি এসেছিলুম ভোমাকে জাবনের পথ দেখিয়ে দিতে। এই খানে এই জলের ধারে তুমি চিরদিন সুমবে। আর এই জল প্রতিদিন তোমার কাছে বয়ে নিয়ে আসবে তোমার সব স্মৃতির ছবি—নীলকণ্ঠ পাধীর সেই পাথা, যার রঙ ভোমার মা'র চোখের মত; সুতুর সেই সাদা পালক, যা ভোমার মা'র অন্তঃকরণের মত নির্মাল; পাতার সেই মর্মারধ্বনি, যা ভোমার বাবার কণ্ঠস্বরের মত মধুর ও গল্পীর; আর সেই সরল গাছ, যা ভোমার প্রিয়ার মত লক্ষা ও ছিপ্ছিপে।"

সর্ববেশ্যে আসবে ভারায় আলো-করা চিররাত্রি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

## অতীতের বোঝা।

----:

পুরাতম্ব-বিদ্দের মুখে শুন্তে পাওয়া যায় যে, ভারতের সভ্যতা অভি প্রাচীন। ইংরাজদের পূর্বর পুরুষেরা যখন নানা রক্ম রং মেখে সং সেকে উলঙ্গ শরীরে বস্থা পশুর স্থায় জঙ্গলে জঙ্গলে যুরে বেডাতেন তথন নাকি এদেশে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মা ও নীতি শাল্লের আলোচনা হত। এই প্রাচীন সভ্যতার গৌরব নিয়ে আমরা এখন বুক ফুলিয়ে বেড়াই। কেউ কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পাড়ুলে ভখনই কোন না কোন বিছা-দিগ্গজ চোখ রাভিয়ে উত্তর দেন, "ও-সব আর বিলেভ থেকে আমদানী কর্তে হবে না। ও-সব এবং আরও अत्नक त्रकम जिनिम এ प्राप्त हिन। পরের কাছে শোশবার আর আমাদের কিছুই নেই। যা-কিছু থাকা উচিত বৈদিক-যুগে সবই ছিল। গোলযোগ ঘটেচে কেবল পৌরাণিক যুগে আর মুসলমান যুপে। ভাই বলি আমাদের নূতন কিছু করতে হবে না, পুরোণো **ভিনিসগুলোর পুনর্ক্ষার কর্লেই সব চুকে যাবে।" বক্তৃভার সাথে** কভকগুলো সংস্কৃত শ্লোকের বাদাম-কিস্মিস্ মিশিয়ে পণ্ডিত ম'শায় নিরীহ শ্রোভার মানসিক ভোজনের মুধরোচক ব্যবস্থা করেন। শ্রোভা সাদা-সিধা লোক, এভ বক্তভা, এত শ্লোক আওড়ান, হাভ পা নাড়া এবং মুখ ভেঙ্চানো দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভাবে এর ভিতর কিছু সার না থাক্লে পশুতপ্রবর এডটা বাচালতা আর এডটা আত্ম-তৃষ্টি

কখনই দেখাতে পারতেন না। শ্রোভার অভ-শত ভাব্বার সময় নেই, পড়বারও সময় নেই. আর আলোচনা করবার সময় তো নেই-ই। তা ছাড়া বেচারা সংসারি লোক, কুটিনের বাইরে যাবার ইচ্ছাও কম, আর সাহসও অল্প। পণ্ডিতের কথা তার মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক অলসভার অনুকৃল হওয়ায় সে মাছের টোপ গেলার মত টপ করে ভাল্লিকদের যথেষ্ট নির্যাতন হল, এবং জন-সাধারণের পক্ষে নিরুছেগে निजा (मरीत छायान घटेल।

## ( 2 )

ক্ষতি হল কিন্তু দেশের। প্রকৃতির একটা এই মহা দোষ যে, সে বক্তভা শোনে না। প্রকৃতি কোন দয়াময় সর্ববজ্ঞ ঈশর কর্তৃক রচিত হয়েচে কি অনু-পরমানুগুলোর উদ্দেশ্য বিহীন আক্সিক সংযোগে ঘটেচে, সে বিষয় দার্শনিকদের মধ্যে মস্ত মতভেদ আছে। আমার কিন্তু ধারণা যে বঙ্গদেশীয়দের মতে প্রকৃতির এই বক্তৃতার প্রতি বিরাগই তার অনৈশ্রিক উদ্দেশ্তহীনতার যথেষ্ট প্রমাণ্। প্রকৃতির যদি মাধামুণ্ড থাক্ত ভাহলে আমাদের এত বড় বড় বক্তভা সত্ত্বেও আমাদের দেশের এত দুরবন্থা হবে কেন ?

সভ্য কথা এই বে. আমাদের এত জ্ঞান গরিমা সত্তেও, সভ্যের সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ অভি অল। এই সভ্যের প্রভি অশ্বছাই আমাদের তুরবস্থার প্রধান কারণ। আমরা বক্তৃতা করতে निर्धित, विकि मूथछि करतं हे ता मिन्ता किय अपूर्व ममाराम কর্তে শিথেচি, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধান কর্তে, তাকে নভশিরে মেনে নিতে এবং তার প্রচারের জন্ম দৃচ্সংকল্ল হতে শিথি নি। সে শিক্ষা যদি আমাদের থাক্ত তাহলে ঐতিহাসিক কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রাচীন-কাল হতে আমরা খুঁজে খুঁজে কতকগুলো অসস্তব তথ্য আমাদের আজ্মাঘা চরিতার্থ কর্বার জহে বার কর্বার ভাব কর্তাম না এবং সেই-গুলো নিয়েই অহকারে ক্ষীত হয়ে আধুনিক সমস্যা সকলকে উপেক্ষা করে "তাইরে-নারে-না" গেয়ে ঘুরে বেড়াতুম না। এরপ ব্যবহার ব্যক্তিগত কিন্থা জাতীয় স্থাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। যদি কিছুর পরিচায়ক হয় ত' সে জাতীয় স্থাব্যার ও নিস্কেজতার।

### ( • )

শুন্তে পাই, উঠ পাঝি বিপদ দেখলে বালিতে মুখ লুকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মনে করে চোখে দেখতে না পেলেই, আপদ দূর হল। আমরাও মনে করি চোখ বুজে থাক্লেই আমরা প্রকৃতির নিয়ম লচ্ছান করে বেঁচে যাব। প্রকৃতিকে কিন্তু অত সহজে বোকা বানান যায় না। ভগবানের যাঁতা আন্তে আন্তে ঘোরে বটে কিন্তু শোষে গুঁড়ো করেই ছাড়ে।

পাঠক জিজ্ঞাসা কর্বেন যে, প্রাচীনদের অবলম্বিত পথের অমুসরণ কর্লেই কি স্বভাবের নিয়ম ভাঙ্গা হল ? আমার উত্তর এই যে, প্রাচান কালের নজীরকে উপরোক্ত রূপ ভয় ভক্তি বিহ্বলনেত্রে দেখা এবং ভার বিধানের পায়ে সসম্ভ্রমে আক্স-সমর্পণ করা উন্নতির স্বাভাবিক নিয়মের ক্ষত্বন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পুণিবা পরিবর্তনশীল, চুই মুহুর্তের

অবস্থা কখনো এক হয় না। আজিকার দিন কালিকার দিনের অবিকল নকল হতে পারে না, কারণ, আজ এবং কালের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটতে তার সমষ্টি আজকে কাল হতে বিচ্ছিন্ন এবং দেই সঙ্গে বিভিন্ন করে' ফেলেচে: তার দরুণই আব্দ হচেচ আব্দ, আর কাল হচেচ কাল। কোন পার্থক্য না থাকলে আমরা হাজ আর কালের মধ্যে কোন মডেই প্রভেদ করতে পারতাম না। বৈজ্ঞানিকের নন্ধরে পৃথিবীর এক পলের অবস্থা মার এক পলের অবস্থা হতে বিভিন্ন। এ কথা যদি সভ্য হয় তাহলে মহাভারতের কিম্বা বৈদিক যুগের অবস্থার সঙ্গে আজিকার অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাতে তো কোন সন্দেহই হতে পারে না। এ সব সৃক্ষ্য তর্ক ছেড়ে যদি ঐতিহাসিক সভ্যের উপর নির্ভর করে' বিচার করা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ভারতের চুই যুগের অবস্থাতে প্রভেদ বিস্তর ও বিরাট। প্রাচীন কালে (যথা—মন্তুর যুগে) ভারতে এক হিন্দুজাতিরই বাস ছিল। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্নদাতীয় লোকেরা এখানে ছিল না। তথনকার নীতি-প্রবর্ত্তকদের কৈবল এক হিন্দু-সমাজের কথা ভাব্তে হয়েচে। এখন किञ्च (मर्गत व्यवद्या এरक वारत वम्रत (गरह। এथन अरमर्ग हिम्मू ছাড়া মুসলমান পাশী প্রভৃতি অস্তাত জাতিয়া বাস করচে। विक्रिमोत्रो अथन এक्ट्रामंत्र त्राका इरव्रह्म। विक्रामंत्र महक मृष्यक এখন এদেশের লোকের পূর্ববাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেচে। এই সব নুত্র ঘটনা ঘটাতে দেশে নূতন নূতন জীবন সমস্থা এসে জুটেচে। এ সব:সমস্থার কিরূপ মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মসু এবং তাঁহার লমদাময়িক লোকদের ভাব্বার হ্রযোগ হয় নি ; স্বভরাং এ সব বিষয় ভাঁরা কিছুই, লিখে যান নি। এখন হিন্দুদের নিজের বৃদ্ধির সাহায্যেই এ সব সমস্থার মীমাংসা কর্তে হবে। মসু যথন হিন্দুর সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের প্রবর্ত্তন করেন, তথন ইয়োরোপের democratic হাওয়া এদেশেও আসে নি, এখন কিন্তু এসেচে এবং তেড়েই এসেচে। এখন হিন্দু যদি জাতিভেদের বাসি মড়া নিয়ে বসে থাকে ভাহলে ভার ভারতবর্ষ থেকে লোপ পাবারই সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টাস্ত দেওয়া যেতে পারে। এ সকল সভ্য হতে কেবল একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং সেটা এই যে, নৃতন যুগের নৃতন সমস্থার নৃতন মীমাংসার দরকার।

### ( ...)

Experience একটি অমূল্য জিনিস। আমরা শিশু হতে বালককে, বালক হতে যুবককে এবং যুবক হতে বৃদ্ধকে অধিক জ্ঞানী এবং অধিক বিজ্ঞ বলে' মনে কবি। এরপ বিখাসের কারণ এই বে, বালক অনেক জিনিস দেখেচে যা শিশু দেখে নি, যুবক অনেক জিনিস দেখেচে যা বালক দেখে নি এবং বৃদ্ধ অনেক জিনিস দেখেচে যা বালক দেখে নি এবং বৃদ্ধ অনেক জিনিস দেখেচে যা যুবক দেখে নি। অভিজ্ঞভার সজে সজে জ্ঞানও বেড়ে যায়। এ হিসাবে প্রাচীনদের অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান বেশি, অন্তত হওয়া উচিত। বেকন বলেচেন যাদের আমরা প্রাচীন বলি তাঁরা প্রকৃত্ত পক্ষে শিশু ছিলেন। যেটাকে আমরা প্রাচীনকাল বলি সেটাকে পৃথিবীর বাল্যকাল বলা উচিত এবং সেই হিসাবে যাদের আমরা নবীন বলি ভাদের প্রবীন বলা উচিত এবং যে যুগকে আমরা নব্য-যুগ বলি সেটাকে প্রাচীন যুপ বলা উচিত। প্রাচীনদের অপেক্ষা আমাদের

অন্যন তিন হাজার বৎসরের বেশি অভিজ্ঞতা আছে; স্থুতরাং আমাদের জ্ঞানও তাঁদের অপেকা সেই হিসাবে বেশি হওয়া উচিত। অতীত হচ্চে মানব সভ্যতার শৈশব। শিশু স্নেহের পাত্র, ভক্তির পাত্র নয়। অতীতকে অবশ্য ভালবাদা উচিত, কিন্তু ভাই বলে ভার কাছে পদানত হওয়া বৃদ্ধিমানের কাজ নয়।

### (8)

শক্তির চর্চার ফলেই শক্তি বাডে। প্রাণী-জগতে দেখতে পাওয়া যায় যে. প্রাণী যখন কোন বিশেষ শক্তি বাড়াবার জন্ম ক্রমাগত চেক্টা করতে থাকে, তখন সেই শক্তিও তার আশ্চর্য্য রকমেই বেড়ে যায়। এই স্বাভাবিক নিয়মের বলেই হরিণ দৌড়তে শিখেছে, পাখী উড়তে শিখেচে, আর মাতুষ কথা কইতে শিখেচে। পক্ষান্তরে চর্চ্চা চলে গেলে ভার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফটিভ শক্তিও ক্রমে ক্রমে চুর্ববল হয়ে যায়. এমন কি শেষে সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েও যায়। এই সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাণী-জগতে দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রে অনেক প্রকার জন্তু বাস করে, যাদের চোখ আছে অথচ তারা দেখতে পায় না। এক সময় তারা স্থলচর জন্ম ছিল এবং স্থলচরের জীবনো-প্রোগী ইন্দ্রিয় সকল তাদের মধ্যে শক্তিশালী অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। ভাদের বর্ত্তমান environment-য়ে ঐ সব পূর্ব্বার্ভ্জিড শক্তি সমূহের ব্যবহার তাদের জীবন রক্ষার জন্ম আবশ্যক হয় না. এর ফল এই स्टाइट (य. क्रांतित के जरून कर्नावणकीय हेन्सिय पूर्वन स्टाय स्टाय स्मार একেবারে বিকল হয়ে গেচে। এখন এ সবের হারা কোন কাঞ্চ হয়

না, ও-গুলো যেন প্রাণীর পূর্বব-জীবনের ইতিহাস, আমাদের জানাবার জন্ম এখনও বর্ত্তমান রয়েছে।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যা বলা গেল তা মান্সিক ক্ষমতা সম্বন্ধেও সমান খাটে। মামুষের এই আজু-শক্তির চর্চ্চার পক্ষে তার অতীত হচ্চে একটা মস্ত বাধা। অতীতের প্রতি অতিভক্তি আরু বর্ত্তমানের প্রতি অতি অভক্তি এছই-ই হচ্চে একই মনোভাবের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। যে-জাতির বর্ত্তমানের উপর কোন বিখাস নেই তার ভবিষ্যতেরও কোনো আশা নেই। আর বলা বাহুল্য যে, বর্তুমানের উপর বিশাস আর নিজের উপর বিখাদ একই বস্তা। আমরাই ত বর্ত্তমান। যে জাতি আমানের মত অভীতকে আঁকড়ে ধরে' পড়ে' থাকে এবং পৈতৃক প্রথা নামক ঠাকুরের মন্দিরে সকাল দক্ষো পূজো দেয়, তাদের মধ্যে মন্থ্যার সমাক চর্চার অভাবে নিক্ষেক হয়ে যায় এবং তারা অবন্তির নিম্ন হতে নিম্নতর স্তবে স্বাভাবিক নিয়মে নামতে থাকে। এই জন্ম দেখা যায় উন্নতিশীল জাতিরা প্রাচীন প্রথার কিম্বা প্রাচীন authority-র বিশেষ সম্মান করে না, করলে ভাদের উন্নতিশীলভাই চলে যেত। তারা নিতা নতুন জিনিস আবিন্ধার করে', নিত্য নতুন নীতির প্রবর্তন করে', নিত্য নতুন তথ্য সংগ্রহ করে', আর নিত্য নতুন experiment নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে দিন তারা এ সব ছেড়ে পুরাণ প্রথার অনুধাবনে প্রবৃত্ত হয় সেই সেই দিন থেকেই তাদের উন্নতিশীল জীবনের সমাপ্তি হয়।

( a )

প্রাচীন গ্রীদের কথা একবার মনে করুন। প্রাচীন মিশরীয়-পুরোহিত সোলোণকে (Solon) বলেন "ভোমাদের গ্রীকদের চরিত্র বালকের মত। ভোমাদের মধ্যে মা-প্রাচীনকাল-বিষয়ক জ্ঞান আছে, না-জ্ঞানের প্রাচীনতা আছে।' মিশরী বাকে নিন্দনীয় বলে' িজপ করেন সেই গুণেরই বলে গ্রীস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। তাদের বাল-স্থলত চঞ্চলতা ও অসন্তোষই তাদের সভ্যতাকে উচ্চ হতে উচ্চতক্র সোপানে তুলেছিল। যেদিন তাদের এই বালস্বভাব তাদের পরিত্যাগ করলে, যে দিন তারা জাতীয় কৃতকার্য্যতায় সম্ভুষ্ট হয়ে পূর্বব-কীর্ত্তির চর্বিবত চর্বননে প্রবৃত্ত হল সেই দিন থেকেই গ্রীসের অধঃপাতের স্বরুক্ত হল।

যা গ্রীদে ঘটেছিল আরবেও তাই ঘটেছে। একটি মেষ-পালক বর্ববর জাতি এক মহাপুরুষের অপূর্বব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে "আলাহো আকবর" রবে সভ্যতার রক্ষমকে প্রবেশ করলে। মহাপুরুষের দত্ত মন্ত্রের ভীমনাদে সেকালের রাজ্য সাম্রাজ্যগুলো বাষ্প-নির্ম্মিত সোধসম আকাশে বিলীন হয়ে গেল। আরব সভ্য-জগতে প্রতিহন্দী বিহীন হয়ে মৃতপ্রায় সভ্যতাকে নব-জীবন দান কর্লে। দেশ বিদেশ দমন করে', পাহাড় পর্ববত লজ্যন করে', সমুদ্র মহাসমুদ্র মন্থন করে', আরব যে সভ্যতা গড়েছিল, তা অপূর্বব। আরবের এই উন্নতি পৈত্রিক প্রথার অনুসরণে হয় নি। হজরৎ মোহম্মদের পূর্ববিলালিন অবস্থাকে তারা ক্ষেম্বামে আহেলিয়াং' (অন্ধকার মৃগ) বল্ত। হজরতের সময় থেকে আরস্ক করে প্রায় চারশত বৎসর পর্যান্ত আরবেরা ক্রেমাণত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই উন্নতির যুগে তারা নিভ্য-নতুন তথ্য আবিন্ধার করেছিল এবং নানা দিকে নৃতন নৃতন স্ক্রে সম্বান্ত বিদ্বান বিদ্বান প্রবিদ্বান ব্যবহার প্রান্তর প্রাহ্ব বন্ধ হল। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ব্যবহার

জীবী (ফকিহ) এবং পুরাতত্ববিদ্দের (মোহাদ্দেস প্রভৃতি) ইজ্জত বেশি হল। এই খানথেকেই সারবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

### ( & )

সভ্যতা দেখতে পাই কালক্রমে এক জাতির হাত থেকে আর এক জাতির হাতে যায়, এবং তা হয়, যার হাতে যায় তার গুণে, আর যার হাত থেকে যায় তার দোষে। আরবের জ্বা-শিথিল হাত থেকে ইউরোপীয়রা সভাতার পতাকা কেড়ে নিয়ে দিখিলয়ে অগ্রসর হল। ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল। শ্রাবণের ধারায় স্ফীত স্রোতস্বতীর স্থায় তাদের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। সে ম্মেত এখনো থামে নি। তামসিক যুগে ইউরোপও আমাদের মত authority-র উপাসক ছিল। প্রাচীনকালের উপর সেখানেও তাদের আমাদেরই মত অটল ভক্তি ছিল। Aristotle-এর উপর কথা বলবার ক্ষমতা কোনো বৈজ্ঞানিকেরই ছিল না। বিজ্ঞানের সভ্যতা প্রোহিতদের খামখেয়ালির উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সোভাগ্য যে. তাদের সে মনোভাব চলে গেচে। এখন জীবনের সঙ্গে অতীতের কোনও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ইউরোপীয়রা স্বীকার করেন না : তারা এখন নিত্য নতুন সভ্য আবিষ্ণার করচেন, নিত্য নতুন জিনিসের নিতা নতুন জিনিস নিয়ে experiment করচেন, এক নীতি ছেডে অন্ত নীতি ধর্চেন, এইরূপে তাদের আশা ও উল্লমপূর্ণ জীবন কেটে যাচে। দ্বোব্দই তাদের আত্মশক্তি বাড়চে বই কমচে না।

## ( 9 )

ভারতবর্ষ যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহিভূতি, তা নয়। ভারতের হিন্দজাতির মধ্যেও একসময় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল। তখনও তাদের মধ্যে বার্দ্ধকোর চুর্ব্বলতা আমে নি। যৌবন-স্থলভ চঞ্চলতার প্রদাদে তারা নানা নীতির অনুসরণ করেছিল, নানা মতের প্রবর্ত্তন করেছিল, নানাবিধ সামাজিক বিধানের সৃষ্টি করেছিল এবং নৈতিক বৈজ্ঞানিক, কাব্য ও কলাবিষয়ক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় experiment করেছিল। ক্রন্মে তাদেরও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হল। জীবনে জড়তা এসে পড়ল। ষোড়শোপচারে প্রাচীনতার পুজো আরম্ভ হল। ফলে এই হল যে, হিন্দু গাতি নিজ্লীবভার একটা মস্ত উদাহরণ স্বরূপ হয়ে দঁডাল।

्र आंभारतत Nation-हिन्तू এवर मूमलमान, এই प्ररप्त भिरल গঠিত। এই তুই সমান্ধই নিজেদের জীবনের মূল্য ভূলে গিয়ে প্রাচীন প্রথার অমুকরণের রথা চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করচে। এর ফল যে বিষময় হচ্চে, সে বিষয়ে সন্দেহ কর্বার কোনো কারণ নেই। চোথ খুলে চারিদিকে চেয়ে দেখুলেই দেখুতে পাবেন যে, এ পুথিবী এক অনন্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র। এখানে মানুষে মানুষে, মানুষে পশুতে এবং পশুতে পশুতে জীবন-সংগ্রাম চলেচে। এই জীবন-সংগ্রামে যে জাতি নিত্য কালোপযোগী প্রথার উদ্ভাবন করতে পারে সে জাতিই টিকে যায়, অন্সেরা লোপ পেয়ে যায়। অতীতের গুরুভার ঘাডে করে যার পক্ষে চলাই কঠিন, তার পক্ষে এই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার আশা কোথায়? আমারা যে ভাবে চল্চি সে ভাবে আর ক' দিন চল্বে ? অতীতের বোঝা, মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের শরীরে কথনই জন্মাবে না ? কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি বিশেষ করে' হিন্দু-সমাজের উপর আক্রমণ করছি। এদেশে হিন্দু মুসলমান ছজনেই নিজ নিজ অতীতের চাপে বসে পড়েচে, ছজনের দশাই সমান, এবং সে দশার নাম হচ্ছে ছর্দ্দশা।

ওয়াধেদ আলি।

## নেশার জের।

ভার নাম ছিল মিনা।

সে ছিল বিধবা; সে ছিল যুবতী; এবং সে ছিল ফুন্দরী। ভার গায়ে পাকত লেস বিরহিত সাদা রাউজ ও পরণে থাকত পাড়-বিহীন সাদা রেশমের শাড়ী। বাহ্যিক আচার ব্যবহারে ভারে ব্রহ্মচর্য্যের লেশমাত্র ছিল না—অর্থাৎ সে সাবান মাথত, পান খেত এবং বেশ প্রসম মনেই বিকালে ছাদে বেড়াত।

ভার উপর সে ছিল বডলোকের মেয়ে।

অত এব পাশের বাড়ীর মেদের ছেলেরা যে তার বিদয়ে পাঁচরকম ভাবত, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু তাদের, অন্তত তাদের মধ্যে একজনের ভাবনাট। যদি ভাবনাতেই থেকে যেত এবং লোভটা যদি ছাদের উপরে মিনাকে দেখেই চরিতার্থ হত, তা'হলে আর কিছু হোক আর না হোক, আমার এ গল্লটার স্প্তি হত না।

চিন্তা এবং কাল, এ ছটোর মধ্যে যে বেড়াটা আছে, সেটা মেসের এক যুবক হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে দিলে এবং ভার ফলে মিনার হাতে একখানা চিঠি এসে পৌছল। চিঠিটা পড়ে ভার মুখে যে একটা লালিমার আভা দেখা গিছ্ল, সেটা রাগে কি অমুরাগে—ভা'বলা বড় কঠিন; কেননা নারীর মনের খবর তাঁরা নিজেরা না দিলে স্বর্গের রিপোর্টারদেরও তা জানবার সম্ভাবনা নেই। এটা শাস্ত্রের বচন, স্বত্রবে সত্য।

কিন্তু যথন রোজ একথানা করে চিঠি আসতে লাগল তথন মিনার গণ্ডে লালিমার সঙ্গে ক্রযুগলেও তুঞ্চিত-রেথা ফুটে উঠতে লাগল। এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তার মনে বিরক্তির ভাবটা ঘনীভূত হয়ে আসছিল, কেননা ক্রকুটি বিরক্তির লক্ষণ। এটাও অলক্ষার শাস্ত্রের ন অতএব গ্রাহা।

স্ত্রীলোকের সংসার জ্ঞান, বয়সের অনুপাতে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। তার উপর মিনা আজ্ব্য কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজেই বিদ্ধিত। অতএব তার বাইশ বছরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যে মেসে-পালিত পঁচিশ বছরের পাড়াগেঁয়ে যুবকের চেয়ে বেশি হবে, তার আর আশ্চর্যা কি। কল্পনা দেবীর অনুগ্রহটাও ও-পক্ষের চেয়ে এ-পক্ষে একটু বেশি পরিমাণে পড়েছিল। সেইজক্তই মিনার মনে বিরক্তির সঙ্গে ভয়ের মিশ্রন একটুও ছিল না এবং ঠিক সেই কারণেই মেসের যুবকটির অন্তরে ভয়ের ভাব যথেষ্ট থাকলেও মিনার নীরব প্রত্যাখ্যানে বিরক্তির কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি।

এমন সময়ে এলাহাবাদ থেকে বৌদিদি চিঠি লিখলেন, "ঠাকুরঝি, তুমি যে ছোকরাটার কথা লিখেছ, তাকে আর প্রশ্রায় দিওনা। তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। বড় ঠাকুরকে বলে' তার একদিন চাবুকের ব্যবস্থা কোরো।" চিঠিটা পড়ে মিনার মুখে একটুও চাঞ্চোর লক্ষণ দেখা গেল না। সে উত্তরে লিখলে, "তার দরকার হবে না, বৌদি। আমিই তাকে শিক্ষা দেবো।"

#### ( 2 )

ছ'দিন পরে মিনা বৌদিকে পুনরার চিঠি লিখলে-

—"তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল্ম। কাল বিকালে সে এসেছিল। দক্ষিণের পড়বার ঘরটাতে তার জন্মে স্তিয়কারের জলখাবার সাজিয়ে রেখেছিলুম। সে তো ঘরে ঢকে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেছল— বসবে কি দাঁড়াবে, নমস্বার করবে কি, না করবে--কিছুই ঠিক করে উঠতে পার্ছিল না ৷ আমি খাবারের দিকে দেখিয়ে দিভেই সে একখানা চেয়ারে বলে পড়ে ভোজন স্থক করে দিলে। খাবার সময়ে তার হাতটা মুখে তোলবার ভঞ্চী এবং খাওয়ার ফাঁকে আমার দিকে মাঝে মাঝে মুখ তুলে চাইবার ধরণ-এর মধ্যে কোনটা যে বেশি বিশ্রী ঠেকছিল, তা' বলা বড় শক্ত। আমি তাকে একেবারেই "তুমি" বলে সম্বোধন করে বসলুম। এতে চমকে যেওনা। ও-সম্বোধনটা প্রোমাম্পদেরই একচেটে নয়--বাড়ীর সরকার, লোকজন এবং তাদেরই সমপদস্থ বাইবের লোকেরও ও সম্বোধনটাতে একটা দাবী আছে। সে আমাকে কিন্তু "তুমি" বলভে সাহস করে নি এবং প্রতি কথার গোড়ায় "আজ্রে" বলে ভণিতা করেছিল। হ'রে চাকরের চেয়ে সভ্য বটে—যে "এজে" বলে কথা আরম্ভ করে। যাই হোক. ভার কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নিলুম এবং তাকেও অনেক কথা কানিয়ে দিলুম। তার নাম গোবৰ্দ্ধন কি জনাৰ্দ্দন, কি ওই রকম একটা কিছু। ভবে বে চিঠিতে "দিব্যেন্দুস্থন্দর" বলে' সই করা ছিল—ভার কারণ আর কিছই নয়-ক'লকাভার মেয়ের। সে-কেলে নামগুলো পছন্দ করে না বলে'।

আমার সম্বন্ধে তার ইচ্ছাটা ছিল শুভ ;—অর্থাৎ ডাক্তারি কলেজের ছেলে হলেও আমার উপর অস্ত্র-প্রয়োগ করবার ইচ্ছা ভার কোন কালেই ছিল না অথবা আমার গয়নাগুলো বিক্রি ক'রে ডাক্তারখানা খোলবার মংলবও ভার মনে কথনো ওঠে নি। আমাকে ভার বিষে করবারই অভিপ্রায় ছিল। ব্যাপারটা একবার কল্পনা কর দিকিন। একটা এঁদো গলির ভিতর একখানা ভাষা বাডী—ভার মধ্যে এই গোবর্দ্ধন বা জনার্দ্দন-নামা স্বামী-দেবতার সজে আঞ্চীবন বাস। হাঁটর উপর-ওঠা কাপড পরে' প্রত্যহ তাঁর বাজারে গমন এবং বাঞ্চার থেকে কিরে এসে মূটের সঙ্গে এক পয়সার বিসেব নিয়ে বাকযুদ্ধ!..... তাকে তার সদভিপ্রায়ের জন্ম ধন্মবাদ দিলুম। তাকে বললুম বিয়ে হয় কি ক'রে ?—বিধবার বিয়ে হতে গেলেও জাতটা তো ভিন্ন হলে' চলবে না। সে বললে—কেন, আপনারা ভো আমাদের পাশ্টি ঘর। বললুম—ভা' হ'তে পারে; কিন্তু তবুও তো একজাত নয়। কেন যে নয়, সেটা তাকে বোঝাতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। অবস্থার তফাৎটাই যে আগল জাতের তফাৎ---অন্তত আমার যে ভাই ধারণা—ভা' এই বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষিত যুবকটির মল্ভিক্ষে শেষ পর্যান্ত ঢোকাতে পেরেছিলুম কি না সে বিষয়ে আমার এখনও সম্পেছ আছে। সে ভোএক মহা বক্তভা জুড়ে দিলে— পুব উচ্ছাসময় এবং পুর সম্ভব আগে থাকতে মুখম্ব করা। তার মোদাধানা এই যে, প্রেমেতে ও-সমস্ত বৈষম্য ঢাকা পড়ে' যার। এ হচ্ছে আসলে যেটা প্রশ্ন, সেটাকে উত্তর বলে মেনে নেওয়া। তবে এ-ক্ষেত্রে ওটা জ্ঞানের অভাব কি প্রেমের স্বভাব—সেটা বুঝতে পারলুম না। বললুম—কাল্-চারের বৈষম্যে প্রেম ভো অন্মাতেই পারে না—অন্তত অন্মান উচিত

নয়। সে তথন একটু গরম হথে বললে—"আপনারা আমাদের নিতান্তই অসভা বাঙাল, নয় ভো পাডাগেঁয়ে ভুত বলে' মনে করেন-না 🕈 আমি বললুম-শুধু যে মনে করি তা' নয়, মুখেও বলি। তবে ক্যান্ত মামুষকে "ভূত" না ব'লে "অদুত" বলি।" সে ভ**খন মহা** রেগে উঠেছে। বললে—"আমায় এ-রকম অপমান করবার মানে कि ? আমিও যদি জানিয়ে দি যে আপনি আজ আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করেছেন, ভাহলে আপনার মুখ থাকে কোথায় •ৃ" এ-ধরণের লোকেদের ভদ্রতার মুখোসটা কত সহজে খসে' পড়ে দেখছ ! তার যা' প্রতীকার আমার হাতে ছিল— সেইটে তাকে জানিয়ে দিয়ে বেশ শান্তভাবেই বললুম—"প্রাণী বিশেষকে মারা বড় শক্ত নয় তবে নিজের হাতে গন্ধটা থেকে যায় এবং ও-জাতের গন্ধের উপর আমার একটা চিরকেলে বিভৃষ্ণা আছে। অতএব—।" আর কিছু শোনবার অপেকা না রেখেই সে পলায়ন দিলে। ভাগ্যিস জলখাবারট। খেয়ে গিছ্ল--তা' নইলে বেচারার কি কফই হত !"

## ( 9 )

সেই দিনেই মেসে ফিরে এসে দিব্যেন্দুস্থন্দর ওরকে গোবর্দ্ধন বা क्षनार्फन अक्लारक कानिएय मिल्ल एय. एम जात्र शत्रमिनहे एनएम किरत যাবে কারণ এখানে তার "নোনা" লেগেছে। কলকাতার জল ধারাপ, হাওয়া খারাপ, ক'লকাতাটা নরকেরই প্রতিরূপ—ইত্যাদি।

পর্বিনেই দেশে ফিরে গিয়ে সকলকে জানালে যে, সে ক'লকাতা একেবারেই ত্যাগ করে এসেছে। এখানে মাইনর ইস্কুলের একটা মাষ্টারি করে খাবে ভবু আর ক'লকাতায় ফিরবে না। সেখানে ভার একটা বেজাভের মেয়ের সজে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আর কি? সে একরকম জাের করেই পালিয়ে এসেছে। ক'লকাতার লােকেরা সব করতে পারে। আর তাদের মেয়েদের তাে জান না। তারা সকলেই—ইত্যাদি।"

তার কিছুদিন পরেই ভাজ এসে ননদকে জড়িয়ে ধরে বললে, "আচহা শিক্ষা দিয়েছিস ভাই। লোকটার কি আম্পর্জা।" ননদ আন্তে আন্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু হাসলে, আর সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃখাসও পড়ল বোধ হয়।

শ্ৰীকান্তিচনদ্ৰ ঘোষ।

## সাহিত্য-চৰ্চ্চা।\*

#### ( G. Lanson-র ফরাসী হইতে )।

**শেকেলে ভূমিকার সরল পন্থানুসরণ করে' আমি এই বই\* "যারা** পড়ে"—অর্থাৎ যারা আমাদের ফরাসী লেখকদের লেখা পড়ে, ভাদের হাতে দিলুম। অল্পবয়সে বিভাভাবের জন্ম যারা সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করে, আমাদের ইস্কুলকলেঞ্চের সেই ছাত্রছাত্রীদের, আশা করি, এই বইখানি কাজে লাগবে: বিশেষ করে' এই চন্মই আরও কাজে লাগবে যে, কেবলমাত্র তাদের কাজে লাগবার জন্ম. তাদের পরীক্ষার নির্দিষ্ট পরিমাণে মুখন্থ করবার জন্ম, বা তাদের আমোদ দেবার জন্ম এ বই লেখা হয় নি। যে ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস সকল শিক্ষিত বা শিক্ষাভিলাষী ব্যক্তির উদ্দেশে রচিত, যার পাঠে তাদের বিতামুশীলনকে নিঃস্বার্থতর উদারতর করে' তুলবে, এমন একটি বই আমাদের ছাত্রদের হাতে দেওয়ার চেয়ে কি বেশি মহৎ উপকার আমি তাদের করতে পারি তা'ত জানি নে। পরীক্ষার পড়া তৈরি করবার সময় তারা যদি ভূলতে পারে যে তারা পরীক্ষার্থী, যদি কেবল সাহি হ্য-চর্চ্চার উদ্দেশ্রেই সাহিত্য-চর্চ্চা করতে পারে, তাহলে তাবা পরীক্ষার অতিরিক্ত সাফল্য লাভ করবে।

আমি কি করতে সক্ষম হয়েছি তার বিচারের ভার জন্মের হাতে, আমি শুধু কি করতে চেয়েছি, কোন্ ভাবের বশবর্তী হয়ে' এই কার্য্যে ব্রতী হয়েছি, তারই হিসাব দিতে পারি।

একালে সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা একটা মস্ত ভুল ধারণা অনুসারে করা হয়। ও বস্তুর যেন একটা বাঁধা তালিকা আছে, যেটা যেন-তেন-প্রকারেণ যত শীঘ্র সন্তব আছোপান্ত চোথ বুলিয়ে সাক্ষ করে' গলাধ্যকরণ করা চাই, যাতে "ফেল মার্তে" না হয়; তারপরে জন্মের মত তার সঙ্গে এবং আর আর পড়াপ্তনার সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকিয়ে শোধবোধ হয়ে' যায়, চিরজীবন আর ভুলেও সেদিকে মন যায় না। এই রকম করে' সব শিখতে এবং সব শেখাতে গিয়ে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অজ্ঞতার ফাঁক না দিলে, ফলে আমুষ্ঠানিক জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু ছাত্রের মনে সাহিত্যের রসবোধ কিছুমাত্র জন্মায় না; সাহিত্য কতকগুলি শুক্ষ তথ্য ও সূত্রের সমষ্টিতে পর্যাবদিত হয়, এবং যে সকল রচনার ব্যাখ্যা তা'তে করা হয়, সেগুলির প্রতি শিক্ষতদের চিত্তে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা জন্মাবার কথা।

এই গুরুম'শায়ী ল্রান্ডিটি আর একটি গভারতর, ব্যাপকতর ল্রান্ডির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি অতীব সাংঘাতিক কুসংস্থারবশত সাহিত্যকে বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই করবার চেন্তা হয়েছে; সাহিত্যের বিশেষ জ্ঞানেরই একটা বিশেষ মর্য্যাদা দাঁড়িয়ে গেছে; এবং এক্ষশ্র স্বয়ং বিজ্ঞান কিংব। বৈজ্ঞানিকরাও দাগ্নী নন। ছংথের সহিত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, Renan উক্ত ভুল ধারণার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর "বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ" নামক প্রত্থে তিনি যে ক্লাটি লিখেছেন, সেটি তাঁর জ্লাবয়সের উৎসাহের নিদর্শন বলে',

বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নুতন প্রতীর অভিশয়োক্তি বলে' মেনে নেওয়াই ভাল। কথাটি এই,—"মানবৈর সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাহিত্য-চর্চ্চার স্থান ভবিশ্বতে অনেকপরিমাণে সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠের ধারা অধিকৃত হবে।" এই কণাটি একেবারে সাহিত্য-চর্চ্চার মূলে কুঠারাঘাত করে। এতে কেবলমাত্র ইতিহাসের একটি শাখারূপে সাহিত্যের অন্তিত্ব স্বীকার করা হয়,—তা নীতির ইতিহাসই হোক্. আর ভাবের ইতিহাসই হোক।

কিন্তু সন্ত্য কথা এই যে, সাহিত্যের মঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক পাতানো যতটা আবশুক, তার ইতিহাস এবং সারমর্ম্মের সঙ্গে তার সিকির সিকিও নয়। চারুশিল্পের ইতিহাস পাঠ করলেই যে ছবি এবং মূর্ত্তি চোধ চেয়ে দেখার কাজ হয়ে যায়. এ কথা বোধ হয় কেউ মানবে না। শিল্পেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, রচনা-বিশেষকে বাদ দিলে চলে না: কারণ প্রতি রচ্মিতার বিশেষত্ব সেই রচনার মধ্যে নিহিত থাকে, এবং তারই দ্বারা প্রকাশিত হয়। মূল বাক্যাবলীর পাঠে মামুষের মনে ওৎস্থক্য জন্মানো যদি সাহিত্যের ইতিহাসের চরম লক্ষ্য না হয়. তাহলে সে ইতিহাস পাঠে যে জ্ঞানলাভ হয়, সে জ্ঞান যেমন নীরস ভেমনি অসার। উন্নতির নাম করে' আমাদের ভোগা দিয়ে মধ্যযুগের সেই জ্ঞানের কার্পণ্যের দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যে-সময় এক অঙ্ক এবং সব বিষয়ের সারভত্ত বই লোকে আর কিছু জানত না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মূল গ্রন্থের অসুশীলন এবং টীকা-ভাব্যের বর্জন ধারাই ইতালীয় নবযুগ শ্রেষ্ঠায় ও কৃতীয় লাভ करत्रिक्त ।

মবশ্য আক্রকালকার দিনে সাহিত্য-চর্চ্চা করতে গেলে পাণ্ডিভোর

সহায়তা চাই; আমাদের বিচারবুদ্ধির স্থাপনা ও চালনা করবার জক্ত কতকপরিমাণ নির্দ্দিউ এবং নিশ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আর দে-সকল প্রচেষ্টাও প্রাশংসনীয়, যার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগপূর্বক আমাদের বাক্তিগত মনোভাবগুলিকে স্থসম্বদ্ধ করা, এবং সাহিত্যের গতি, বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সমগ্রভাবে ফুটিয়ে ভোলা। কিন্তু চুটি জিনিস যেন আমরা সর্ববদা মনে রাখি--সাহিত্যের ইভিহাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি-বিশেষত্বের বর্ণনা, এবং ভার ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অনুভূ।ত। জীবজগতের কোন-একটি বিশেষ শ্রেণীর জ্ঞানলাভ করা তার লক্ষ্য নয়,—তার লক্ষ্য Corneille, তার লক্ষ্য Hugo এবং যে-সব অভিজ্ঞতা ও প্রাণালী সকলেরই সায়তাধীন, যার ঘারা সকলেই সমান ফল পায়, তার ঘারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; সিদ্ধ হয় সেই সকল অনুভূতির দ্বারা, যা' মানুষে মানুষে বিভিন্ন, এবং যার ফল আপেক্ষিক ও অনিশ্চিত হওয়া অনিবার্যা। হিসাবমত ধরতে গেলে, সাহিত্য-জ্ঞানের উদ্দেশ্যই বল, উপায়ই বল, কোনটিই পুরোদস্তর বৈজ্ঞানিক নয়।

শিল্পে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, রচনা-বিশেষকে অগ্রাহ্ম করলে চলে না; কারণ তার শক্তি ও সৌন্দর্য্য অসীম ও অনির্দিন্ট, এবং কেট বলতে পারবেন না যে তিনি নিঃশেষে তার সারসকলন করেছেন, কিংবা তাকে ধরবার সূত্র বানিয়েছেন।—অর্থাৎ সাহিত্য একমাত্র জ্ঞানের অধিগম্য নয়; সাহিত্য হচ্ছে চর্চ্চা করবার, উপভোগ করবার জ্ঞিনিস। ও-বস্ত জ্ঞানতে হয় না, শিখতে হয় না; তা' সাধনা করতে হয়, অমুশীলন করতে হয়, ভালবাসতে হয়। Descartes সাহিত্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেইটিই সব চেয়ে সত্য কথা;—ভাল

बहे भड़ा मात्न इटाइ रमकात्मत्र (क्षेष्ठे व) किए पत्र महा कथा वना এবং সে কথোপকথনে তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের ভ্রেষ্ঠ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

আমি কোন কোন অন্ধ-শান্ত্রীকে জানি, যাঁরা সাহিত্য-চর্চ্চায় আমোদ পান, যাঁরা চিত্তবিনোদনের জন্ম নাট্যাভিনয় দেখতে যান বা একট ফাঁক পেলেই একখানি বই নিয়ে পড়তে বসেন : আবার এমন সাহিত্যিকও জানি, যাঁরা পড়েন না, কিন্তু সাহিত্যের খোসা ছাড়িয়ে নেন, এবং যা-কিছু ছাপানো জিনিস তাঁদের হস্তগত হয়, তাকে খেলার কডিতে পরিণত করাই কর্ত্তব্য মনে করেন। এ চুই দলের মধ্যে প্রথমোক্ত দলই সত্যের পথে অধিক অগ্রসর হয়েছেন বলে ত আমার বিখাস। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আমাদের আমোদ দেওয়া ; কিন্তু সে আমোদ মানসিক, সে আমোদ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির খেলা হতে উৎপন্ন। এবং তার ফলে সে বৃত্তিগুলি অধিকতর সবল সচল ও ঐশর্যাশালী হয়। অর্থাৎ সাহিত্য অন্তরের উৎকর্ষসাধনের একটি উপায়,—এই হচ্ছে তার আসল কাজ। 🗸

সাহিত্যের একটি মহৎ গুণ এই যে, ভার চর্চায় মানুষ ভাব-রাজ্যের স্থায়াদনে অভ্যস্ত হয়। তার ফলে মানুষ নিজের বুদ্ধির চালনায় একাধারে স্থুখ, শান্তি ও সঞ্জীবনী-শক্তি লাভ করে। সাহিত্য সাংসারিক কাজকর্ম্বের অবকাশে মাসুষের মনোরঞ্জন করে, এবং জ্ঞান বিজ্ঞান, স্বার্থসিদ্ধি ও বৈষয়িক পক্ষপাতিতার উর্দ্ধে মাপুষের िख्रक উত্তোলন करत :—विर्मशस्यक मानत मःकीर्गछ। पृत करत। একালে উদার সভ্যের আলোক বিশেষরূপে আমাদের মনের পক্ষে আংশ্যক ; কিন্তু দর্শনের মূল গ্রন্থের আলোচনা সকলের আয়ন্তাধীন নয়। সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে দর্শনকে ইতর না করে'ও লোকায়ত্ত করে; তাকে মধ্যন্থ করেই আমাদের লোক-সমাজের ভিতর দিয়ে সেই সকল বড় বড় দার্শনিক স্রোভ বইতে থাকে, যার দ্বারা সামাজের উন্নতি, অন্তত পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারিত হয়। যে-সকল মানবাত্মা জীবনসংগ্রামে খিন্ন এবং বিষয়ব্যাপারে ময়, সাহিত্যই তাদের অন্তরে সেই সকল উচ্চ সমস্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগরক রাখে, যেগুলি মনুযুজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং তার অর্থ ও লক্ষ্য নিরুপিত করে। আধুনিক কালে অনেকের মনেই ধর্মজাব বিলুপ্তপ্রায় এবং বিজ্ঞান স্নুদূরবর্তী; একমাত্র সাহিত্যই তাদের কাছে সেই সকল আবেদননিবেদন পৌছে দেয়, যার নির্ক্রাতিশয্যে তারা সক্ষার্ণ অহমিকা এবং পাশ্ব পেশাদারীর হাত হতে মুক্তিলাক্ষ করে।

অভএব আমি যতদূর বুঝি, সাহিত্য-চর্চার একমাত্র উদ্দেশ্ত হচ্ছে মনের উৎকর্ষসাধন ও চিত্তবিনাদন। অবশ্ত শুধু সৌধীন ও সহজভাবে সাহিত্য পাঠ না করে' যাঁরা শিক্ষা দেবার জন্ম পাঠ করতে চান, তাঁদের নিজের জ্ঞানকে বিধিবদ্ধ করতে হবে, ব্যবস্থাপূর্বক বিভাগুশীলন করতে হবে, অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট, নিভূল, এমন কি বৈজ্ঞানিক প্রণালীভেই অধ্যয়ন করতে হবে, ভা' স্বীকার করি। কিন্তু চুটি জিনিসের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা চাই;—একটি হচ্ছে এই যে, তিনিই সাহিত্যের সদ্গুরু, যিনি শিয়ের মনে প্রধানত সাহিত্যেরস উপভোগ করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে উল্পোগী হবেন, ও তাদের মনের পতি এমন দিকে কেরাতে পারবেন যাতে চিরজীবন ভারা সাহিত্যকে একদিকে বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্জীবনী রসায়ন, অপরদিকে কর্দ্ম-জীবনর অবকাশের নর্দ্ম-সচিবস্বরূপ মনে করবে। এই

পশুব্যম্বাদের পৌছনোই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত্ত-কেবল তাদের পরীক্ষার দিনের উপযোগী কাটাছাঁটা উত্তর যোগানো নয়। আর একটি স্মর্ত্তব্য কথা হচ্ছে এই যে, কেউ তাঁর শিক্ষাকে এইপ্রকারে সফল করে' তুলতে সক্ষম হবেন না, যদি তিনি পণ্ডিত হবার আগে নিজেই সংখর সাহিত্যিক না হ'য়ে থাকেন: আজ যে সাহিত্যকে অপরের উন্নতিসাধনের উপায়স্তরূপ ব্যবহার করছেন, এক সময়ে সেটিকে যদি তিনি নিজের উৎকর্মসাধনের কাজে না লাগিয়ে থাকেন: সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে যা-কিছ অনুসন্ধান, যা-কিছ জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন সে সব যদি তিনি নিঞ্চেই আরও ভাল করে' বোঝবার উদ্দেশ্যে, বুঝে আরো বেশি উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে না করে' থাকেন। ম্বতরাং আমার এই গ্রন্থপাঠ সাহিত্যের মূল রচনাবলী পাঠকে অনাবশ্যক করে তুলবে না, বরঞ্জ সাহিত্যপাঠের নিমিত্তকারণ হবে; কোতহল নিবুত করবে না. ব্যঞ্জ উদ্রেক করবে.—এই আমার ন্সভিপ্রায়: এবং এই উদ্দেশ্য সঙ্গীকার করেই আমি ফরাদী-সাহিত্যের ইতিহাস ২চনা করতে প্রবত্ত হয়েছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি নতুন কথা বলবার জ্বন্ম বা নতুন কিছু আবিকার করবার জন্ম বাস্ত হই নি ; এবং আমার সম্সাময়িক भिकाः न পार्रेटकत मान (य लिशा পाएं) (य ভाব উদয় হয়ে থাকে. মোটামুটি সেই সকল ধারণাই আমাত্তে মনে জলোছে,—এই কথা ভানতে পারলে আমি যেমন কুতার্থ হব, এমন আর কিছতে নয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

# ত্ব-ইয়ারকি

-----

শ্রীমতী · · · · দেবী

করকমলেযু-

আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে' আসছি যে খবরের কাগজ তুমি নিত্য পড় আর সেই সঙ্গে নিত্য ত্রু-কুঞ্চিত কর। তোমার এহেন আপ্রসন্ধ হবার কারণ আমি তোমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করি নি, কারণ আনি যে কাগজ পড়াটা তুমি একটা দৈনিক কর্তুব্যের হিসেবে দেখো। আর দৈনিক কর্তুব্য মাত্রেই বিরক্তিকর, যথা—আমাদের আপিসে বাওয়া।

কিন্তু কাল তোমার মুখে শুনলুম যে, তোমার ব্যাজার হবার এদানিক একটু বিশেষ কারণ ঘটেছে। তুমি সম্প্রতি আবিদ্ধার করেছ যে খবরের কাগজ নিত্য এক কথা লেখে, তাও আবার প্রায় একই ভাষায়; শুধু তাই নয়, কাগজওয়ালাদের যত বকাবকি ষত রোখারুখি কিছুদিন ধরে সব নাকি হচ্ছে একটা কথা নিয়ে এবং সে কথাটা হচ্ছে diarchy; অথচ ও-কথার মানে জানা দূরে থাক্ নামও তুমি ইতিপূর্বের শোন নি, যদিচ ইংরেজি ভাষার সঙ্গে ডোমার বছদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ও-কথার অর্থ যে জাননা ভাতে আশ্চর্যা হবার কিছুই নেই। তুদিন আগে আমরাও কেউ জানতুম না। কথাটা গ্রীক কিন্তু জম্মছে ভারতবর্ষে। Monologue-এর

সঙ্গে dialogue-এর যা প্রভেদ, মূলত monarchy-র সঙ্গে diarchy-রও সেই প্রভেদ—অর্থাৎ একের সঙ্গে হুয়ের যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ। এখন বুঝলে ত ?

তুমি যদি মনে ভাব বুঝেছ, ত ঠকেছ। ঐ diarchy-র মূল অর্থ ভূল অর্থ। সে অর্থের সঙ্গে তার হাল অর্থের সম্পর্ক এক রকম নেই বললেই হয়। অভিধানের ভিতর থেকে ওর মর্শ্ম উদ্ধার করতে পারবে না। ওর অর্থের পৌজ নিতে হবে এক সঙ্গে হিউরি এবং জিওগ্রাফির কাছে। ইউরোপের হিষ্টরি আর ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি এই দুয়ের মিলনের ফলে এই diarchy জন্মলাভ করেছে। ঐ কথাটার জন্মবৃত্তান্ত তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি, তাছলে ভূমি ওর রূপগুণের পরিচয় পাবে।

## ( \(\dagger\)

এদেশে কিছুকাল থেকে একটা পলিটিক্যাল-মামলা উঠেছে বার নাম হচ্ছে Democracy vs. Bureaucracy, এ ক্ষেত্রে বাদী হচ্ছে স্বদেশী শিক্ষিত সম্প্রদায় আর প্রতিবাদী হচ্ছেন বিদেশী শাসক সম্প্রদায়। উভয় পক্ষের ভিতর অনেক তর্কাত্তি চটাচটি এমন কি সময়ে সময়ে গুতোগুতি পর্যান্ত হয়ে গেছে. শেষটা এ মামলার বর্ত্তমানে যেটা দর্শ্ব-প্রধান ইম্মু হয়ে দাঁড়িয়েছে তারি নাম হচ্ছে diarchy. বিলাতের পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এখন এই মামলার শুনোনি হচ্ছে, তাতে তু-পক্ষই কদে' সওয়াল-জবাব করছেন। উভন্ন পক্ষই যে এক কথা একশ-বার বলছেন, তার কারণ আমরা খাকে ওকালতি বলি-সে হচ্ছে এক কথা একশ' রকমে বলবার বিজ্ঞে।

এই মামলাটার আসল হাল বুঝতে হলে' ইউরোপের ইতিছাসের অন্তত মোটামূটি জ্ঞান থাকাটা আবশ্যক। তাই আমি সে ইতিহাসের সারমর্ম্ম যতদূর সন্তব সংক্ষেপে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চেন্টা করব। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি যে দু'কথায় তা হবে না।

ইউরোপীয়দের মতে ইউরোণীয় সভ্যতার প্রথম কথাও যা আর তার শেষ কথাও তাই. সে কথা হচ্ছে democracy,—ও শন্দ যে গ্রীক তার থেকেই অনুমান করা যায় যে, ঐ হচ্ছে ইউরোপের সভ্যতার গোড়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুমানের কোনও প্রয়োজন নেই, কেননা এর প্রমাণ আছে। গ্রীদের ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই যে গ্রীসের শাসনতন্ত্র সাধারণত লোকমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সে শাসনতল্পের নাম হচ্ছে democracy. Demos শব্দের মানে ভূমি অবশ্য জানো, কেননা এদেশে democracy-র সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও—তু'-চারজন demagague-এর সঙ্গে ত আছেই। তারপর রোমক সভ্যতাও ঐ democracy-র উপরেই দাঁড়িয়েছিল। রোম যে দিন থেকে তার republic খুইয়ে সমাটের অধীন হন সেইদিন থেকেই তার অধঃ-পতনের সূত্রপাত হয়। রোমক-সামাজ্যের ইতিহাস যে. তার Decline এবং fall-এর ইতিহাস—এ সত্যের সাক্ষাৎ ত আমরা Gibbon-এর বইয়ের মলাটেই পাই।

( 0)

"ডিমোক্রাসি" ইউরোপের ইতিহাসের প্রথম কথা আর শেষ কথা ছলেও এর মধ্যের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। ইউরোপের মধ্যুগ একালের

ইউরোপীয়দের মতে উক্ত মহাদেশের সভ্যতার নয়—অসভ্যতার যুগ। রোমক-সাম্রাজ্য যতই জরাজীর্ণ হোক না কেন,—আরও বহুকাল টি কৈ থাকত, বাইরে থেকে বর্বররা এসে যদি না তা সমূলে ধ্বংস করত। গ্রীকো রোমান সভ্যতা ত বড় জিনিস, এই বর্ববেরা কোনরকম সভ্য তারই ধার ধারত না, স্কুতরাং তারা ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা একঘায়ে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে এবং রোম সামাজ্যকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে নিজেরা ভোগ দখল করতে লাগল। ফলে ধে নুতন তন্ত্র সমগ্র ইউরোপকে গ্রাদ করে বসলে, তার নাম হচ্ছে Feudalism. এই Feudalism ব্যাপারটা যে কি তা একটা ঘরাও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ-কথা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, এক সময়ে বাঙলা দেশে বারোজন ভুঁইএগ ছিলেন। এই দাদশ ভূম্যধিকারী যে এ-দেশের শুধু জমিদার ছিলেন তাই নয়—তাঁরা এক একজন ছিলেন এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। আমরা জমিদারদের চিঠি লিখতে হলে আজও শিরোনামায় লিখি "প্রবল প্রতাপেয়ু"। মধ্যযুগে ইউরোপ ঐ শ্রেণীর এক ডব্ধন নয়, শতশত ভূম্যধিকারীর অধীন হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের এ যুগের ইতিহাস হচ্ছে এদেরই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের জ্ঞান নিয়ে কাড়াকাড়ি ও লড়ালড়ির ইতিহাস। এই কাড়াকাড়ি ও লড়ালড়ির ফলে, ইউরোপে শেষটা কতগুলি বড়বড় রাজ্য দাঁড়িয়ে গেল। সে রাজ্যগুলি আৰু প্রায় সবই বজায় আছে।

ইংলণ্ডের ব্লিওপ্রাফিও যেমন ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন, ইংলণ্ডের হিফারিও তেমনি বিভিন্ন। প্রথমত দ্বিপা হবার দরুণ ইউরোপের কোন দেশের সঙ্গে তার কস্মিনকালেও সীমানাঘটিত বিবাদ ঘটে নি। আর মধ্যযুগের যত ভূম্যধিকারী-রাজাদের পরস্পরের যত মারামারি হত তা ঐ চৌহদ্দি নিয়ে। প্রকৃতি যেমন ইংলগুকে একদেশ করে গড়ে দিলেন, William the Conqueror-ও তেমনি একদিনে এ দেশকে এক রাজ্য করে তুল্লেন। সামস্ত রাজাদের সঙ্গে যুগযুগ ধরে কাটাকাটি করে' ইংলগুরে রাজাকে একরাট হতে হয় নি। এই কারণে ইংলগুর ইতিহাসের ধারাও একটু স্বতন্ত্র । রাজায় সামস্তে জমি নিয়ে লড়ালড়ি লয়, রাজায় প্রজায় রাজশক্তি নিয়ে কাড়াকাড়ির ইতিহাসই হচ্ছে ইংলগুরে আসল ইতিহাস।

মধ্যযুগের অবসানে যখন আমরা বর্ত্তমান যুগের মূখে এসে পৌছই তথন দেখতে পাই যে ইউরোপ কতগুলি ছোট বড রাজ্যে বিভক্ত. এবং প্রতিদেশের মাথার উপর বসে আছেন এক এক জন সর্বেবসর্বা রাজা,-- যিনি হচ্ছেন সর্বালোকের অদিতীয় অধীশর, সর্বা রাজশক্তির একমাত্র আধার। এ রাজশক্তি সংযত করবার ক্ষমতাও কারো ছিল না, কেননা এ শক্তি সেকালের মতে ছিল—ভগবদত্ত, স্থভরাং তার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার মানুষের ছিল না। ইতিমধ্যে ইউরোপের সকল জাতিই খুস্টধর্ম অবলম্বন করেছিল, এবং সেই ধর্ম্মের প্রসাদে তারা বিশ্বরাজ্যে যে একেশরের সন্ধান পেয়েছিল, প্রতি বাজা নিজ নিজ রাজ্যে তদমুরূপ একেশবের পদ লাভ করেছিলেন অর্থাৎ তাঁরা প্রতিজন হয়ে উঠলেন, সরাজ্যের অদিতীয় হর্তা কর্তা বিধাতা। Monarchy, অবশ্য প্রাচীন গ্রীসেও ছিল, কিন্তু ইউরোপের এই নব monarchy-র তুলনায় সে হচ্ছে নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু। তার পিছনে না ছিল এতাদৃশ ধর্মবল, না ছিল এতাদৃশ বাহুবল।

#### (8)

যে ডিমোক্রাসি মধ্যযুগে একদম ছাই চাপা পড়ে গিয়েছিল, বর্ত্তমানে তা আবার ইউরোপে সদর্পে জলে উঠেছে। এ যুগের ইউরোপীয়রা এ ছাড়া যে অপর কোনও শাসনতন্ত্র সভ্যক্তগতে গ্রাহ হতে পারে এ কথা মুখে স্থানলেও কানে তোলে না। এ বিষয়ে পরস্পরে যে মতভেদ আছে সে শুধু তার বাহ্য আকার নিয়ে। শাসন যন্ত্রটা কি ভাবে গড়লে ডিমোক্রাসি স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়, এই নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে, এমন কি জাতিতে জাতিতে মতান্তর হয়। এক কথায় ডিমোক্রাসির ধর্ম্ম সবাই মানেন, যা কিছু সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে সে শুধ তার Church নিয়ে, সে Church-এর মাথায় জনৈক ধর্ম্মরাজ, কিন্তা পঞ্চায়েৎ থাকা শ্রোয়: এ নিয়ে তর্কের আর শেষ নেই। এ তার্কের শেষ কম্মিনকালে যে হাবে তারও আশা করা যায় না. কেননা মানুষের ক্রচিও ভিন্ন আর তর্ক করবার প্রবৃত্তিও অদম্য।

সে যাই হোক ইউরোপের এই নব-ডিমোক্রাসি ও তার প্রাচীন ডিমোক্রাসি এক বস্তু নয়, এদের পরস্পরের আত্মাও বিভিন্ন :—এ দুয়ের ভিতর যে আশমান জমিন ফারাক এমন কথা বললেত অত্যক্তি ছয় না।

ইউরোপের পণ্ডিতদের মতে সে দেশের সভাতা হচ্ছে Anticomodern, অর্থাৎ—ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের পাতা ক'টা প্রক্রিপ্ত, আর সেই প্রক্রিপ্ত অংশটুকু ছেটে ফেললেই তার অতীত তার বর্ত্তমানের সঙ্গে জ্বডে যায়, আর তখন দেখা যায় যে ইউরোপ আসলে গ্রীকো-রোমান সভ্যতারই জের টেনে আসছে।

এ মতটা অবশ্য সত্য নয়। ত্ব'হাজার পাতার ইতিহাসের মধ্যে থেকে যদি হাজার পাতা ছিঁড়ে ফেলা যায়, তাহলে তার যে অঙ্গহানী হয় এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। বর্তমান ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের যোগ আছে শুধু বইয়ের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ সে যোগ হচ্ছে বিভাবুদ্ধির যোগ; কিন্তু তার নাড়ীর যোগ আছে শুধু মধ্যযুগের সঙ্গে।

জের, ইউরোপ আজও মধ্যযুগেরই টানছে। বকেয়ার মায়া কেউ বা বেশি কাটিয়েছে কেউ বা কম, সে দেশে এ যুগে জাতিতে জাতিতে মনের তকাৎ এই মাত্র। ইউরোপে মধ্যযুগে মামুষের যে আত্মা গড়ে উঠেছে, সেই আত্মা হচ্ছে এই নব-ডিমোক্রাসির আত্মা। আর ঐ মধ্যযুগে ও-দেশে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সেই রাষ্ট্রই এই নব ডিমোক্রাসির দেহ।

এই নব-মানবধর্মের বীজ-মন্ত্র যে liberty, equality এবং fraternity—এ কথা ত এ দেশের স্কুলবয়রাও জানে। Liberty শব্দ বে-অর্থে আমরা বুঝি সে-অর্থে প্রাচীন ইউরোপ বুঝত না, liberty শব্দের এ-কেলে অর্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সে-কালে State-এর বহিভূতি ব্যক্তিরের কোন অন্তিয়ই ছিল না। তারপর দাস প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন সভ্যতার ধর্ম্মই ছিল অধিকারী ভেদ আর এ অধিকারী ভেদ ছিল জাতিভেদেরই একটি অক্স। যারা জাতিতে গ্রীক কিম্বা রোমান নয় তারা সকল রাজনৈতিক অধিকারে সমান বঞ্চিত ছিল। রোম শেষটা অবশ্য—রোমক-সাম্রাজ্যের অধিবাসী মাত্রকেই রোমের নাগরিক হিসেবেই গণ্য করতে সুরুকরেছিল, কিম্বু সে হয়েছিল তখন যখন সে সাম্রাজ্যের ভয়্নদশা

উপস্থিত। এবং তার কারণ সে অবস্থায় রোমান নামক একটা বিশেষ জাতির কোন অস্তিত্বই ছিল ন!। রোম সমগ্র ইউরোপকে প্রাস করেছিল, তার ফলে সমগ্র ইউরোপের অধিবাসীরাও রোমানদের গ্রাস করে ফেলে। স্থতরাং equality বলতে এ-কালের লোক ্যা বোঝে সে-কালের লোক তা বুঝত না। এসিয়ার ধর্ম যদি ইউরোপের মনে বসে না যেত তাহলে liberty, equality প্রস্তৃতি শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থের সন্ধান ইউরোপ পেত কি না সে বিষয়ে मन्पर जाए । তবে যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে হচ্ছে এই যে, ইউরোপ যুগ যুগ ধরে খুফধর্ম্মের বশীভূত না হলে তার মুখ দিয়ে Fraternity শব্দ কখনই বার হত না। নব-ডিমোক্রাসির মুখে এ কথাগুলি শুধু শাসন-তন্ত্রের মূল সূত্র নয়, পূর্ণ মনুষ্যন্থ লাচ্ছের সাধন-মন্ত্র। গ্রীকো-রোমান সাহিত্যের প্রভাবে, ইউরোপের এই উদ্বন্ধ আত্মজান, আত্মশক্তি-জ্ঞানে রূপান্তরিত হল। ইউরোপ আত্মবলে স্বর্গাব্দ্য জয় করবার ছুরাশা ত্যাগ করে, পৃথিবী জয় করতে উচ্চত হল। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিভার আসন নব্যুগের বিজ্ঞান অধিকার করে বসলে।

## ( ( )

ডিমোক্রাসির আত্মাকে অব্যাহতি দিয়ে এখন তার দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্।

প্রাচীন ইউরোপের ডিমোক্রাসি সব এক একটি ছোট সহরকে অবলম্বন করে' তার গণ্ডীর মধ্যেই কায়েম ছিল। এবং সে সকল সহরের, আদ্-বাসিন্দার। নিজেদের সব এক বংশের লোক মনে করত। ভারা সকলে পরস্পার যে পরস্পারের, জ্ঞাতি না হোক্ অন্তত যে অগোত্র সে বিষয়ে তাদের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। স্থ চরাং সে কালের ডিমোক্রাসি ছিল এক রকম কুলাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং সহরের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে সকল নাগরিকদের মতই নেওয়া হত। নাগরিক মাত্রেকই ভোট ছিল, কিন্তু অনাগরিকের এ-বিষয়ে কথা কইবার কোন অধিকারই ছিল না। নাগরিকরা মাথা-গুণতিতে অতি সল্লসংখ্যক ছিল বলে' সকলে একত্র হয়ে তাদের পুরী-রাজ্যের ছোট বড় রাজকার্য্য সব চালাতে পারত। অর্থাৎ সেকালের ডিমোক্রাসি ছিল এক রকম পারিবারিক-পঞ্চায়েৎ।

এ-কালের রাজ্য কিন্তু একটা সহরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়,
এক একটা প্রকাণ্ড দেশ জুড়ে' তা বসে আছে। আর এই সব দেশে
এক কুলের ত দূরে থাক্, একজাতির লোকও বাস করে না। স্তুতরাং
কর্ত্তমান মুগে এক-দেশীমাত্রেই পলিটিক্যাল হিসাবে একজাতি। এক
কথায় এ মুগে স্বদেশীতে আর স্বজাতিতে কোনই তফাৎ নেই। সেকালের রাজারা ছিলেন নৃপতি আর এ-কালের রাজারা হচ্ছেন ভূপতি।
এ পরিবর্ত্তন ঘটেছে মধ্যযুগে। মনে রেখা, মধ্যযুগের সামস্তরাজারা
ছিলেন সব ভূম্যধিকারী. সাদা কথায় জমিদার। স্তুতরাং বর্ত্তমান
মুগের প্রারম্ভে দেখতে পাই ইউরোপের প্রতি রাজা তাঁর রাজ্যের
অস্তর্ভুতি সমগ্র দেশটোকে নিজের জমিদারী মনে করতেন। এরই
ইংরাজি নাম হচ্ছে territorial sovereignty, আর রাজত্বের
এই নৃতন আইডিয়া থেকে একালের ডিমোক্রাসিতে জাতিধর্ম নির্বিচারে
প্রজামাত্তকেই ভোট দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অধিকারভেদ একালে কে কতৃ খাজনা দেয় তার উপর নির্ভর করে, কে

কোন দেবতা মানে তার উপর করে না। এ কালের রাজনক্তি আকাশ থেকে নেমে মাটির উপর দাঁডিয়েছে। ফলে একালে এড অসংখ্য লোকের ভোট আছে যে, সকলে একত্র হয়ে, দেশের রাজ-কার্য্য চালানে। সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্থভরাং একালে দেশের লোক তাদের শুধু জনকতক প্রতিনিধি নির্দাচন করে। সেই প্রতিনিধি-সভাই রাজকার্যা চালায়। এরি নাম representative গভর্ণমেণ্ট। ইউরোপের সেকেলে আর একেলে ডিমোক্রাসির প্রভেদটা এত লম্বা করে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্য, এই কথাটা পরিষ্কার করা যে নব ডিমোক্রাগির গোডা-পত্তন যেমন এদেশের অতীতেও হয় নি ভেমনি সে দেশের অভীতেও হয় নি। এ বস্তু আমাদেরও অম্বরা-গতসম্পত্তি নয় তাদেরও নয়। প্রাচীন আথেন্স রোমের মত স্বরাট সহর প্রাচীন ভারতবর্ষেও একটি আধটি নয়, একশ' দুশ' ছিল। নৰ ডিমোক্রাসির সূত্রপাত সব প্রথম ইংলণ্ডেই হয়, একমাত্র ইংরাজ জাতিরই এ বিষয়ে একটা পাঁচ ছশ' বছরের tradition আছে, কিন্তু সে tradition আৰু দেড্ৰ' বছর আগে ইউরোপ মহাদেশের কোন জাতেরই ছিল না। এই কারণে ফরাসী-বিপ্লবের নেতারা যখন Constitution গড়তে বঙ্গেন তখন Arthur Young নামক জনৈক ইংরেজ বলেন এ হচ্ছে পাগলামি. কেন না ফরাসী জাতের ভিতর এ বিষয়ে পাঁচল' বছরের পুরোনো কোনো tradition ছিল না। এর উত্তরে ফরাসীরা যে বলেন তবে কি আমাদের আর পাঁচশ' বছর হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে? Arthur Young-এর সেই পুরোনো कथा आब महत्त है ताब-कर्ए फेक्सिति हर्षा आभारत बनाव । ফবাসীদের সেই পুরানো জবাব। থাঁটি ইংরাজের মনোভাব এই যে পৃথিবীর অপর সকল জাতি যদি তাদের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের পক্ষে ইংরাজ জাতির হিউরির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ কথা বলাও বা আর এ কথা বলাও তাই যে, পৃথিবীর অপর সকল দেশ যদি তাদের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের দেশের জিওগ্রাফিকেও ইংলণ্ডের জিওগ্রাফির অমুরূপ করতে হবে। ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিই যে ইংলণ্ডের হিউরি গড়েছে এ ত ইংলণ্ডের পণ্ডিতদের মত।

### ( & )

এই নব-ডিমোক্রাসির জন্মদাতা যে ফরাসী-বিপ্লব, এ কথা সর্ববাদী সন্মত।

এম্বলে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার যে ইংলণ্ডের ইতিহাস এর স্রফী নয় কেন ? যে পার্লিয়ামেণ্টরি গভর্ণমেণ্ট ডিমোক্রাসির দেহ তা ত ফরাসী-বিপ্লবের বহুপূর্বের গড়ে? উঠেছিল ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ডিমোক্রাসির দেই ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু দে দেশের লোক তার আ্যার সঠিক সন্ধান পার নি। ফলে ইংলণ্ডবাসীরা এ বিষয়ে সব দেহাত্মবাদী হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ তাদের মনে এই ধারণা জম্মেছিল যে উক্ত দেহের অভিরক্তি কোনও আ্যা নেই। গভর্ণমেণ্ট ভাবের জিনিস নয় কাজের জিনিস। আর যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তারা গড়ে তুলেছে সে ব্যবস্থার সার্থকতা শুধু ইংলণ্ডেই আছে অপর কোথায়ও নেই। এক কথায় লোকায়ত্ত শাসন-প্রণালী ইংরাজ জাতির একায়ত্ত।

অপর পক্ষে ফ্রান্স স্বদেশে ডিমোক্রাসির যন্ত্র গড়বার পূর্বেই ভার মন্ত্রের স্ঠি করলে, যে-মন্ত্র আরু পৃথিবী শুদ্ধ লোক আওড়াচ্ছে। ফ্রান্সের কথা এই যে, মামুষ মাত্রেরই কতকগুলো জন্মস্থলন্ত অধিকার আছে এবং সেই সব অধিকার বজায় রাখাই হচ্ছে গর্ভর্মেন্টের উদ্দেশ্য। নব-ডিমোক্রাসির মূল সূত্রগুলি এই —

- 1. Men are born and remain free and equal in their rights.
- 2. The rights are liberty, ownership of property, security, and resistance to oppression. Liberty consists in being able to do anything which is not injurious to others.
- 3. The principle of all sovereignty rests in the nation.
- 4. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to co-operate personally or through their representatives in its formation. The law should be the same for all."

এই কথাগুলি পৃথিবী শুদ্ধ লোকের মনে বসে গেল, বিশেষত তাদের মনে, যারা উক্ত সকল অধিকারে বঞ্চিত। এ সব কথায় বিশ্বমানবের মন বে, এক সঙ্গে সাড়া দিলে ও সায় দিলে, তার কারণ, করাসি জাতি এ সব অধিকার শুধু নিজেদের জন্ম নয়, জাতি দেশ বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্বিকারে মামুষ মাত্রেরই জন্ম দাবী করেছিল। এক কথায় ফ্রান্স পৃথিবীতে এক নতুন ধর্ম্ম মত প্রচার করলে। এ ধর্ম্মের মুক্তি পারত্রিক নয়, ঐহিক সমগ্র ইউরোপের জনগণ এই মুক্তিলাভের জন্ম লালায়িত এবং সেই সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। অপর

সকল ধর্মের মন্ত এই ধর্মের dogma-গুলির উপরে লজিকের ছুরি অবশ্য চালানো যায়, এবং সে ছুরি চালাতে ইউরোপের পণ্ডিত-মণ্ডলী. বিশেষত জন্মানরা মোটেই কস্তুর করেন নি। এর স্থপক্ষে ও বিপক্ষে যত বই লেখা হয়েছে. তা একত্র করলে বোধ হয় একটা নতুন আলেকজাণ্ডিয়ার লাইত্রেরি তৈরি করা যায়—যা ভস্মসাৎ করলে মান্তবের বিশেষ কিছ ক্ষতি হয় না। পণ্ডিতের তর্ক পণ্ডিতে করে' চলেছে আর দঙ্গে দঙ্গে মানুষে এই ধর্ম্মত অনুসরণ করে এক নব-সভ্যতা গড়ে চলেছে—যার নাম হচ্ছে ডিমোক্রোসি। লজিকের ছরি এ dogma-গুলোকে যথম করলেও তার প্রাণবধ করতে পারে নি. তার কারণ এর একটিও axiom নয়; সব postulate. এ যুগের ফ্রান্সের একটি বড় দার্শনিক, কিছুদিন হল আবিদ্ধার করেছেন যে, মানুষের অন্তরে একরকম অশরীরি শক্তি আছে, যার নাম ideaforce, যার বলে, মানুষে তার সমাজ গড়ে, সভ্যতা গড়ে। Liberty. equality ও fraternity-র তুলা প্রবল idea-force যে এ যুগে আর কিছ নেই. তার প্রমাণ গত দেডশ' বৎসরের ইউরোপের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। এই দব আইডিয়া যখন মানুষের স্বার্থের সঙ্গে একজোট হয় তখন তার শক্তি যে কি রকম অদম্য হয়ে ওঠে, তার পরিচয় ত গত যুদ্ধেই পাওয়া গেছে।

## (9)

অশরীরি আত্মা যতক্ষণ না একটা দেহের ভিতর প্রবেশ করতে পারে ততক্ষণ তার একটা স্থিতভিতও হয় না, আর তা পৃথিবীর কোন কাজেও লাগে না। স্থতরাং নব-ডিমোক্রাসির আত্মা ক্রাক্ষে জন্মগ্রহণ করে' ইংল্ডের তৈরি দেহকে আশ্রয় করলে। এক কথায় ইংলণ্ডের শাসন-যন্তের অমুকরণে তারা তাদের দেশের শাসনযন্ত্র গডলে। ১৭৯১ খুফাব্দে, রাজ-বিদ্রোহী ফান্স যে Constitution रेजित कराल जात जामर्ग इल देश्लाएं त शालिया स्थाति गर्छ । এ নকল করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না ৷ প্রথমত সে সময় লোকায়ত্ত শাসনতন্ত্র এক ইংলগু বাতীত আর কোথায়ও ছিল না। দ্বিতীয়ত—যে সব আইডিয়ার উপর ফ্রান্সে তার নবমানব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করলে সে সব আইডিয়ারও সূত্রপাত হয়েছিল ঐ ইংলণ্ডেই। ইংলণ্ড আগে আইডিয়া গডে' তারপর সেই আইডিয়া অমুদারে তার গভর্ণমেন্ট গড়ে নি। কিন্তু দেই গভর্ণমেন্টের অন্তরে যে সব আইডিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করছিল, যে সব পলিটিক্যাল-আইডিয়া ইংলণ্ডের মগ্লাচৈতভাের ভিতর লুকিয়ে ছিল, ফ্রান্সের দার্শনিকরা সেইগুলি টেনে বার করে, জাগ্রতচৈতত্ত্যের দেশে তাদের খাড়া করলেন। সত্য কথা বলতে গেলে Hobbes, Lock প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিকরাই এ সব আইডিয়া প্রথমে আবিষ্কার করেন Montesquie, Rousseu—প্রভৃতি সেইগুলিকে শুধু ফুটিয়ে তোলেন এবং তাদের একটা নতুন দিক্ আর নতুন গতি দেন। ইংলগু যা তার খানদানি জিনিস মনে করত, ফ্রান্স তা বিশ্বমানবের সম্পত্তি বলে প্রচার করলে। এই যা তফাৎ, কিন্তু এ তফাৎ মস্ত তফাৎ। ইংলণ্ডের হাতে যা কর্ম্মমাত্র ছিল, ফান্সের হাতে পড়ে' তা ধর্ম্ম হয়ে উঠল।

( b )

তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে, Rights of Man-এর যে চারটি

মূলসূত্রের পরিচয় দিয়েছি, তার প্রথম ছুটির বিষয়ের সঙ্গে শেষ ছুটির বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম চুটির সার কথা হচ্ছে, গভর্ণমেন্ট মাত্রেরই পক্ষে মামুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য আর শেষ চুটির সার কথা হচ্ছে, সর্বলোকের সমবেত ইচ্ছার উপরই প্রতি দেশের গভর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। একটি হচ্ছে গভর্নেন্টের গডনের কথা, আর একটি হচ্ছে গভর্ণমেন্টের সার্থকতার কথা। যে diarchy-র নাম শুনে শুনে তোমার কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে ভার মানে বুঝতে হলে, গভর্ণমেন্টের গড়নের কথাটাই মোটামুটি বুষতে হবে, কেননা মন্টেগু-চেম্সফোর্ড-কল্লিভ Reform Bill-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ দেশের শাসন-যন্ত্রটা নতুন করে গড়া। গভর্ণমেন্টের কণ্ডব্যের কথাটা এখন মুলভূবি রাখা যাক্, কেননা তা হলে Reform Bill-এর নয় Rowlat Act-এর আলোচনা করতে হয়, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র বিষয়। নব ডিমোক্রাসির উক্ত সূত্রগুলির একটির সঙ্গে আর একটির যে যোগ নেই. তা নয়। তবে ইউরোপের লোকের বিশাস যে শাসনযন্ত্রটা লোকায়ত্ত না হলে লোক সমূহের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব, স্থতরাং ডিমোক্রাসির প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে ডিমোক্রাটিক গভর্ণমেন্টের স্থাপনা করা। এ মতে Reform Bill পাশ হলে আর Rowlat Bill পাস হতে পারে না। সর্বলোকের সম্মতিক্রমে যদি আইন গড়তে হয়, তাহলে সর্বলোকের অসম্মতি-ক্রমে কোনও আইন তৈরি হতে পারে না। আর সামাজিক জীব যাকে স্বাধীনতা বলে, তা একমাত্র আইনের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের ঘারাই রক্ষিত, অতএব স্বেচ্ছায় আইন গড়বার অধিকার হচ্ছে সমাজের সব অধিকারের মূল।

#### ( & )

এই খানে বলে' রাখি যে Representative Government হচ্ছে ডিামোক্রাসির প্রথম কথা, আর responsible Government তার শেষ কথা। এই কথা ড্র'টোর মোটামটি অর্থ এখন তোমাকে বোঝাতে চেফা করব। ব্যাপারটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়, বিশেষত ভোমাদের পক্ষে. কারণ আসলে ও হচ্ছে সামাজিক ঘরকল্লার কথা। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সের উদাহরণ নেওয়াই সঙ্গত, কেননা ফ্রান্স তার নব্-শাসনতন্ত্র কতকগুলো স্পষ্ট principle-এর উপরে একদিনে খাড়া করেছে: হুতরাং সে শাসনতত্ত্তর মূল উপাদানগুলি ধরা সহজ। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বহুকাল ধরে ধীরে-সুম্বে হাত-আন্দাজে গড়ে তোলা হয়েছে। ফ্রান্স তার প্রজ্ঞাতন্ত্র একদম নতন করে গডেছে. ইংলণ্ড তার সেকেলে রাজতন্ত্র ক্রেমান্বয় এখানে ওখানে মেরামত করে' করে' তার হাল শাসন্যন্ত লাভ করেছে। অবশ্য এই মেরামতের প্রসাদে তার সেকেলে গভর্ণমেণ্টের খোল এবং নইচে **७**३-३ वमन श्रा (श्राह ।

তা ছাডা ফান্সের গভর্ণমেণ্টের লিখিত আইন আছে. ইংলণ্ডের নেই। ইংলণ্ডের শাসনভন্তের মূল, আইন নয়--আচার: স্তভরাং তার ভিতর আগাগোড়া মিল পাবে না। ইংলণ্ডের পলিটিক্যাল ধর্মত হচ্ছে একরকম protestantism-অর্থাৎ মধ্যযুগের রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে যুগে যুগে প্রতিবাদ করে' সে শক্তিকে ক্রমাগত কুর করে' হরণ করে' অহরণ করে' ইংরাজেরা তাদের Constitutional monarchy দাঁড় করিয়েছে। রাজা কি কি করতে পারবেন না. সেই বিষয়েই তার। রাজার কাছে সব লেখা পড়া করে নিয়েছে।
কিন্তু গর্ভনিদেশ্য ও কর্ত্তব্য এবং মানুষের সহজ অধিকার
সম্বন্ধে তাদের Constitution নীরব। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
নব-ডিমোক্রাসির ভিত্তি, ইংলণ্ডের আইন-কানুনে তার নাম পর্যান্ত
নেই। অথচ ও স্বাধীনতা ইংশাজের মত আর কোনও জ্বাতের
নেই। রাজশক্তিকে আইনে বেঁধে এ স্বাধীনতা তারা পরোক্ষ ভাবে
লাভ করবে।

"No man can be accused, arrested or detained in prison except in cases determined by law, and according to the forms prescribed by law"—

Declaration if Rights of Man এর এই সূত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি অতি প্রাচীন কথা, এর সাক্ষাৎ Magna charta-তেই পাবে। ইংলণ্ড তার সকল মন ব্যক্তিগত সম্বয়মিত্ব রক্ষার উপরেই নিয়োগ করাতে, সে দেশের Constitution ইংরাজেরা অনেকটা অভ্যমনক ভাবে গড়ে' তুলেছিল। ফলে ইংলণ্ডের গভর্গমেণ্ট, গড়নে কতকটা English Church-এর অন্তর্মপ—অর্থাৎ নৃতনে প্রাজনে যোড়া-তাড়া দিয়ে তা খাড়া করা হয়েছে। এক কথায় Reason এবং authority,—এই চুটি সম্পূর্ণ বিরোধী বস্তুর এক রক্ম কাজ চালানো-গোচ সমন্বয়ের উপর ইংলণ্ডের মন ও জীবন ছুই-ই সমান প্রতিষ্ঠিত।

অফীদশ শতাকীর শেষভাগে ফ্রাফ্স যথন তার নব Constitution গড়তে বসল, তখন তার চোথের স্মুখে ঐ ইংলণ্ডের Constitution ছাড়া ডিমোক্রাসির আর কোনও জ্যান্ত নমুনা ছিল না। ফ্রাক্স অবশ্য তার নূতন গভর্গমেণ্ট, একমাত্র Reason-এর উপরেই খাড়া করতে চেয়েছিল, তা সত্ত্বেও যে ইংলণ্ডের মডেল গ্রাহ্য করতে তার আপত্তি হল না, তার কারণ ইতিপূর্বের জনৈক ফরাসি দার্শনিক, ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত reason আবিদ্ধার করেছিলেন। Montesquie-র মতে রাজশক্তি সর্বাত্র তিমূর্ত্তি ধারণ করেই আবিভূতি হয়। এর একটির কাদ হচ্ছে—বিচার (Judicial), আর দ্বিতীয়টির আইন গড়া (Legislative), আর ভৃতীয়টির শাসন সংরক্ষণ (Executive).

Montesquie-এই মত প্রচার করেন যে, ইংল্ডের শাসনতত্ত্ত বিচারের ক্ষমতা রাজার নিয়োজিত জজের হস্তে অস্ত, আইন গডবার ক্ষমতা সে দেশে আছে শুধু পালিয়ামেণ্ট অর্থাৎ প্রজাবর্গের প্রতিনিধির হাতে, আর শাসন-সংরক্ষণের ক্ষমতা টিরদিনই রাজার হাতে রয়ে গিয়েছে। Montesquie-র এ মত অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। অফাদশ শতাক্ষীর শেষভাগে ইংলণ্ডের রাজশক্তির কোন অংশ যে কার হাতে ছিল তা বলা অসম্ভব, কেননা এ বিষয়ে তখন কোন একটা লিখিত-পড়িত ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় নি। আসল কথা এই যে রাজা ও প্রজার অধিকারের পাকা-পোক্ত সীমানা তখনও ঠিক হয়ে যায় নি. এমন কি আজও হয় নি। এর ভিতর যে-শক্তি যখন প্রবল হ'ত তথনই সে শক্তি তার অধিকারের মীমাংসা বাডিয়ে নিত। সে যাই হোক, বিদ্রোহী জ্বান্স Montesquie-র মত গ্রাহ্ম করে' নিয়েই ১৭৯১ খুফাব্দে তাহার আদু Constitution গড়ে। এ ভল্লে শাসন-সংরক্ষণের ক্ষমতা রাজার হাতেই রয়ে গেল. প্রকার হাতে পড়ল শুধু—আইন তৈরি করবার ক্ষমতা। এই প্রতিনিধি সভা আসলে ব্যবস্থাপক সভা হলেও, ইংলণ্ডের নজির দৃষ্টে প্রজার উপর টেক্স ধার্য্য করবার এবং বাৎসরিক বজেট পাশ করবার ক্ষমতাও এই সভা আত্মসাৎ করে নিলে। ইংলণ্ডের মতে এ ক্ষমতার অভাবে প্রজার কোন ক্ষমতাই থাকে না। আমরা মজা করে' টাকাকে রুধির বলি, কিন্তু উপমাটা নেহাৎ বাজে নয়। প্রজার হাতে টাকার থলি এসে পড়ায় রাজত্বের রক্ত-চলাচল বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা তাদের হস্তগত হয়। এই নমুনার গভর্গমেন্টর নামই হচ্ছে representative Government সে দিন পর্যান্তও জার্ম্মাণীতে এই ধরণের গভর্গমেন্টই

## ( >0 )

ষে-দেশে representative Government আছে, এখন দেখা যাক্ সে-দেশে রাজার হাতে কি ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে। শাসন-সংরক্ষণের একাধিক বিভাগ আছে, যথা,—administration, justice, finances, foreign affairs, army, navy, commerce, agriculture, education and public works ইত্যাদি ইত্যাদি। এর প্রতি বিভাগটি এক একটি রাজমন্ত্রীর হাতে সঁপে দেওয়া হয়, এবং সেই রাজমন্ত্রী ক'টিকে নিয়েযে মন্ত্রী-সমিতি গঠিত হয়, তারই নাম হচ্ছে—Executive Council. বলা বাহুল্য য়ে, সমগ্র দেশের শাসনভার এই মন্ত্রী-সমিতির হাতেই পুরোপুরি থাকে। ফলে যে দেশে Legislative-শক্তি থাকে প্রজার প্রতিনিধির হাতে আর Executive ক্ষমতা রাজমন্ত্রীর হাতে, সে দেশে এ চুয়ের ভিতর বিরোধ অনিবার্য। প্রতিনিধি সভা ক্রমান্থয়ে রাজমন্ত্রীদের সকল কাজে বাধা দিতে চেফা করে, আর রাজমন্ত্রীরা নিত্য প্রতিনিধি সভার দল ভাঙিয়ে সে সভাকে কাহিল করে ফেলবার চেষ্টা করে।

ফ্রান্সের উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস হচ্ছে এই বিরোধের ইতিহাস। সে দেশে যে আশি বৎসরের মধ্যে তিনবার রাষ্ট-বিপ্লব হয়েছে এবং ছ'বার গভর্ণমেণ্টের বদল হয়েছে. তার একমাত্র কারণ—Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর এই চিরদন্দ। এ বিরোধ দুর হল তখনই, যখন Executive রাজার অধীন না হয়ে Legislative Council-এর অধীন হল। এর চলতি উপায় হচ্ছে প্রতিনিধি সভার সভাদের মধ্যে থেকে জনকতককে মন্ত্রী নিযুক্ত করা, যাদের উক্ত সভার কাচে জবাবদিহি করতে হবে, এবং যাদের বরখাস্ত করবার ক্ষমতা উক্ত সভারে হাতেই থাকবে। Absolute monarchy-র দিনে— যেমন legislative এবং executive, উভয় ক্ষমতাই একমাত্র রাজার হাতে ছিল, পূর্ণাঙ্গ ডিমোক্রাসির দিনে, তেমনি ঐ তুই ক্ষমতাই একমাত্র প্রজার হাতে আসে। এই তন্ত্রের নামই হচ্ছে responsible Government, আর এই হচ্ছে ডিমোক্রাসির শেষ কথা।

### ( >> )

এতক্ষণ যদি পেরে থাকো ত আর একটু ধৈর্য্য ধরে আমার ব্যাখ্যান শুনলে, আমাদের পলিটিক্যাল মামলার মোদ্দা কথাটা জলের মত বুঝে যাবে। কারণ এ পত্রে আমি ইউরোপের পলিটিক্সের শুধু ক খ-র পরিচয় দিচিছ। প্রস্তাবনাটি যত লম্বা হয়েছে, উপসংছার তার সিকিও হবে না।

আমাদের গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অবস্থা এই। বিচার করবার আইন তৈরি করবার ও শাসন সংরক্ষণ করবার ক্ষমতা সবই আক্ষ Bureaucracy-র হাতে। এদেশে অবশ্য Legislative Council আছে, এবং তাতে জনকতক প্রজার প্রতিনিধিও আছেন, কিন্তু আসলে এ Legislative Council, গভর্গমেণ্টের Executive Council-এর সদর মহল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যবস্থাপক সভায় প্রজার মুখপাত্রেরা তর্ক করতে পারে, বক্তৃতা কর্তে পারে, কিন্তু কোন আইনের জ্মও দিতে পারে না, কোন আইনের ভূমিষ্ট হওয়াও বন্ধ কর্তে পারে না, এক কথায় আমাদের প্রতিনিধিদের মুখ আছে কিন্তু হাত নেই। প্রমাণ—দেশী সভ্যদের সে ক্ষমতা থাকলে Rowlat Bill আর Rowlat Act হত না।

এই যুদ্ধের তাড়নায় ইংলগু ক্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি, ডিমোক্রাসির মূলসূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে।

এই স্থাবাগে Congress এবং Moslem League, ছু-জনে ছু-হাত মিলিয়ে জ্বোড়করে বিলেতের কাছে Representative Government জ্বিকা করে। আর প্রায় ঠিক সেই সময়ে ইংরাজরাজ ভারতবর্ষকে চোখের এক নতুন কোণ দিয়ে দেখতে পেলেন, যে-কোণকে দক্ষিণ কোণ আর ইংরাজিতে right angle বলা যেতে পারে, এবং সেই কারণে বিলাতের মন্ত্রীসভা এর উত্তরে বলেন যে—

The policy of His Majesty's Government is. ... the gradual development of self-govering institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of

the British Empire. They have decided that substantial steps in this direction should be taken as soon as possible."

আমরা ভিক্নে চেয়েছিলুম representative Government বিলেড দিতে চাইলেন, তার উপরে ফাউ হিসেবে কিঞ্চিৎ responsible Government। যত গোল বেধেছে ঐ একটা নিয়ে।

ফলে দাঁড়িছে এই যে, মণ্টেগু এবং চেম্সফোর্ড সাহেব উভয়ে মিলে reform bill-এর একটি খসড়া তৈরি করেছেন। যে শাসনযন্ত্র এঁরা গড়তে চাচ্ছেন সে এত জটিল যে, তার কলকজা সব তোমাকে চিনিয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। এ যন্ত্রের গড়নটা এত জটিল হবার কারণ, তার break-এর আধিক্য। মোটার গাড়ীতে সবে ছটি ত্রেক আছে, এক হাত-ত্রেক আর এক পা-ত্রেক। কিন্তু এ যন্ত্রের সর্ববাঙ্গে ত্রেক আছে। মনে রেখো পার্লেমেন্টের অভিপ্রায় হচ্ছে gradual development, স্কুতরাং ডিমোক্রাসির গতি এণেশে যাতে অতি ধীরলিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এ যন্ত্র গড়া হয়েছে। অনেকের মতে, এ যন্ত্রের গতিরোধ করবার যত রকম কায়দা-কামুন বানানো হয়েছে তাতে ওটা চলবেই না। সে যাই হোক্ এই বিলের সর্ত্ত অমুসারে আমরা যে পুরো Representative Government পাব না, সে বিষয়ে আর অমুমাত্র সন্দেহ নেই।

গভর্গমেণ্ট বেখানে পুরোপুরি representative নয়, সেখানে তা যে কি করে' responsible হতে পারে তা বোঝাই কঠিন। অথচ এ মীমাংসা করাই চাই, নচেৎ পার্লেমেণ্টের কথার খেলাপ হয়। এ দীমাংসা অন্য কোনও জাত করতে পারত কি না সন্দেহ, ইংরাজ্ব-

রাজমন্ত্রীরা যে পারছেন, তার কারণ ইংরাজের রাজনীতি লজিকের ভোয়াকা রাখেনা।

অতঃপর মীমাংসাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, আধা representative Government-এর সঙ্গে আধা responsible Government জুড়ে দেও—এ ছুটি যমজ ভাতার মত এক সঙ্গে বাড়বে এবং কালক্রমে ছুই যখন সাবালক হবে তখন ভারতবর্ষ Canada প্রভৃতির মত "an integral part of the British Empire" হয়ে উঠবে।

আপাতত কোথায় এবং কতটুকু responsible Government দেবার প্রস্তাব হচ্ছে জানো ?—বড়লাটের বড় খাসদরবারে নয়—প্রাদেশিক ছোটলাটদের যত ছোট ছোট খাসদরবারে। এই ছোটলাটদের দর দরবারে নানারূপ শাসন-বিভাগ আছে, তারই ছটো একটা নিরীহ-বিভাগ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভার ছটি একটি সরকারের মনোনীত সভ্যকে দেওয়া হবে। যে-সব বিভাগের কাজ হচ্ছে রাজ্য-শাসন ওসংরক্ষণ করা সে সব বিভাগ নয় কিন্তু যে সব বিভাগের কাজ হচ্ছে দেশের উন্নতি সাধন করা সেই সব বিভাগ, যথা—শিক্ষা-বিভাগ, স্বাস্থ্য-বিভাগ ইত্যাদি, অর্থাৎ রাজ্য-চালনার ভার থাকল রাজপুরুষদের হাতে আর প্রজার উন্নতি করবার ভারপড়ল প্রজার প্রতিনিধির হাতে। ভাষান্তরে প্রজাকে শাসন করবার ক্ষমতা রয়ে গেল তাঁদেরই হাতে, এখন তা আছে যাদেরহাতে। এবং প্রজাকে লালন করবার দায় পড়ল তাঁদের ঘাড়ে যাঁরা ক্ষ্মিনকালেও কোন রাজকার্য্য চালান নি। এরই নাম diarchy.

অতএব দাঁড়াল এই যে, দেশের ঘরকন্ধা চালাবার সেই বন্দোবস্ত করা হল যে-বন্দোবস্তে আমাদের পারিবারিক ঘরকন্ধা চালান হয়। পারিবারিক-গভর্নমেন্টের যেমন কতক বিভাগ থাকে আমাদের হাতে আর কতক বিভাগ তোমাদের হাতে, এই নব-শাসন-তন্ত্রেরও তেমনি বড় বিভাগগুলো থাকবে ওঁনাদের হাতে কার চোটগুলো আমাদের হাতে।

পৃথিবীতে আর কোথাও যে এ বন্দোবস্ত নেই তার কারণ পৃথিবীর আর কোনও জাতের অবস্থাও আমাদের মত নয়। ভারত বাসীরা আবহমান কাল দোটানার মধ্যেই পড়ে আছে। এ দেশের যে-যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করো দেখতে পাবে একদিকে রয়েছে রাজভাষা আর একদিকে রয়েছে লোকভাষা, একদিকে রয়েছে পোষাক অর্থাৎ রাজবেশ আর একদিকে রয়েছে আটপৌরে কাপড় অর্থাৎ লোকবেশ। আর আমরা ভদ্রলোকেরা—এক সঙ্গে এ ছই-ই অঙ্গীকার করে সংসার-যাত্রা নির্ববাহ করে আসছি; স্থতরাং রাষ্ট্রতন্ত্রে এই diarchy আমাদের দেশেরই উপযুক্ত হয়েছে।

যদি বলো এ ঘরকন্সা চলবে কি রকম ? তার উত্তর, সে নির্ভর করবে কাকে রাজন্ত্রী আর কাকে লোকমন্ত্রী করা হয় তার উপর। যদি স্ত্রী পুরুষে মনের মিল থাকে তাহলে চলবে নিখিরখিচে আর তা যদি না থাকে ত দিনরাত খিটিমিটি হবে। এই তু-ইয়ারকি duet ও হতে পারে dud ও হতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে যে, এ বন্দোবস্তে Bureaucracy-র তরফ থেকে এত আপত্তি উঠছে কেন ? আপত্তি উঠছে এই ভয়ে যে, প্রজার প্রতিনিধিরা মন্ত্রী-সভায় ছুঁচ হয়ে চুকবে আর ফাল হয়ে বেরুবে। আর এ পক্ষ যে এই বন্দোবস্ত বজ্ঞায় রাখবার জন্ম এতটা জেদ করছেন, তার কারণ অপর পক্ষের যেটা আশঙ্কা এ পক্ষের সেইটেই আশা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

# সৎ - চিদ---আনন্দ।

"আমি আছি !"

— কে শুনাল হেন অমিয় কথা !

আছ তুমি রোমে রোমে,

আছ তুমি ব্যোমে ব্যোমে,

অভয় প্রতিষ্ঠা তব

সর্ববিকালে সর্বব্যতা।

তুমি সং—মধুময় এ বারতা।

"আমি জ্ঞান!"
—কি সুধা সম্বাদ হল রটনা!
জ্ঞানে কর সুখ সৃষ্টি,
ফুংখে রাখ জ্ঞান দৃষ্টি,
জ্ঞানমনস্তং জ্ঞান
পূর্বব জগত-ঘটনা।
ডুমি চিদ্—ধন্য হল এ চেতনা।

"আমি রস।"

— কি অমৃত-ভাষে ভরিল এ কান!
ওহে প্রেম, হে আনন্দ!
ঘূচিল সকল হন্দ।
সর্ববং খলু ব্রহ্ম,
অপ্রিয় প্রিয় সমান।
তুমি আনন্দ,—নন্দিত এ-পরাণ!

শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী।

# বিলে জঙ্গলে শীকার।\*

কলিকাতা, ৯ই অগষ্ট, ১৯১৭।

স্নেহের কল্যাণ,

বর্ষার সময়, বিশেষত ভরা শ্রাবণে, এক একটা বাদলার দিন আসে, যেদিন আকাশ মেঘে ছাওয়া, অনবরত টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি নরছে, কোথাও কোনখানে আলোর দেখা পাওয়া যায় না। এমন দিনে হুল্থ সবল মানুষের জীবনও ছুর্প্রহ হয়ে ওঠে। আজ ঠিক তেমনি একটি দিন এসে দেখা দিয়েছে, চারিদিক ভিজে সাঁত সাঁত করছে—আকাশে মেঘের ভার যে কখন হাল্মা হয়ে যাবে, ভার কোন হুদূর লক্ষণ কোথাও দেখা যাচেছ না। আজ আমার মনে কভ দিনের কভ পুরাণ হুখের কথা ভিড় করে আসছে। মানুষ কভ কি ভুলে যায়, কিন্তু পুরাণো সে দিনের কথা" ভোলা হয়ে ওঠে না! ছ'বৎসর পরে, আমি বনের মধ্যে বড় বড় বাঘ, ভালুক, হরিণ শীকার করতে নিয়ে গিয়ে ভোমার মৃগয়া-ত্রতে দীক্ষিত করব, কথা আছে। আমার এই জলীকার বার বার তুমি আমায় শ্রেরণ করিয়ে দাও। যখন আমার বয়স নাবালকের গণ্ডী পোরোয় নি, সবে সভের কি আঠার, সেই সময়, আমি আমার প্রথম চিতাবাঘ শীকার করি! "চিডা"

শ্রীকভী প্রিয়েশণ দেবী কর্তৃক ক্রীযুক্ত কুম্দনাথ চৌধুরী প্রাণীত "Sport in Jheel and শ্রীকভুle" নামক ইংরাজী শীকার প্রছের বঙ্গান্ধবাদ।

বলে মনে কোরনা সেটি ছোট—ভার রাক্ষসপ্রমাণ শরীর। রামায়ণে দ্রুম্পুভি রাক্ষ্যের হাডের বর্ণনা পড়েছ ত ? এই বাঘের চামডা না নিয়ে, হাড় যদি নেওয়া হত, তাহলে হয়ত তার পরিমাণ, তুন্দুভির হাডকেও হার মানাত। একরাশ কটাশে রোঁয়া, ক্স্তুটি এত কাছে এসে পড়েছিল যে, অতটা সালিখ্য কখনই নিরাপদ নয়! কিন্তু না জানা থাকলে, অনেক ভয়ানক জিনিসও ভয় দেখাতে পারে না। ভাগ্যে, ভাক ঠিক ছিল, এক গুলিতেই ফরসা,—ভারপর ভার পিছন পিছন দৌড দিলাম ৷ আহত বস্তু জন্তুকে এমন ভাবে তাড়া করে যাওয়া শীকারের সব আইনের বিরুদ্ধ: বিশেষত এদের চালচলন সবই যথন আমার অজানা। তবে "সব ভাল যার শেষ ভাল",—জয়ী আমিই হলাম। আজ এই বিশ্রী বর্ষার দিনে ঘরে বলে বলে সে দিনের পাগলামির কথা নতুন করে মনে পডছে। সে দিনের সেই অপূর্বে সানন্দ, আত্মকার সব প্রতিকূলতার মধ্যেও উচ্ছ্রল মূর্ত্তিতে এলে দেখা দিয়েছে—শুধু সে একা আদে নি, অনেক সাধীও সঙ্গে **এনেছে। নিজের শক্তি**সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, বড বড লানোয়ার যা-কিছ শীকার করেছি, তা পায়ে হেঁটেই করেছি। এতে বিপদের খুবই সন্তাবনা, ভবু আমি জোর করে বলতে পারি এই श्राहे जब (beg निताशन। यनि अलित धरान धराने। (मकाक ७ খেরাল সম্বন্ধে ভোমার কোন ধারণা না থাকে, যদি এদের পিছ পিছ ্রুজতে যাবার, পায়ের দাগ দেখে খুঁজে বার করবার কায়দা কিছু না জান, কিম্বা কট্ট স্বীকার করে এ বিছা আয়ন্ত না করে থাক, তাহলে স্থবিধার চেয়ে বিভ্রাট ঘটবারই সম্ভাবনা বেশী। ভবে এ বিছা বই পড়ে পাওয়া যায় না. হাছে-বন্দুকে-বল্পমে শিখতে হয়। তা বন্ধি

শিখতে পার আর এ পথে চলবার জন্মে একজন যোগ্য সজী আর উপদেশ দেবার লোক পাও, ভাহলে দেখবে, মুগয়া ভোমার বাসন ना रुष्य कानत्मात छेलकत्व रुष्य. नीकारत्त्व तथग्राम वकाग्र दांश्रास গিয়ে ছঃথে পড়বে না। এ বিষয়ে তোমায় অনেক কল-কৌশল শিখিয়ে দিতে পারব। চারদিকের সব অবস্থার উপর তীক্ষও সতর্ক দৃষ্টি দেবার স্বাভাবিক ক্ষমভা থাকলে, চর্চচার ফলে সহজে সে শক্তি যে আরো বাডে তাতে আর সন্দেহ কি ? আক্রকালকার দিনে ছেলেদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়. তাতে তাদের অনেক বিধিদত্ত শক্তির উৎকর্ম সাধিত হওয়া দরে থাকুক, বরং অথনতি হয়। এই কথা মনে করেই, সর্ববদা যে-সব জীবঞ্জ পাখী দেখতে পাও, ভোমার মনে তাদের সম্বন্ধে কেতিহল জাগিয়ে রাখবার অত্যে আমি বিশেষ চেষ্টা করে আসছি। তুমি আর ছোট্ট অলকা, ( যদিও তুমি মনে কর এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন অধিকারই নেই) অনেকবার হাতির উপর চডে স্নাইপ (Snipe) শীকার দেখেছ। যথনি ডিঙিখানা বিলের পদ্ম আর শরবনের উপর দিয়ে নিঃশব্দে সরে চলেছে, পার্থীটি উড়েছে, আমি মারতে যাক্ষি, অমনি ছেলেবয়সের অদম্য উৎসাহে চীৎকার করে, হাততালি দিয়ে, সেটিকে উড়িয়ে দিয়েছ ! তোমরা এখন জান, স্নাইপ কভ অল্ল সময়ের জন্মে বাঙলা দেশে বেড়াভে আসে। তাদের লম্বা ঠোঁটের পাশে, (চোথের পাশে নয়) কান যেখানটিতে থাকে, সেই সংস্থানের বিশেষ সার্থকতা আছে। কথাটা छान करत वृक्षिया पनवात भन तथरक, आमात कथा ठिक कि ना, वात বার তার পরখ করে নিয়েছ। আমি বতদূর জানি বুনো মোরগ হচ্ছে আর একমাত্র পাধী, যার এই বিশেষ্য আছে। এ তত্ত্ব ডোমানের

এখনও জানতে বাকী আছে। কুঞ্পক্ষের চেয়ে চাঁদনী রাভ এদের বেশী পছক। তাই বোধহয় শীগ্লিরই পৌছবে ভোমরা সহজেই তাদের চিনতে পারবে। তাদের মধ্যে কার ছুঁচের মত লেজ আর কার পাধার মত লেজ. সে প্রভেদ চিনতে তোমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না ! তোমাদের কাঁচা বয়সের ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখে. এ প্রভেদ অনায়াসেই ধরা পড়বে। এবটি প্রবীণ চিত্রকর কিন্তু সে প্রভেদটি আৎিক্ষার করতে পারেন নি। স্বামী ক্রীকে এক চেহারা দিয়েছেন. কিছা তাও কি কখনো হয় ? আর এক কথা, এই পাখীর বরক'নের মধ্যে এমনি ভাব যে. একেবারে মাণিক-কোড়। পুরুষ ধরা পড়লে মেয়েটিও ধরা দেয়: কাজেই আমি যথন শীকারে যাব, তথন তোমরা ছই ভাই বোনে ছটি পেতে পারবে। এদের সংখ্যা বেশী নয়, আর আমার বংশর্জির অনুপাতে, তাদের নম্বর ঠিক রেখে গ্রেপ্তার করে আনবার সাধ্য হচ্ছে না। তাই এবারে প্রথম যেটি ধরা পড়বে. সেটি আমাদের বাড়ীর ছোট-লাটসাহেব ওরফে কালীবাবুকে নজর দিতে ছবে, তা নাহলে তিনি নিশ্চয়ই মানহানির দাবীতে মহারাণীর দরবারে নালিশ রুজু করবেন, তখন আমার অবস্থা যে কি হবে, ভা ভোমরা বেশ আন্দাত করতে পার্চ।

স্নাইপ, আর স্নাইপ শীকারের কথা এখন বেশী বলব না। আমা-দের হরিপুরের পৈতৃক বাড়ীর আঙিনা হতে, অনেক সন্ধ্যায় ভোমরা চিভাবাঘের করাত-চলার মত আওয়াল শুনেছ—আর যতদিন না আমার গুলি লেগে সে মরেছে, ততদিন আর সে শব্দের বিরাম হয় নি। ভোমরা হয়ত দেখেছ, আমি যখন শীকার করতে যাই, তখন আমার বস্বার টুলের সম্মুখে পাতায় ভরা ডালপালা দিয়ে একটা আড়াল করে নিই। সে আড়ালটা যথেষ্ট ঘন কিম্বা মজবুড নয়, তবু
নিজেকে লুকিয়ে রাথবার পক্ষে যথেষ্ট। ডোমরা মোহনলাল
হাজিতে চড়ে বাঘের যাওয়া-আসার গলিপথ আবিন্ধার করে ফিরবার
আগেই কতবার হয়ত বন্দুকের আওয়াল শুনতে পেয়েছ, তারপর
তাড়াডাড়ি সেখানে পেঁছি দেখেছ মস্ত একটা চিতাবাঘ ধূলোয়
গড়াগড়ি যাচেছ—গুলি একেবারে তার গলার নলি ফুঁড়ে বেরিয়ে
গিয়েছে। আমাকে শীকার করাই ছিল তার মতলব, কিন্তু কপালে
লেখা ছিল অন্ত কথা, তাই তার মনের সাধ পোরবার আগেই সে
লুটিয়ে পড়ল, আর যম-রাজা তার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।
জানত যমের বাহন মহিষ, জীয়ন্ত থাকলে ব্যাঘ্রবীর মহিষ্টার সঙ্গে
যুদ্ধ করতে পিছ-পা হত না বোধ হয়। যাই হোক তৃতীয় পাগুব
অর্জ্জনের মত লক্ষ্য-বেধ করবার শক্তি আমার ছিল, তাই যমরাজার
ফ্রবিধা হয়ে গেল, তা নাহলে বাহনটি মারা গেলে শুদ্রলোকের চলাফেরার মুক্তিল হ'ত!

হরিপুরের চারদিকেই বুনো-শৃয়োরের বসতি, পাবনার বুনোশৃয়োর তার বিপুল বপুর জন্তে বিখ্যাত। চতুর চিতা এদের লোভে
লোভে চারিদিকে ফেরে, আর হুবিধা পেলেই অসহায় বরাহশিশুদের
হত্যা করে উদর প্রিয়ে দিব্য হুইপুই হয়ে ওঠে। বনের ভিতরে
যে সব গলিপথ দিয়ে জানোয়ার আনাগোনা করে, তাদের খুঁজে
পাওয়া শক্ত নয়; ভাড়া খেয়ে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রম নেবে,
সেটাও অমুমান করা সহজ। আমি ভোমাকে এ বিষয়ে আজ যা
বলে দেব, তাতে কাল ভোমার জ্ঞানলাভের স্থ্যোগ হতে পারে।
ভার তার প্রসাদে পায়ে হেঁটে নির্কিমে তুমি বেশ শীকার করতে

পারবে-। আমরা যে শুনতে পাই, শীকার করতে গিয়ে অমুক লোকটা হঠাৎ মারা গিয়েছে, কিন্ধা ঘায়েল হয়েছে, এ সব অনর্থ কিন্তু অকারণে ঘটে না, দৈবাৎ তো নয়ই ! মুলে থাকে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা কিন্তা তঃসাহসিকতা,—চল্তি কথায় যাকে বলে বোকামি আর গোঁয়ারতমি!

মুগয়া শুধু খেলা নয়, এর মধ্যে বিপদও অনেক, তাই সাহস আর বুদ্ধি হু'য়েরি বিশেষ দরকার। তা না হলে, এ খেলায় কোন আমোদই থাকত না!

"No game was ever yet worth a rap
For a rational man to play,
Into which no accident, no mishap
Could possibly find its way."

আমি ভোমাকে এখন যে সব চিঠি লিখছি, তা হতে তুমি প্রথম যেদিন বন্দুক হাতে শীকারক্ষেত্রে নামবে, সেদিন অনেক দরকারী জিনিস তোমার জানা থাকবে, অন্তত থাকা উচিত। আর তুমি যদি পাকা হুসিয়ার শীকারী হতে না পার, তার জ্ঞে আমি দায়ী হব না। শুধু পশুপাধীর প্রাণহানি করবার ক্ষমতা দক্ষ শীকারীর পরিচয় নর। ইংরাজীতে যাকে gentleman বলে, তার ঠিক প্রভিশক্টি আমাদের বাঙলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া সহজ্ঞ নয়, তবু কথায় না বলতে পারলেও ভাবটি যে কি তা আমরা স্বাই বুঝি। আমার মতে যে লোক জীবনের সব ব্যাপারেই যথার্থ gentleman, সেই ঠিক চৌকোষ শীকারী (sportsman). জীবনটা ত সহজ্ঞ ব্যাপার নয়, বিশেষ

করে আমাদের ভারতবাসীদের জীবনের আশেপাশে চারিদিকেই কত বাধাবিপত্তি। শীকার করতে গিয়েও দেখবে সেখানে কত ঈর্যা বিষেষ, কত কুদ্রতা, কত দলাদলি, সহজ ভদ্রতাবিরোধী কত হীন ব্যবহার, এক কথায় বলতে গেলে কত অভদ্রতা বিরা**ল** করছে।

তোমার বয়সী ছেলেদের মধ্যে, বোধহয় তোমার মত মহাভারতের কথা আর কেউ অত ভাল করে জানে না, তাই তুমি জীবনে কি ভাবে চলতে পারবে, সে বিষয় আমার মনে বিশেষ কোন দ্বিধাই নেই। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, তার অর্থ তোমার মনে ভাল করে বসিয়ে দিতে চাই,—সে হচ্ছে ''you must play the game"— সর্থাৎ খেলার নিয়ম মেনে খেলা চাই। চেনা ত্রাক্ষণের যেমন পৈতার দরকার হয় না তেমনি ভাল খেলওয়াড়, হাতিয়ারের পরোয়া রাখে না। সব হাতিয়ারই তার হাতে চলে ভাল। এই যে জর্মান-ইংরাজে যুদ্ধ হচ্ছে, এতে খুব ভালো করেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে ভালো sportsman-রাই সব চেয়ে ভাল যোৱা। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যে বীরত্ব, সাহস আর উপস্থিত বৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তার অনেক গুণই তারা মুগয়া-ক্ষেত্রে অর্জন করেছিল। এই বিপুল সমরাভিনয়ের নান্দী মুগয়াতেই হয়েছিল। ফুটবলের হড়োহড়িতেও তুমি খুব মলবুত, তা আমি দেখেছি, ক্রিকেট খেলাতেও বেশ সভর্ক। এই চুই খেলাতেই লক্ষ্য ঠিক রাধবার ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, কৌশল ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ে, শরীর সবল, অভি মত্তা পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে। পুরুষের যা পৌরুষ, তারি সূচনা হয়। ইংরাজের বাচ্চার মধ্যে, এই যে খেলার উৎসাহ, আগ্রহ আরু একাগ্রতা আছে, ইহাই পরে তাকে জীবনের ঝড়ঝাপটায় ভরিয়ে দেয়, আর যুদ্ধের এই সঙীন বিপদের মধ্যেও খাড়া রেখেছে।

এই নৈপুণ্য, সাবধানতা, ব্যায়ামচর্কার ফলে দৈহিক উৎকর্ষ, আজকার সংগ্রামের প্রাণান্ত পরীক্ষায় বিশ্ববিভালয় আর স্কুলের ছাত্রদের যে কত বড আর কেমন অটল সহায় হয়েছে, তা আর আমি তোমায় কি বলব ? বহত্তর জীবনসংগ্রামেও এই স্কুক্তির ফলে, তাদের জয় অবশ্র-স্তাবী। এই জন্মেই আমি তোমাকে আর তোমার ছোট ভাইটিকে বোঝাতে চাই যে, রাজার আর স্বদেশের সম্মানরক্ষার জয়ে যদি যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে সে মহৎ কর্তব্যের আরম্ভ করতে হবে এই খেলার আথডায়, শৈশবের এই খেলাঘরে। একদিন আমার জীবনেও এই আকান্ধা জাগ্রত ছিল: বৎসরের পর বৎসর চলে গেল, কামনা আব কর্ম্মে পরিণত হল না: এখন সে স্বথ আবে আমার আশার রাজ্যে নেই, ক্রমশ স্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে আসছে। তবে তোমরা আমার জীবনে এসেচ, তাই আশা আবার দেখা দিয়েছে, আমাকৈ দিয়ে যা হয়নি, তোমরা তা করবে। যতক্ষণ না অনুভব করে যে তোমারি দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়তার উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করছে, যতক্ষণ না তৃমি জাতিবর্ণনির্বিশেষে এই বিশাল রাজ্যের অস্তান্ত প্রজাদের সঙ্গে পাশাপাশি ও সমকক হয়ে দাঁড়াতে পার, ততক্ষণ যথার্থ স্থাদেশভক্তি তোমার মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। তোমাদের এই শক্তিতে প্রাণবান আর এই যোগ্যতার অধিকারী হ'তে দেখাই এখন আমার জীবনের পরম আকান্ধা, তাই আমি চাই, সংসারের এই বুঙ্গুমিতে সব রকমে ভোমরা হুসিয়ার খেলোয়াড় আর মঞ্চুঞ্ পালোয়ান হবে i

এ চিঠি শেষ করবার আগে, ভোমাকে একটি কথা বলতে চাই। বস্থন্ধরা তাঁর প্রকৃতির যে স্থন্দর বইখানি আমাদের চোখের স্থমুখে

দিনরাত খুলে রেখে দিয়েছেন, এর চেয়ে ভালো পড়বার বই আর পুঁজে পাওয়া যায় না. পড়ে শেষও করা যায় না। রোজই নতুন কথা লিখছেন, একঘেয়ে হয় না বলেই বুঝি এমন ভাল লাগে। বৈজ্ঞানিক তাঁর ঘরের কোণে যুপুসি হয়ে বসে আপন খেয়ালমভ চলেন,—অনেক সময় ভুল করে' চশমাটা যে চোখে পরবার নয়, ভাভেই লাগান, ভাই যা সভ্যি, ভা তাঁর সম্মুখে ভিন্ন মূর্ত্তিভে দেখা দেয়, ভিনি যা হওয়া উচিত মনে করেন তার উল্টো কিছু দেখলে তাঁর মন বিরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু মাঠে বনে যাঁরা প্রকৃতির তত্ত্ব নিয়ে ফেরেন, তাঁরাই ঠিক খবরটি পান। সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখো. আর যা দেখলে ভা মনে রেখো। যে সব জ্বস্তু শীকার করা হয়. শুধু তাদের রীত-চরিত নয়, সব জন্তুরি অভ্যাস ব্যবহার ভারী আশ্চর্য্য। পাখীদের সম্বন্ধে একই কথা খাটে।—যখন শীকারের থবর কিছু পাওয়া याट्य मा, तरम तरम किन ज्यांत्र कार्ट मा, एथन यकि ठांत्रिकत অপরাপর জন্তুদের চলাফেরা লক্ষ্য করবার অভ্যাস ভোমার থাকে. ভাহলে থিয়েটার দেখতে দেখতে মানুষের যেমন সময়ের জ্ঞান থাকে না, তেমনি তোমারও দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল তা বুঝতেও পারবে না।

কৃষিকাঞ্জ বাডাবার সঙ্গে সঙ্গে বনজন্মল যত কাটা পড়ে যাচ্ছে. শীকারও তেমনি অল্প হয়ে আসছে। যে সব স্থবিধা আমরা পেয়েছি. সে স্থােগ তামরা থুব সম্ভবত পাবে না। খাল বিল শুকিয়ে আসছে—নদীর ধারার সে প্রবল স্রোত আর নেই; এর প্রধান কারণ দেশের বড় বড় বন কাটা পড়ে মাঠে পরিণত হয়েছে। এ বিষয় বেশী জোর করে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই, ভবে শীকার যে কমে আসছে, সেটা এমন প্রভাক্ষ সভ্য যে, ভাও অস্বীকার করবার যো নেই। যে সব দেশে আগে বুনো-মোষ আর হরিণ দলে দলে চরে বেডাত, এখন আর তাদের সেখানে দেখা যায় না, তারা অগ্যত্র চলে গেছে, তাদের খুঁজে খুঁজে বাঘ ভালুকও দেশান্তরী হয়েছে। সেই জয়ে ভোমাকেও হয়ত অনেক দূর দেশে যাত্রা করতে হলে, তবে যাত্রা যে নিম্ফল হবে এমন কথা বলা যায় না। যা' চাও ভা' পাবার জন্মে বল থৈর্য্যের আবশ্যক। জীবজন্তুর জীবনচরিত সম্বন্ধে একটু জ্ঞান সঞ্চয় করে निरम्। थाल विन नहीं, नाला, मार्ठ, वन, পाहाफु পर्ववड मासूरमत মন ভোলাবার অনেক ফলী জানে, এত আনন্দ দিতে পারে যা জীবনেও ফুরোয় না। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে: এই যে পশু পাখার গায়ের রং, এ যে কেন এমন, এ রহস্য ভেদ করবার আগে অনেক বৃদ্ধি খর্চ করতে হয়, অনেকখানি ধৈর্য্যের আবশ্যক। শুনতে পাই সূর্য্যের আলো বনের রাশি রাশি পাতার মধ্যে দিয়ে গোল হয়ে আসে, আর যেখানে গাছপালা ছাড়া ছাড়া, পাতার মধ্যে অনেক খানি করে ফাঁক দেখানে লম্বা হয়ে পডে। এই জ্বন্সে চিভার গায়ে গুল বদান আর বাঘের গায়ে ডোরা কাটা। একজন থাকেন গভীর বনে, আর একজন বনের ধারে; এমনি পোষাক পারেন বলেই অলক্ষ্যে শীকারের উপর গিয়ে পড়তে পারেন। তৃণজীবি জন্তদের গায়ের রং তাদের বাসস্থানের সঙ্গে এমনি মিশ খায় এবং পর্দার মত আড়াল করে ঢেকে রাখে যে, শক্রর চোথ সহসা সেখানে গিয়ে পৌছতে পারে না। কিন্তু এটা কি একেবারে বাঁধা নিয়ম, এর আর নড়চড় হয় না ?—হয় বৈকি, বহুশক্রবেপ্তিত একই আয়গায় হয়ত ঝলমলে পোষাকপরা অনেক পশুপাখী দেখা যায়—যাদের রং দূর হতেই চোধে পড়ে। ঋতুপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডপাধীর গায়ের স্বাভাবিক বং আবার বদলাতেও দেখা যায়। যে দেশে শক্রর সংখ্যা কম, সেখানে তাদের সাজপোষাকের জাঁক-জমক বেড়ে ওঠে। যেমন আজকাল মুদ্ধের দিনে থাকি পরা হয়েছে, শাস্তির দিনে সেপাইরা রক্তের মত রাঙা পোষাক পরে' বেড়াত। দেশভেদে আর বিয়ের মতলবেও পশ্ডপাথীরা রং বদলায়। যেমন বুড়ো-বর গোঁপে চুলে কলপ দিয়ে কাঁচা ছেলে সেজে মন ভোলাতে চায়, তেমনি আর কি! আমি তোমাকে গোড়ার কথা ছু'একটা বলে দিতে পারি, কিন্তু এগোডে হলে সাবধান হয়ে দেখতে হবে, সতর্ক হয়ে বিচার করা চাই, তবে ত প্রকৃতির গুঢ় রহস্থা ভেদ করতে পারবে।

( 2 )

কলিকাভা, ১২ই অগফ্ট, ১৯১৭।

স্থেহের অলকা,

প্রথম চিঠিথানিতে উকি দিয়েই বুঝেছ দেখানি ভোমার ভাই কল্যাণকে লেখা হয়েছে, এই দেখেই ভোমার পুটপুটে রাঙা ঠোঁট তু'খানি একটু ফুলে উঠল, ভার অর্থ—এ চিঠি ত তু'জনকেই লেখা যেতে পারত। কল্যাণকে আরণ্যবিদ্যা শেখান আর তোমাকে আমার শীকারের গল্প শোনান, এক ঢিলে দুই পাখীই শীকার করা চলত। কয়েক বৎসর পরেই ভোমাকে আমাদের হিন্দুজীবনের যোগ্য গৃহ-লক্ষীর কাজ করতে হবে। এ সাধ ভোমার মনে হয়ত একটু স্বাধটু আছে, আর তা ছাড়া, আমাদের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের সাহায্যে এই সহদ্র সরল ইচ্ছাটি বিকৃত না হয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে। আজ-কালকার দিনে পাশ্চাভ্য সভ্যতার প্রভাব এড়ান বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু স্থুদুর ইউরোপে ভোমার বিদেশিনী বোনেদের জীবন যে বড় स्राच कार्ष छ। नय, तदः अरनरकित कीरन द्रशा कारक रार्थ शरय यात्र। অনেককেই আবার নতুন করে শেখাতে হয় যে, জ্রী হeয়া, ছেলের মা হওয়াই সচরাচর নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ হুথ আর পূর্ণভা। জাগে যে-পথে শুধু পুরুষরাই যাত্রা করতেন, এখন কালের গতিকে সেখান-কার মেয়েদের জন্মেও সেই পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। যে ভাবে, যে স্থনিপুণ দক্ষভার সঙ্গে তাঁরা এই নতুন পথের যাত্রী হয়েছেন, বিপদের মুখে তাঁরা যে নির্ভিকতা অথচ নারী-স্থলভ সোকুমার্ঘ্য

ও সহৃদয়ভার পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে আশ্চর্য্য না হয়ে, তাঁদের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। কিন্তু তবুও সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করে' হুখী হলেও, স্ত্রীলোকের স্বখানি মন যে এতে ভরে না, সে কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। পুরুষের যদি জীবনসঙ্গীর আবশ্যক থাকে, ফ্রালোকের আবশ্যক যে তার চেয়েও অধিক, তাতে আর সন্দেহ কি ? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজের অঙ্গ, সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এককই সমাজের অংশ। আমাদের দেশে ইভিহাসের স্বুদুর অভীভ আবার এতই স্বুদুর যে, তার অনেকখানি আমাদের চোখে ঝাপুসা হয়ে এসেছে। এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি যে, পরিবারই সভ্যতার কেন্দ্রন্থল, তার ধ্রুব পদ। জ্রীলোকেরা শুধু যে এই সভাতা গড়ে তুলেছেন তা নয়, তাঁদেরি যত্নে, তাঁদেরি প্রভাবে, আমরা কখনো বর্বরভার ক্ষেত্রে পা বাড়াভে পারি নি। গৃহখানিকে ফুলর পরিপাটি পরিচ্ছন্ন রাখা, জীবনের আদর্শ উন্নত পবিত্র রাখা, গৃহ বলতে যে আনন্দধাম আমাদের চোখের সম্মুখে উচ্ছুল হয়ে ওঠে, ভাকে চিরস্থায়ী করা,— এই কর্ত্তব্যই স্ত্রীলোকের বিশেষ কর্ত্তব্য: এর কাছে বিদেশী অনুকরণে "ফ্যাসানেবল" (fashionable) রমণীর জীবন কত তৃচ্ছ, কি পর্যান্ত শ্রীহীন, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। এই নতুন জীবনের স্রোভ ক্ষীণ-ধারায় এ দেশেও এসে পৌছেছে— তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না সত্যি, তবু সাবধান করে দেওয়ায় দোষ কি ? কেননা অনেক পরিবারেই বিদেশী আবহাওয়া দেখা দিয়েছে, অনেকে বিনা বিচারে এই স্রোতে গা ঢেলে দিচ্ছেন। জাসল কথায় ফেরা ভাল;—এখন হতে সব চিঠিই ভোমার আর কল্যাণের দু'জনের নামেই লেখা হবে। তুমি শীকারের জীবনের আনন্দ ও বিপদ হুই-ই বোঝ, কেন যে ভোমাকে ভার মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, ভা ভোমাকে বলবার বেশী দরকার নেই। ভোমার সব চেয়ে অনুরক্ত বৃদ্ধ ভক্তটিও এ হঃসাহসের কালে অগ্রসর হবার সম্মতি দেবেন না। যে দিন আলোয় আকাশ উচ্ছল, নাগানে কভ রং-এরি ফুলের বাহার, নীল আকাশের গায়ে কভ টিয়ে চন্দনা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়, ছোট ছোট হেলে মেয়েরা আমার শীকারের গল্প শুনবার জ্বন্থে ভিড় করে দাঁড়ায়, ভখন সে গল্প করতে আমার মনে যে গোরব অনুভব করি, ভা আর কারো কাছে হয়ত ছেলেমান্যি বলে বোধ হতে পারে—ভা হ'ক। সেই পুরাণ গল্পই আমি আজ আবার ভোমাদের নতুন করে বলছি।

( ক্রমণ )

# আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্থা।\*

----

এ স্থলের কর্তৃপক্ষদের অমুরোধে আব্দ এ ক্ষেত্রে যে বিষয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত হয়েছি—সে বিষয়ের আমি ব্যবসায়ী নই। ছেলে-পড়ানো এবং স্থল-চালানো সম্বন্ধে আমার কোনরূপ ব্যক্তিগভ অভিজ্ঞতা নেই। প্রথমত আমি কখনও স্কলমান্টারি করি নি; তার পর আমি নিজে নিঃসন্তান, স্থতরাং ঘরেও কোন ছেলের শিক্ষার ভার আমাকে নিজের হাতে নিতে হয় নি: এবং অবস্থার গুণে পরের ছেলেরও প্রাইভেট-টিউটরি আমাকে কম্মিনকালে করতে হয় নি। এ সব কারণে যদি কেউ বলেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কথা কওয়া সম্পূর্ণ অন্ধিকার চর্চ্চা, তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, অনেক সময়ে দর্শকের চোথে অনেক জিনিস ধরা পড়ে, যা যাঁরা কোনও বিশেষ কর্ম্মে একান্ত ব্যাপুত থাকেন তাঁদের চোধ এড়িয়ে যায়। এ সত্যের পরিচয় দাবা খেলায় নিভাই পাওয়া যায়। খেলোয়াডেরাও আনাডির উপরচাল অনেক সময়ে গ্রাহ্ম করেন। আমি শিক্ষা বিষয়ে পরের ছেলের উপর কখনো কোনও experiment করি নি-কিন্তু বহুকাল থেকে মনোযোগ সহকারে

<sup>\*</sup> বালিগঞ্জ জগৰদ্ধ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত আলোচনা সমিতির প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

সে experiment-এর পদ্ধতি এবং ফলাফল observe করে আসছি। সেই নির্লিপ্ত observation-এর ফলে আমার মনে শিক্ষার প্রকরণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মছে বলে আমার বিশাস, এবং ক্তকটা সেই বিশাসের বলে এ সভায় মুখ খুলতে সাহসী হয়েছি।

এ সাহসের অস্থা কারণও আছে। আমি একটি বিশেষ ছাত্রকে খুব ভালরকমই জানি, এবং সে ছাত্র হচ্ছেন স্বয়ং প্রমণ চৌধুরী। আমি বহুকাল পূর্বের বিশ্ববিভালয়ের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছি, কিন্তু অভাবিধি বিভার্থীই রয়ে গিয়েছি। এই বিভার্থীটির শিক্ষার ভার আমি পঠদশাতেই অনেকপরিমাণে নিজের হাতে নিই,—তার পর থেকে যিনি ছাত্র তিনিই তার গুরু হয়েছেন। এ সূত্রেও গুরুগিরির সার্থকতা ও বার্থতা সম্বন্ধে আমার কতকটা জ্ঞানলাভ হয়েছে। তাই বলে অবস্থা এ ভুল আমি কখনও করে বসি নি যে, শিক্ষার যে পদ্ধতি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উপযোগী, সেই পদ্ধতি সকলের পক্ষে সমান উপযোগী। জ্ঞানের ক্ষুধাও সকলের মনে সমান নয়, তারপর এ বিষয়ে মানুষের ক্ষণ্ডিও বিভিন্ন, অধীত-বিভা জার্ণ করবার শক্তিও কমবেশ। শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যে কতদুর সন্ধীর্ণ ও অশাস্ত্রীয়,—সেই জ্ঞান আমার ছিল বলে, আমি ইউরোপের নব-শিক্ষা-শাস্ত্রেরও কিঞ্ছিৎ চর্চচা করেছি।

( 2 )

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে সকল দেশেই পণ্ডিতে পণ্ডিতে নানারূপ মতভেদ আছে। মামুষের মন নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে সকলের পক্ষে একমত হওয়া মাসুষের পক্ষে অসম্ভব; তা সন্থেও ইউনরোপ ও আমেরিকার বহু শিক্ষাচার্য্য ও দার্শনিকদের বহুদিনের সমবেড চেন্টার শিক্ষারও একটি Science এবং Art ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। এ শাস্ত্রকে Science নামে অভিহিত করা নিতান্ত অসম্ভ নয়। কেননা ছেলেদের মন ও দেহ সম্বন্ধে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী এমন কভকগুলি সভ্য আবিষ্কার করেছেন যা, দেশকালনির্বিহারে বালকমাত্রেরই সম্বন্ধে সমান সভ্য। এবং এই সভ্যের উপরেই শিক্ষার নব-পদ্ধতি গড়ে ভোলবার চেন্টা হচ্ছে। শিক্ষার এই নব আর্টের সার্থকতা হচ্ছে এই যে, এ আর্টের জ্ঞান থাকলে শিক্ষকেরা ভুল পথে যান না। অর্থাৎ তাঁরা এর সাহায্যে ছেলেদের স্থশিক্ষা দিতে পারুন আর নাই পারুন—কুশিক্ষা দেন না। এও একটা কম লাভের কথা নয়। স্থাচিকিৎসার গুলে রোগী রক্ষা পাক্ আর না পাক্, কুচিকিৎসার ফলে সে বেচারা মারাশ্যায়। এই শিক্ষা-শান্তের চর্চচা করলে স্কুলমান্টারেরা আর হাড়ভে থাকেন না।

আমি আজকের সভায় এই Science এবং আর্টের আংশিক পরিচয় দেব দ্বির করেছিলুম;—এই মনে করে যে, সে পরিচয় দিতে গিয়ে আমি বিপদে পড়ব না, অর্থাৎ বিবাদের স্থিতি করব না। ইংরাজিও ফরাসী গ্রন্থ থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি, সে তথ্য বাঙলা করে আপনাদের কাছে নিবেদন করলে, আমি প্রথমত আত্মমত প্রকাশের দোবে দোবী হতুম না, বিতীয়ত Professor James, Professor Findlay, Professor Dewey, Alfred Fouille প্রভৃতি বড় বড় মণীবীদের বাক্যাবলীতে আমার প্রবন্ধ অলঙ্কত করতে পারতুম; ভাতে আমার প্রবন্ধের যে গৌরব বৃদ্ধি হত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

সে যাই ছোক, যে-কোন বিষয়েরই হোক না কেন, বৈজ্ঞানিক আলো-চনার প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে, সে আলোচনার আমাদের রাগদ্বেষ প্রকাশ করবার তেমন স্থায়ে পাওয়া যায় না, এবং তার ফলে শ্রোভা-দের অন্তরেও তাদৃশ রাগদেষ আমরা উদ্রেক করি নে। আর ধর্ম্ম এবং পলিটিক্সের মত, শিক্ষাও যে এ যুগে মানুষে মানুষে একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার হয়ে উঠেছে, ইউরোপের আজ একশ বৎসরের ইতিহাস পাতায় পাতায় এই অপ্রেয় সত্যের পরিচয় দেষ। বিশেষত শিক্ষার সমস্যা যখন হয় ধর্মা নয় পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তথন সেই সমস্তা নিয়ে লোক-সমাজকে যে কি পরিমাণ উত্তেজিত করা যায়, তার প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান যুগে ফাক্স জর্ম্মানী বেলজিয়াম ইতালি প্রভৃতি দেশে, মধ্যে মধ্যে গুলিগোলার সাহীয়ে সে সমস্তার আশু মীমাংসা করা হয়েছে। আর এ কথা আমাদের সর্ববদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষা জিনিষটে অতি সহজেই ধর্ম্ম পলিটিক ইকনমিক্স প্রভৃতি জাতীয় আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ আমাদের দেশেও স্বদেশী আন্দোলনের সময় পাওয়া গেছে। তখন পলিটক্সকে মুধ্য করেই আমরা শিক্ষা-সমস্থার একটা নৃতন মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছিলুম। তার ফল কি দাঁড়িয়েছে, তা আপনারা সকলেই ফানেন। আমরা গড়তে চেয়েছিলুম একটি নব-নালন্দ— আমাদের হাতে কিন্তু সেটি হয়ে উঠেছে একটি workshop, এ বার্থতার কারণ কি ?-এর কারণ, আমুরা শিক্ষাকে একটি বিশেষ পলিটিক্যাল উদ্দেশ্যসাধনের উপায়-স্বরূপ গণ্য করায়, যথার্থ শিক্ষার কোনও স্থব্যবস্থা করতে পারি নি। উত্তেজনার, মূথে কোনও কাব্দ করতে গেলে আমাদের পক্ষে লক্ষ্যভ্রস্ট

হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়, বিশেষত সেই সকল ব্যাপারে, যে ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে হলে কিঞ্চিং ছিরবুদ্ধিও দূরদৃষ্টির সহায়তা দরকার। বলা বাত্ল্য লোকিক আন্দোলনের প্রসাদে লোকের দৃষ্টি একমাত্র বর্ত্তমানের উপরেই আবদ্ধ থাকে, এবং সে অবস্থায় লোকের অন্তরে হৃদয়াবেগ, বিচারবুদ্ধির স্থান অধিকার করে।

## ( 0 )

এ প্রদঙ্গ উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য এই যে, যে-তর্ক আমি এডিয়ে যেতে চেয়েছিলুম—আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে পরোক্ষ-ভাবে সেই তর্কে যোগদান করতেই আহবান করেছেন। আজকাল আমীদের বিশ্ববিভালয়ের কৃতকার্য্যতা নিয়ে দেশে একটা মহা আন্দোলন চলেছে। ফলে একটা দলাদলি সৃষ্টি হবারও উপক্রম হয়েছে। এ আন্দোলনে লিপ্ত হতে হলে. এর এক পক্ষ নয় আর এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, নচেৎ কোন পক্ষই আমার প্রতি সম্ভন্ট হবেন না, চু'পক্ষই সমান নারাজ হবেন। তার ফলে কোন পক্ষই আমার কথার কিছমাত্র দাম দিতে রাজি হবেন না। অর্থচ এ ক্ষেত্রে কোন একটা দিক নিয়ে ওকালতি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বিশ্ববিভালয়ের ঘরের খবর জানি নে,---না ভার আয়ব্যয়ের হিসাব, না ভার অধ্যাপক-মগুলীর গুণাগুণ। বিশ্বসরস্বতীর মন্দিরে তাঁর পূজো অথবা আছে দেশের টাকা পণ্ডিভবিদায় কিম্বা কাঙালীবিদায়ে বরবাদ হচ্ছে সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অভ্য। ভা ছাড়া এ ক্ষেত্রে জল হয়ে বসবার পক্ষে আমার একটু বিশেষ বাধা আছে। আমি হচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঠিকে অধ্যাপক। এ অবস্থায় আমার রায়ের নিরপেক্ষ হায়

কেউ বিশাস করবেন না। সে রায় যদি বিশ্ববিভালয়ের একটুও স্বপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি ইউনিভারসিটির মুন খাই বলে তার গুণ গাচছি; আর সে রায় যদি উক্ত বিভালয়ের একটুও বিপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি নিমক-হারাম। এই উভন্নসন্ধটে পড়ে আমি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়কে না-ছুঁয়ে বিশ্ববিভালয় সম্বন্ধে তু'-চারটি সাধারণ কথা বলতে চাই।

. এ কালে একটি ইউনিভারসিটি চালানে। বহু ব্যয়সাধ্য—এবং ইউরোপ আমেরিকার সকল শিক্ষাচার্যোর মতে দিনের পর দিন সে বায় বেড়েই যাবে। এক উচ্চ-শিক্ষা বন্ধ করা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে ব্যয়ভার লাঘব করার উপায়াস্তর নেই। ইউনিভারসিটি কমিসনের রিপোট অভাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি, স্তভরাং তার ভিতর সাপ ব্যাপ্ত কি আছে, আমি কিছুই বল্তে পারিনে। কিন্তু আমি ভরসা করে বলতে পারি যে, কমিসনের মতে, আমাদের বিশ্ববিভালয় যে যথার্থ বিভালয় হয়ে উঠতে পারে নি,ভার অন্তত একটি কারণ—তার দারিন্তা। দরিক্র বিভালয় যে কি করে বিভার ধ্য়রাত করবে, ভার হিসেব পাওয়া কঠিন।

এর উত্তরে অনেকে বলেন যে স্থ-গৃহিণীর কাল হচ্ছে আয় বুঝে ব্যয় করা। আয় বাড়াবার চেফা না করে ব্যয় কমাবার দিকে বত্ন করা যাঁরা স্থ্দির কাল মনে করেন, তাঁরা বিশ্ববিভালয়ের অলচ্ছেদের ব্যবস্থা দিছেন। Post-graduate শিক্ষা ছেটে দেবার প্রস্তাব চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছে। এরপ অন্ত্র-চিকিৎসার ফলে ইউনিভারসিটির দেহভার অবশ্য অনেকটা লাঘ্য হয়ে আসবে, তবে ভাভে ভার স্বান্থ্য ও শক্তি বাড়বে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এ প্রস্তাবের

অর্থ কি জানেন ?—বিশ্ববিভালয়ের উত্তমাঙ্গ ছেদন করা। উচ্চশিক্ষার উচ্চতা নইট করা যে সে শিক্ষার উন্নতির সন্তুপায়, এ জ্ঞান
আমার পূর্বেব ছিল না; আমার চিরকেলে বিশাস এই যে, উচ্চ শিক্ষার
সার্থকতা উচ্চ থেকে উত্তরোত্তর উচ্চতর হওয়ায়। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে
সেই ব্যবস্থাই যথার্থ স্থ্যবস্থা, যার ফলে সমাজের অবস্থান্তর ঘটে,
যার সহায়তায় মামুষ জীবনের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে আরোহণ করে।
উচ্চশিক্ষা জিনিস্টিকে আমরা যে এতদূর বহুমূল্য মনে করি, তার এক
মাত্র কারণ—আমাদের বিশাস যে শিক্ষার প্রসাদে মানুষ উচ্চতর
জীব হয়।

আমার এ কথার উদ্ভবে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যাঁর। ব্যয়-কুণ্ঠ নন তাঁরা বলবেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে পোষ্ট প্র্যাজুয়েট বিভাগটি আগাগোড়া ফাঁকি ও ভূয়ো। এ বিষয়ে অমুষ্ঠানের ক্রটি নেই, অথচ কাজে কিছু হয় না। এ বিভাগের কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি অধ্যাপক আছে কিন্তু ছাত্র নেই; এবং যে সকল ক্ষেত্রে অধ্যাপকেরা নাকি একেবারেই অকর্ম্মণ্য।

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারি নে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাববশত। তবে বিনা প্রমাণে অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ গ্রাহ্য করে নিতে আমার মন সরে না। আজকাল বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপকেরা শতকরা নিরনববই জন হচ্ছেন আমাদের স্বজাতি। তাঁদের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় বিভাবুদ্ধির অহঙ্কার একদম চূর্ণ হয়ে যায়। সমাজ যদি শিক্ষকদের দূরছাই করে, তাহলে শিক্ষার কি সদগতি হয় ? এই অধ্যাপকদের মধ্যে অস্তত এমন জনকতক যদি থাকেন, যাঁরা অধ্যাপনার কাজটি ব্রভ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, ভাহলেই আমাদের সস্তুক্ত থাকা উচিত। বাইবেলের সেই পাকা কথাটা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাধা কর্ত্তব্য যে, many are called but few are chosen, এবং আমাদের বিশ্ববিভালয়ে যে chosen few আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

ভারপর উচ্চশিক্ষার কোন কোন বিভাগে যে ছাত্র জোটে না, সে দোষ কি বিশ্ববিভালয়ের না সমাজের ? B. L. পড়বার জন্ম হাজার হাজার ছেলে জোটে, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শেখবার জন্ম যে ছই চারটির বেশি অগ্রসর হয় না, তার কারণ আমাদের মতে আইন অর্থকরী বিভা; কাজেই সে বিদ্যা এতটা অনর্থকরী হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্য খুব আনন্দের বিষয় নয়।

আসল কথা এই যে, উচ্চ শিক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ভার উচ্চতার উপর। এম্বলে আমি আমার দার্শনিক গুরু Professor William James-এর গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি নে। তিনি আমেরিকার শিক্ষকমগুলীকে এই সভ্য সর্বনা স্মরণ রাখতে বলেন যে—

"The renovation of nations begins always at the top among the reflective members of the State, and spreads slowly outward and downward."

ইউনিভারসিটি মাত্রেরই উদ্দেশ্য জনকতক reflective members of the State তৈরি করা, এবং তার জন্ম উপযুক্ত বন্দোবস্তও রাখা চাই।

#### (8)

আমরা যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছি, সেটির আসল বিষয় বিশ্ববিত্যালয়ের শিক্ষা নয়। বিশ্ববিত্যালয় ত লর্ড কার্জনের University Act-এর ঠেলায় বহুদিন যাবৎ এই পথেই চলেছে। এতদিন ত কৈ আমরা এর হালচালের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করি নি। আজ কেন হঠাৎ আমরা এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম ?—

এর কারণ বিশ্ববিভালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফী ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে জনকতক ছেলের বিশ্ব-বিস্তালয়ে প্রবেশের পথ পাছে বন্ধ হয়, এই ভয়ে আমরা বিচলিত হয়ে উঠেছি। সম্ভবত তাই হবে। কিন্তু আমাদের মনে বাধা উচিত যে. উচ্চ-শিক্ষা জিনিসটেই হচ্ছে আক্রো। ধরুন যদি বিশ্ববিভালয় একদম অবৈতনিক হয়ে যায়, তাহলেও দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে সেখানে শিক্ষালাভ করা একেবারে আনায়াসসাধ্য হবে না। কেননা প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্দীর্ণ হবার পরও আরও অন্তত চার-বৎসরের জন্ম তার ভরণ-পোষণের ভার তার পরিবারকেই নিতে হবে। যোল বংসর বয়সে পৃথিবীর দকল দেশের ছেলেই উপার্জ্জনক্ষম হয়,—সে বয়সে তাকে কর্মকেত্র থেকে দূরে রাথা একমাত্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্ত কি ধনী কি দরিদ্র. সকলেই যদি নিজ নিজ ছেলেদের কর্ম হতে লম্বা অবসর দেন, ভাহলে দেশের আর্থিক চুরবস্থা বাড়বে বই কমধে না। এ সমস্তা পৃথিবীর সকল দেশেই উঠেছে, এবং সকল শিক্ষা-চার্য্যের মতে প্রতি জাতিকেই এ বিষয়ে অবস্থা অমুসারে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এ সমস্থা পৃথিবীর কোন দেশেই বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষার

সমস্যানয়। এ হচ্ছে Secondary education-এর সমস্যা। ইউ-বোপ ও আমেরিকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলে ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে স্কলের শিক্ষা শেষ করে' কর্মাক্ষেত্রে প্রবেশ করে। স্বভরাং এই বয়সে ভাদের কভদুর স্থশিক্ষিত করা যায়, এই হক্ষে সে দেশের শিক্ষার প্রধান সমস্য। Secondary education-এর সঙ্গে সামাজিক জীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, স্থুতরাং এ শিক্ষার ব্যবস্থা অবন্থা বুঝেই করতে হয়। উচ্চশিক্ষার কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার অবশ্য যোগ আছে, কেননা স্কুলের চৌকাট ভিন্নিয়েই কলেকে চকতে হয়। কিন্তু তাহলেও এ হুই শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, উপায়ও স্বতন্ত্র। আমি পূর্বের বলেছি যে, উত্তেজনার মুখে বাণ নিক্ষেপ করলে সে বাণ লক্ষ্যভ্রস্ট হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হয়েছেও ভাই। আমরা বিশ্বিভালয়ের কাছ থেকে যা দাবী করছি, আসলে তা আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার নিকট প্রাপা। আমার এ কথা যে সভা ভার প্রমাণ আমরা post-graduate শিক্ষা বন্ধ করতে চাচিত। ধকুন তা যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে যাকে আমরা বিশ্ব-বিছালয় বলি, তা একটি ত্ব-ভাগে বিভক্ত Secondary School-য়ে शिक्षण इत् । आभारित प्राभित B. A. এवः B. Sc. छ'ना পৃথকভাবে যে শিক্ষা অৰ্জ্জন করেন, জৰ্ম্মানী প্রভৃতি দেশে যারা School-leaving certificate নিয়ে বিশ্ববিভালয়ে নয়, কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, ভারা প্রভিজনে ঐ উপরোক্ত হু'জনের শিক্ষার সম্বল নিয়ে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। স্কুতরাং আমাদের বন্ধ-পরিকর হওয়া উচিত, উচ্চ শিক্ষার মাথা হেঁট করবার জম্ম নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে খাড়া করে তোলবার জন্ম। আমাদের বিশ-

বিভালয়ের শিক্ষা যে অনেকপরিমাণে নিফল হয়, ভার মূল কারণ এই বে, মাধ্যমিক শিক্ষার ুকাঁচা ভিতের উপর উচ্চ শিক্ষার পাক। এমারভ গড়া যায় না।

### ( & )

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক। বিছাভ্ষণ মহাশয় আমার এ প্রবন্ধের বিষয় নির্ব্বাচন এবং সেইসঙ্গে নামকরণও করে দিয়েছেন। সে বিষয়ের নাম হচ্ছে আমাদের "শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্তা"। আমার মতে নামটা উণ্টে দেওয়াই শ্রেয় ছিল, অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়টি যদি "জীবন ও বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্থা" হত, তাহলে তার আলোচনা কতকটা আমার আয়তের মধ্যে আসত। জীবন জিনিষটি চিরকালই একটা সমস্তা: আর একমাত্র বিভালয় কোন দেশে কম্মিনকালে সে সমস্তার মীমাংসা করতে পারে নি: কেননা শিক্ষা জিনিষটে হচ্ছে জাবনেরই একটা বিশেষ অন্ধ, এবং শিক্ষা-সমস্যাটা জাবন-সমস্তারই অন্তর্ভূত। শিক্ষার প্রভাব **জীবনের উপর অব**শ্<mark>রই</mark> আছে, অন্তত পাকা উচিত,--কিন্তু সেইসজে একপাও শ্মরণ রাণা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের প্রভাব প্রছন্ত হলেও প্রচণ্ড। বলা বাছল্য যে, বিভালয় জাতীয়-জীবন হতেই ভার রুস রক্ত সংগ্রহ করে. স্থভরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, শিক্ষার সার্থকতা কিম্বা ব্যর্থতা অনেকপরিমাণে জাতীয় জীবন ও আতীয় মনের ঐশ্বর্যা কিন্তা দৈন্তের উপর নির্ভর করে। স্কুলমাষ্টারের ছাতে এমন কোনও পরশপাপর নেই, যার স্পর্শে ছেলেমাত্রেই সোনা হয়ে ওঠে। কি ভৌতিক জগৎ কি মানসিক জগৎ, উভয় কেত্ৰেই

चानक्रिया विश्वान चामदा शदिए वर्ज चाहि। এ विश्रय मर्दन ছুরাশা পোষণ করলে, অবশেষে আমাদের হতাশ হতেই হবে। প্রচলিত শিক্ষার দৌড কতটা সে বিচার না করেই দেশস্তব্ধ লোক তাঁদের ছেলেদের শিক্ষার সেই চলতি পথটা ধরিয়ে দেন, তারপর যখন দেখেন যে সে পথ ধরে তারা কোন একটা সিদ্ধি কিন্তা ঋদ্ধির রাব্যে পৌছতে পারণে না, তখন তাঁরা স্কুল কলেব্বের উপর ধড়গহস্ত ্**হয়ে ওঠেন।** এক কথায় তাঁদের মনে স্কলকলেজের উপর এক সময়ের অগাধ এবং অযথা ভক্তি আর এক কালে সমান অগাধ ও অযথা রোষে পরিণত হয়। ছেলে পাস না করতে পারলে স্কুলকলেজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, এমন বাপ-মা এদেশে চুর্লভ নয়। বলা বাহুল্য এরূপ মনোভাবের মূলে যতটা পুত্রবাৎসল্য আছে, ততটা বিচারবৃদ্ধি নেই। আর এ কথাও নিশ্চিত যে, একমাত্র হৃদয়াবেগের বলে পুথিবীটিকে জয় করা যায় না। কামনা স্বধু আমাদের সাধনার পথ নির্দেশ করে দিতে পারে, তার বেশি কিছু পারে না। ফুতরাং শিক্ষার কাছ থেকে কি ফল আমরা কামনা করি, প্রথমেই সেটি স্থানা দরকার।

## ( & )

বিস্তাভ্ৰণ মহাশয় যে প্ৰশ্ন সাধু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, ভার সাদা বাঙলা হচ্ছে—"আমাদের লেখাপড়ার সঙ্গে আমাদের পেটের সম্বন্ধ কি"? এ প্রশ্নটা অবশ্য মানুষে না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারে না, কেন না পেটের ভাবনা আমাদের অধিকাংশ লোকেরই আছে, তারপর আমাদের সম্প্রদায়ের লোক, অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত জন্তুলোকের পক্ষে এ ভাবনা সব চাইতে বড় ভাবনা এবং তাঁদের আশা যে ক্লুল কলেজের শিক্ষার কুপায় তাঁদের ছেলেরা হয় রসনা, নয় লেখনীর সাহায্যে, স্থ্ যে ছুখেভাতে থাকবে তাই নয়, গাড়ি-ঘোড়াও চড়বে। আর যদি তা না হয় ত সে ক্লুল কলেজের দোষ। বলা বাহুল্য যে, এ ইকনমিক-সমস্থার পূর্ণ, বিভালয় একাহাতে করতে একেবারে অসমর্থ।

আমাদের জাতীয় দৈয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে স্কল কলেজের বাইরে বছদুরে যেতে হবে. এবং জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে হবে। যুবকদের জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে গড়া অবশ্য শিক্ষার একটি প্রধান অঞ্চ, কিন্তু একমাত্র অর্থের দিকে নম্বর রাখলে আমরা শিক্ষার সকল অঙ্গ এবং সম্ভবত উত্তমাঙ্গই দেখতে পাব না। দেশশুদ্ধ স্কল কলেঞ্চকে রাতারাতি Technical School-য়ে পরিণত করলে আমরা সভাতার উচ্চতম শিখরে এক লম্ফে যে আরোছণ করব না সে কথা বলাই রুখা, যে কথা বলা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে, উক্ত উপায়ে আমরা যে শিল্প-বাণিজ্যে চোখের পলক না ফেলডেই ইউরোপের উপর টেক্কা দেব তার কোনই সম্ভাবনা নেই। একমাত্র Technical School-এর শিক্ষাও যে বিশেষ কোনও কাজের হয় না. এ হচ্ছে ইউরোপের পরীক্ষিত সত্য। টেকনিকাল স্কুলে শিখে নাকি লোকে হুধু টেকনিকাল স্কুলের মাষ্টারি করতেই শেখে! হাভে কলমে শিল্প শেথবার যথার্থ স্থান হচ্ছে কারথানা আর ভার বৈজ্ঞানিক অংশ শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে বিশ্ববিভালয়। এই কারনে যারা কারথানায় কাজ করে তাদের সেই কাজের Science শেষধার জন্ম কোন কোনও ইউনিভারসিটিতে এক একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে। কেননা একদিকে ধেমন হাতে ধরে না শিখলে যথার্থ শিল্পী হওরা যায় না, অন্থ দিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে বড় শিল্পী হওরা যায় না। এই সব কারণে আমার মতে শিক্ষা সম্বদ্ধে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে তার সক্ষে আমাদের মন্তিক্ষের সম্বন্ধটা কি ?— ইহলোকে মন্তিক্ষই আমাদের একমাত্র নিয়ন্তা, হন্তপদাদি সব তার আজ্ঞাবহ অমুচর মাত্র।

#### ( 9 )

শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাকে মানব-জীবনের কোনও একটি সকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় শ্বরূপ মনে করলে সে শিক্ষা হয় নিক্ষল হয়, নয় তার ফল ভাল হয় না। আমাদের মনোমত কোনও একটি বিশেষ ছাঁচে সকলকে ঢালাই করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, কেন না সে উদ্দেশ্য সাধন করবার এ যুগে কোনও উপায় নেই। ইউরোপে দেখা গিয়েছে যে, ও-হেন চেন্তার কলে শিক্ষকদের সেই মনগড়া ছাঁচ অধিকাংশ ছলে ভেঙ্গে গিয়েছে এবং যেখানে ভাঙ্গে নি, সেথানে বারা তাতে ঢালাই হয়ে এসেছে তারা মাসুষ না হয়ে অড়পদার্থ হয়েছে, এবং তালের নিয়ে সমাজকে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। মাসুষ ধাড় নয়, কিছু দেহমনে একটি organism, এবং এই organism-এর শ্মুর্তির সহায়তা করাই শিক্ষার একমাত্র কাজ ; এক কথায় শিক্ষার ধর্ম হছে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সাধনের বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। মনে রাখবনে বে, আমরা যাকে জাতি বলি সে হচ্ছে আসলে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি এবং জাছাড়া আর কিছুই নয়। আর ব্যক্তিতে ব্যক্তিডে

যখন মনের ও শক্তির পার্থক্য এবং তারতম্য আছে তখন শিক্ষারও এক উদ্দেশ্য হতে পারে না। শিক্ষার সেই ব্যবস্থাই স্থব্যবস্থা যাতে বছ লোকের ব্যক্তির ক্ষুত্তি লাভ করে এবং যার ফলে জাতীয় শক্তি নানা দিকে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং জাতীয় জীবন অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যও ঐশব্য লাভ করে। সকলের মাথাই যে ইউনিভারসিটির ক্ষুরে মোড়াতে হবে এমন কোনও কথা নেই। দেশস্থদ্ধ লোকের মামুষ হওয়া চাই, কিন্তু সকলেরই পণ্ডিত হবাব দরকার নেই। শিক্ষার এ উদ্দেশ্য যে সকলে সহজে মানতে চান না, তার কারণ, এদেশে আজও সকলে মামুষকে জীব হিসেবে দেখেন না, অনেকেই যন্ত্র হিসেবেই দেখেন।

তারপর অপরাপর জীবের সঙ্গে মাসুষের একটি প্রকাণ্ড তফাৎ আছে। মাসুষের অস্তরে মন বলে একটি পদার্থ আছে, জীবজগতের অপর কোনও প্রাণীর ভিতর যা নেই। পশু পক্ষীরা আজ তিন হাজার বংসর পুর্ব্বে যে যেখানে ছিল, সে আজও ঠিক সেইখানেই রয়েছে। কিন্তু মানব-সমাজ এই তিন হাজার বংসরের মধ্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় অলে বল্রে ধনে রত্নে যে এতটা ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠেছে, মাসুষ যে আজ এ পৃথিবীর অন্বিতীয় প্রভু, সে পরিণতির মূলে আছে তার মানস-বল। মাসুষের উন্নতির কারণ এই যে তার মনকে শিক্ষা দেওয়া যায়, অর্থাৎ তার আত্মশক্তিকে ফোটানোও যায় বাড়ানোও যায়। আমরাই হচ্ছি একমাত্র সেই গ্রেণীর প্রাণী যারা তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করতে পারে, এবং তা পরম্পরকে জাদান প্রদান করতে পারে। আমরাই স্কর্যু মনের কারবার করতে পারি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানের মূলধনও বাড়াতে পারি। শিক্ষার একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, আৰু যারা ছেলে আর কাল যারা মানুষ হবে, পূর্বব পুরুষের সঞ্চিত জ্ঞানের তাদের উত্তরাধিকারী করা এবং সেই সঙ্গে তাদের অন্তরে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করা ও নূতন কর্ম্ম-কোশল লাভ করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির উদ্বোধন করা। যে যতটা জ্ঞান আত্মসাৎ করতে পরে, এবং যতটা কর্ম্ম-শক্তি লাভ করতে পারে, সে ততটা শিক্ষিত। কিন্তু চুই-ই হচ্ছে আসলে মনের জিনিষ এবং এ-চ'য়ের ভিতর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ৷ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমস্বয় করাই বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সর্ববপ্রধান উদ্দেশ্য। একটা ইংরাজি বচন আমাদের মনের উপর এ যুগে অযথা রকম অধিপত্য লাভ করেছে, সে হচ্ছে struggle for existence. এ কথা নিত্য শুনতে পাওয়া যায় যে, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যা আমাদের struggle for existence-এর সহায়। ঐ মন্ত কথাটার দাদা অর্থ হচ্ছে "আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা"। এ প্রচেষ্টা জীব-মাত্রেরই অস্থি মজ্জাগভ, এবং যেহেতু আমরাও জীব সে কারণ ও-প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষেও নৈস্গিক। কিন্তু পশু-পক্ষীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে আমাদের ভিতর উপরস্ত আর একটি প্রবৃত্তি আছে, যার নাম আত্মোন্নতির প্রবৃত্তি। আমার তুর্ আত্মরকা করেই সন্তুষ্ট থাকিনে, মনে ও চরিত্রে মনুষাত্বের নিম্নস্তর হড়ে উচ্চন্তবে ওঠবার প্রচেষ্টাও আমাদের প্রকৃতিতে স্বাভাবিক। এবং শিক্ষা হচ্ছে এই প্রচেষ্টার প্রধান সহায়। যদি কেউ বলেন যে তা বটে, তবে আগে আতারকা পরে আত্মোন্নতি। এর উত্তরে আমার বক্তব্য ও দুয়ের ভিতর ওরূপ পূর্ববাপর সম্বন্ধ নেই। আত্মোন্নতির প্রচেষ্টাই যে আত্মরকার প্রকৃষ্ট উপায়, এর প্রমাণ মানবজাতির সভাতার ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে দেয়।

## ( **b** )

মানবজাতির যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানে মানুষ মাত্রেরই যে অধিকার আছে এবং সে অধিকারে অধিকারী হলে, মনুষ্যত্ব যে ফ্রিলিড করে এই বিশ্বাসের বলে ইউরোপ ও আমেরিকায় স্টেটের থরচায় প্রতি বালককে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থ্ তাই নয়, প্রতি বালক শিক্ষিত হতে বাধ্য। এরই নাম Compulsory primary education.

ভারপর বার চৌদ্দবৎসরে এদের মধ্যে অধিকাংশকে জ্ঞানাজ্ঞানের দার হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর প্রধান কারণ
economic,— দিহদ্রের সন্থানের এই বয়সেই জীবিকা অর্জ্ঞানের
প্রয়োজন হয়, কেননা তাদের বেশি দিন নিক্ষা রাথায় তাদের এবং
সমাজের সমান ক্ষতি হয়। আরও একটি কারণ আছে। য়ায়া
ছেলের মনের থোঁজ রাখেন তাঁদের মতে কৈশোরে পদার্পন করবামাত্র
অনেক ছেলের মনে কাজ করবার প্রবৃত্তি এবং সেই সজে জ্ঞান-চর্চ্চার
অপ্রবৃত্তি জন্মায়,—অর্থাৎ তারা বাঁধা না থেয়ে সংসারে চরে থেতে চায়।
স্কৃত্রাং ও বয়সে তাদের জ্যাের করে কর্মাক্ষেত্র হতে দূরে রাধার কোনই
সার্থকতা নেই। নিজ্জিয় হলে যে জ্ঞানী হতেই হবে এমন কোনও
নৈস্কার্কি নিয়ম নেই। আমাদের যত ছেলে বিশ্ববিভালয়ে প্রক্রে
বরেরায় তার জ্ঞাত্তম কারণ এই যে চৌদ্দ পোনেরো বৎসর বয়সে
ভাদের মনোমত কাজে তাদের লাগতে দেওয়া হয় নি।

তারপর চৌদ্দ থেকে আঠারো বৎসর বয়েস পর্যান্ত অপেকারুভ

জরসংখ্যক ছেলেদের শিক্ষার জন্ম যে ব্যবস্থা করা হয় তার নাম secondary education. ইউরোপে মধ্যবিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলেদের বিভালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয়। যৌবনে পদার্পণ করা মাত্র তারা কর্মাক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে এই Secondary education-ই সব চাইতে মূল্যবান, কারণ এই শিক্ষাই আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। আঠার বৎসর বয়সে বিভালয় থেকে নানা বিষয়ে সেই শিক্ষালাভ করে বহির্গভ হওয়া আমাদের পক্ষে শ্রেয়, যে শিক্ষার কলে জীবনের যে কোনও কর্মক্ষেত্রে আমুরা কৃতিত্ব লাভ করতে পারব। আমাদের economic অবস্থার সঙ্গে এই শিক্ষাই যথার্থ থাপ খায়। স্থভরাং এ শিক্ষার যাতে স্থব্যবস্থা হয় সেই বিষয়েই আমাদের একান্ড যত্রবান হওয়া কর্ত্ব্য। আর এই বয়েসের মধ্যেই যে যথেক্ট স্থাশিক্ষিত হওয়া যায় তার প্রমাণ ইউরোপের সকল দেশেই পাওয়া যাবে।

ভারপর যে ক'টি বাকী থাকে ভারাই বিশ্ববিভালয়ে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করতে চেন্টা করে। এও কভকটা অবস্থার গুণে। উচ্চ-শিক্ষা ইউরোপের অবস্থাপর সম্প্রদায়ের এক রকম একচেটে বললেও হয়। বাইশ ভেইশ বৎসর বয়েস পর্যান্ত এক পয়সা রোজগার না করে পরিবারের অমে প্রতিপালিত এবং পরিবারের অর্থে উচ্চ শিক্ষিত হতে পারে এমন যুবকের দল সকল দেশেই তুর্লভ। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে তবে কি দরিক্রসন্তান উচ্চ-শিক্ষা লাভের স্কলে বঞ্চিত থাকবে? ভার উত্তর—অবস্থা হবে যদি না ভাদের নিজগুণে Scholarship নেবার ক্ষমতা থাকে। দরিক্র সমাজও যদি পৃথিবীর সকল ভাল জিনিষে ধনীর সঙ্গে সমান অধিকারী হত ভাহলে দারিক্রা ভ জার

কঙ্গের কারণ হত না। এরূপ হওয়া উচিত কি না সে হচ্ছে শিক্ষার নয় সমাজের সমস্যা। ইউরোপের বস্তলোকের মতে কোনও সমাজে মাকুষের সঙ্গে মাকুষের এভটা অর্থগত পার্থক্য থাকাটা মোটেই মঞ্চল-कनक नम्र। এँ দের চেন্টায় यनि Socialistic State গড়ে ওঠে ভাহলে হয়ত mass education এবং high education একাকার . হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন সমাজে বড ছোটর প্রভেদ থাকবে তডদিন শিক্ষারও উচ্চ নীচ প্রভেদ থাকবে। তবে এ সব প্রশ্ন আমাদের মুখে শোভা পায় না। এই জাতিভেদের দেশে আমরা সমাজে ছোট বডর প্রভেদ মোটেই দুর করতে চাই নে, তার উপর এদেশে ধনীর অপেকা দ্রিদ্রেরাই যে বিশ্ববিভালয়ে প্রবেশ করতে বেশি লালায়িত, তার কারণ অধিকাংশ ছেলের বাপ ছেলেকে উচ্চ-শিক্ষিত করতে চান না স্তধ ধনী করতে চান। এবং সেই কারণ উচ্চ-শিক্ষাকে যতদর সম্ভব সন্তা করবার জন্ম সকলে ব্যপ্ত। এ মনোভাব স্বাভাবিক হলেও প্রভায় পাবার উপযুক্ত নয়। আমার বিশ্বাস এইরূপ পারিবারিক মনোভাব দিয়ে জাতীয় শিক্ষার-সমস্ভার সমাধান করা যায় না ৷ খরের প্রদীপ ঘরই আলো করতে পারে কিন্তু বাইরের অন্ধকার ঘোচাতে পারে না: তার জন্ম চাই বাইরের আলো। বিশ্ববিভালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা যে কভটা অকিঞ্চিৎকর সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সম্ভান তবে আমার তঃখের কারণ এই যে, আমাদের দেশের তথাক্তিত ৮ উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটেই স্থূলিকিত সম্প্রদায় নয়। যদি তাঁরা সভাই সুশিক্ষিত হতেন তাহলে কোন আপশোষের কারণ থাকত না কেননা আমার দৃঢ় ধারণা যে যে-জাতির অনেকে স্থাণিকিত সে জাতির কি অবিক কি আধাজিক চুই ক্ষেত্ৰেই উন্নতি অনিবাৰ্য্য।

( a )

এ সভ্য নিঃসন্দেহ স্বব্বাদী সম্মত যে, যে-শিক্ষা মামুষের মনকে মুক্তি দেয় না শক্তি দেয় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। আর যে মনের জীবনের উপর কোন স্-প্রভাব নেই সে মন মুক্তও নয়, শক্তিশালীও নয়, এক কথায় শিক্ষিতই নয়।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে জীবনকে চেপে ধরতে পারেন নি. এবং নিজ শক্তিতে তা যে মনোমত করে গড়ে তুলতে পারছেন না.— ভার প্রমাণ আজকের দিনের এই অন্ন-সমস্থা। এই বার্যতার পরিচয় একমাত্র economic ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমান পাওয়া ষাবে। এই নব-শিক্ষার প্রভাব যে আমাদের সামাজিক জীবনের উপর এক রকম নগণ্য-তা কে অস্বীকার করবে? আর এ কথাও নি:সংশয় যে আমরা যাকে ইকনমিক-সমস্থা বলি সেটি আমাদের সামাজিক মনোভাব, সামাজিক চরিত্র ও সামাজিক বিধি নিষেধের, এক কথায় সামাজিক জীবনের বিশেষরূপে অধীন। যদি কোন সমাজের প্রিয় প্রথা ও চিরাগত সংস্থার সকল বর্তমান যুগে Struggle for existence-এর অমুকৃল হওয়া দূরে থাক প্রতিকৃল হয় তাহলে সে প্রথা ও সে সংস্থার বজায় রেখে জীবন-সংগ্রামে কি করে জয়ী হওয়া যেতে পারে ? একমাত্র রসনা ও লেখনীর বলে ? লেখনি ও রসনার শক্তিতে আমি অবিখাসী নয়—কিন্তু সে শক্তি সত্যের আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও বৃদ্ধি পায়। মনোজগৎ ও বস্তুজ্বগৎ এ উভয় রাজ্যের যথার্থ জ্ঞানের উপরই মামুষের আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত। রুসনা ও লেখনি চুইই অবশ্র মিথ্যাকে জন্ম দিতে পারে এবং তাকে প্রশ্রেয়ও দিতে পারে,

কিন্তু তার ঘারা ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা জাতি বিশেষকৈ স্থান্থ করতে পারে না, সক্রান করতে পারে না, সক্রিয় করতে পারে না। আর সভ্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সত্যপ্রিয় হওয়া চাই, সত্যসন্ধিংস্থ হওয়া চাই, সত্যসন্ধিংস্থ হওয়া চাই,

বিভালয় ছেলেদের কাছে যুগযুগান্তর-সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দেয়, সে জ্ঞান আত্মসাৎ করা আর না করা সম্পূর্ণ ছেলের এক্তিয়ার। উচ্চ-শিক্ষা যুবকদের সঙ্গে মনুষ্যত্বের উচ্চ মনোভাব উচ্চ আইডিয়ালের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে—কিস্তু সে ভাব সে আইডিয়াল, যুবকদের মনে চুকিয়ে দিলেও সম্পূর্ণ বসিয়ে দিতে পায়ে না; যদি বাপ মা শিক্ষকের এবং সমাজ বিভালয়ের সহায়ভা না করে। ভুলে যাবেন না যে বিভালয় একমাত্র শিক্ষালয় নয়—প্রতি পরিবার এক একটি শিক্ষালয় আর সমাজ হচ্ছে একটি মহাবিভালয়। সমাজ যদি বিদ্যালয়ের উল্টো টান টানে ভাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফল কি হবে ? স্কুল কলেজে অর্ভ্রিড জ্ঞান আমাদের মনের উপর একটা বোঝামাত্র হয়ে থাকবে, এবং সে ক্ষেত্রে সংগৃহিত আইডিয়াল স্ব্যু বক্ত গত হয়ে থাকবে।

এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, সমাজ কি সভাই চায় যে সুল কলেজের শিক্ষা সভ্য সভাই দেশের ছেলের মনে বসে যাক এবং তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করতে শিখুক ? অপর পক্ষে এই কথাটাই কি সভ্য নয় যে, সমাজ চায় এই নব-শিক্ষা যেন ছেলেদের মন স্পর্শ না করে; এবং যে মন দিয়ে স্কুল কলেজের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আর যে মন দিয়ে জীবনের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আর বে মন দিয়ে জীবনের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে—এ তুই মন সমাস্তরল রেখায় ইংরাজিভে যাকে বলে

parallel lines রে চলুক। আমরা চাই যে আমাদের ছেলেরা স্থলে বলবে পৃথিবী গোল, আর ঘরে এসে মান্বে যে পৃথিবী ত্রিকোণ। কেননা একবার যদি তারা তাদের শিক্ষার ছারা আমাদের সামাজিক সংস্কার গুলোকে যাচাই করতে সুরু করে তাহলে তারা হয়ত দেখতে পাবে যে অনেক জিনিস যা আমরা চেচিকোশ বলে ধরে নিয়েছি তা সুধু গোল নয়, মহাগোল। এরূপ মনোভাবের মূল কি ভা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমাদের শিক্ষা একে বিদেশী, তায় আবার নৃত্ন—আর আমাদের সমাজ একে স্বদেশী তায় আবার প্রাচীন, সুতরাং এর একটিকে টিকিয়ে রাখতে হলে অপরটিকে হীনবীয়্য করে দিভেই হবে। তাই অন্ধ সংস্কারের সাহায্যে আমরা শিক্ষাকে পঙ্গু করে কেলতে সদাই যত্রবান।

আমি পূর্বের বলেছি যে, যে শিক্ষার মানুষের মনকে যুগপং মুক্তি ও শক্তি না দের, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, কেননা তাতে মানুষকে person করে তোলে না। বছকাল পূর্বের জগৎ পূজা জর্মান দার্শনিক এই মহাসত্যের আবিষ্কার করেন যে, person শব্দের অর্থ হচ্ছে Self conscious self-determining individual. মানুষে পশুতে এই খানে তকাং যে, পশু মাত্রেই কতকগুলি নৈস্গিক প্রবৃত্তির দারা চালিত, ভাদের ভিতর personality বলে কোনও জিনিস নেই। এইখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠছ। মানুষের মনে এবং চরিত্রে Self consciousness and self-determination-এর শক্তি উপুদ্ধ করতে হলে তাকে চিন্তা করবার ও কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত গরকার। তারপর আর একটি কথা;—আমরা যাকে শক্তি বলি ভার অর্থ হচ্ছে reality-র উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা—বলা বাছলা

reality-র জ্ঞান না জন্মালে কেউ আর তার উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। আমাদের নব-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের reality-র জ্ঞান বাড়া দূরে থাক ক্রেমে কমে যে আসছে তার কারণ আমাদের নব-শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষা জিনিগটি সব দেশেই একটি সমস্তা কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটি যে এত ভীষণ সমস্তা হয়ে উঠেছে তার প্রধান কারণ সে শিক্ষা আমাদের জীবনের পক্ষে অস্পৃশ্য। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, ইকনমিক অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা সবই এমন, যে আমাদের শিক্ষালর জ্ঞান বৃদ্ধি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই খাটাবার আমাদের অধিকার পর্যান্ত নেই।—

এ অবস্থায় মনের হুবেধ থাকতে পারেন শুধু তাঁরা যাঁরা নিজের জীবন স্বচ্ছলে কেটে গেলেই পরের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, এবং পরের ছরবস্থা যদি কালেভদ্রে চোথে পড়ে ত এই বলে মনকে আগস্ত করেন যে, সে ছরবস্থা তাদের পাপেরই শাস্তি। কিন্তু এদেশে এমন লোকেরও অভাব নেই যারা এই অভিনিন্দিত নব-শিক্ষার প্রসাদে স্বজাতির এই বর্ত্তমান ছুর্গতি সম্ভুষ্টিচন্তে গ্রাহ্ম করে নিতে পারেন না, কিন্বা মোটার গাড়ীতে চড়ে কলেজন্ত্রীট দিয়ে যাবার সময় ইউনিভারদিটি Buildings নামক বুরোক্রাট এবং পেটি্রটের সমান চক্ষুংশূল সরস্বতীর মন্দিরটিকে জ্মান বদনে ভূমিসাৎ করে দেবারও প্রস্তাব করতে পারেন না। দেশ উদ্ধারের অত সহজ্ব মীমাংসা করবার পক্ষে তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি উভ্রেই প্রতিবাদী হয়। ভবিস্ততে বাঙালী জ্ঞাতি, আমাদেরই অনুরূপ হবে, আমাদেরই মত তারাও নিজ্জীব, নিরানন্দ এবং

পরভাগ্যোপজীবী হয়ে থাকবে, আমাদেরই মত তারা হাধু ধনে নয় মন ও চরিত্রেও মধ্যবিত্ত হবে, আমাদেরই মত তারা জীবনের উৎসবের দর্শক মাত্র থাকবে, কিন্তু তাতে যোগদান করবার অধিকার লাভ করবে না; এ কথা মনে হলে এ শ্রেণীর লোকদের মন নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তখন জীবনের সাধ তাদের মুখে তিতো লাগে। কিন্তু এ নৈরাশ্যকে প্রভায় দিতে আমরা মোটেই চাই নে। একটি ইংরেজ লেখকের কথার পুনরার্ত্তি করে বলছি যে, খানায় পড়ে থাকলেও আকাশের তারা দেখবার অধিকারে মানুষ বঞ্চিত হয় না। আমাদের ভবিদ্যতের গগনে সেই তারা দেখতে পাই বলে আমরা শিক্ষার উম্বত্তির জন্ম এত লালায়িত। যদি কেউ বলেন যে আমরা যা দেখছি সে তারা নয়—আকাশকুম্ব্ম, তার উত্তর তথাস্ত —কিন্তু তাই বলে খানায় পড়ে থাকাটাই যে বুদ্ধিমানের কাজ, এ কথা মানতে আমরা প্রস্তুত্ত নই। ওঠবার চেফা আমাদেরই করতেই হবে, ফলাফল অদুষ্টের হাতে।

#### ( 30 )

আমি বরাবর শিক্ষার উন্নভি, সমাজ্বের উন্নভি, জাতির উন্নভি
প্রভৃতি নানারূপ উন্নভির কথা বলে আসছি কিন্তু কি উপায়ে সে উন্নভি
সাধন করা থেতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ কোনও কথা বলি নি।
বর্তুমান শিক্ষার সর্ব্বাত্যে কোন সংস্কার করা প্রয়োজন, সংক্ষেপে সেই
কথাটা বলে আমি আমার বক্তৃত। শেষ করব। কারণ আমার ধারণা
যে, সে সংস্কার না করে অপর সংস্কার করতে যাওয়া হচ্ছে শিক্ষার
গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।

উন্নতি অবশ্র পরিবত্তন সাপেক্ষ। জডপদার্থের ধর্ম এই যে তার নিজের ভিতর থেকে কোনও পরিবর্ত্তনের তাগিদ আসে না। লোষ্ট্রকাষ্ঠ অনস্তকাল পর্যান্ত এক অবস্থাতেই থাকতে পারে, ষদি বাঞ্শক্তি ভার পরিবর্তন না ঘটায়।

জীবের ইতিহাস হচ্ছে নিত্য তার অবস্থার পরিবর্ত্তনের কাহিনী। প্রথমত বৃদ্ধির তারপর হ্রাসের। বীব্দ হতে বৃক্ষ জ্বনায় বভ হয় একটা সীমা পর্যান্ত বাড়ে তারপর উত্তরোত্তর তার জীবনী-শক্তির হাস হয়ে এসে শেষে তার মরণ দশা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই হ্রাসবৃদ্ধি হয় নৈসর্গিক কারণে, এ অবস্থান্তর ঘটার ভিতর তার মনের কিম্বা ইচ্ছার কোন কার্য্য নেই। তার জীবন-মরণ চুই-ই দৈবাধীন সে বেচারা অপমৃত্যুকেও এড়াতে পারে না, আগুহত্যাও করতে পারে না।

মানুষের ধর্ম কিন্তু স্বতন্ত্র। আমাদের দেহের হ্রাসরন্ধির উপর আমাদের বিশেষ কোনও হাত নেই। আমরা ইচ্ছা করলে পর্বত প্রমাণ উঁচও হতে পারি নে. চিরদিন দেহে ছোট-ছেলেও থেকে যেতে পারি নে। কিন্তু মনের হ্রাসবৃদ্ধি অনেকটা আমাদের আয়তাধীন। আমরা ইচ্ছা করলে মনে ছোট ছেলেও থেকে যেতে পারি, জ্ঞানী গুণীও হয়ে উঠতে পারি। তাই সমাজ সভ্যতা প্রভৃতি জিনিস মামুষ তার মনোমত করে গড়তে পারে এবং সে গড়ার ভিতর মাসুষের ইচ্ছা-শক্তিই আসল শক্তি। সংক্ষেপে মানুষে আজু-চেষ্টায়—তার অবস্থার অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে, এবং মানব-সমাজের উন্নতি তার অভিপ্রায়কে অনুসরণ করে—দে উন্নতি অদৃষ্ট নয়, পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে মামুষ আত্মহত্যাও করতে পারে।

মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে বদলাতে পারে বলে সে বদল উন্নতির সহায়ও হতে পারে অবনতির সহায়ও হতে পারে। প্রতি বদলের মুখে এ উভয় সন্ধটে মানুষকে যে পড়তে হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এ কথাও নিঃসন্দেহ যে অবনতির ভয়ে যদি মানুষের আজ্য-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বান করো তাহলে সেই সঙ্গে তার উন্নতির পথও রোধ করা হবে। স্ত্তরাং এ বিষয়ে মানব-সমাজকে experiment করতে দিতেই হবে, কলে উন্নতি কি অবনতি হবে তার প্রমাণ ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে।

মন ও জীবনের এই লড়ালড়ি পৃথিবীর সকল দেশে চিরদিনই চলে আসছে, কারণ মন চিরকালই জীবনকে নৃতন পথ দেখাতে চায়, আর জীবন চিরকালেই তার অভ্যন্ত পথ ত্যাগ কয়তে আপত্তি করে। এ যুগের সর্বভান্ত দার্শনিক Bergson বলেন যে, জীবনের পক্ষে এক জায়গায় জমে গিয়ে জড়-পদার্থে পরিণত হবার দিকে একটা সহজ্ব প্রবণতা আছে সেই জন্ম মনের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাকে ক্রমান্বয়ে টেনে ভোলা, নৃতন নৃতন পথে তাকে চালিত করা।

নব শিক্ষার সহিত প্রাচীন সমাজের এই লড়াই সব দেশে সব যুগেই হয়ে আসছে। আমাদের দেশে যে হচ্ছে তার তিতর কিছুমাত্র নৃতন্য নেই। এমন কি ছ্-পক্ষ সকল দেশে একই বুলি আওড়ান। নৃতন জ্ঞান এবং, তৎপ্রসূত নৃতন আইডিয়াল জীবনকে ডেকে বলে আমাকে অনুসরণ কর, তোমাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাব, আর প্রথা-প্রস্ত জীবন বলে যে-পথে বছদিন চলে আসছি সে পথ ত্যাগ করলে সর্ক্বনাশ হবে, কেননা তোমার ঐ নৃতন পথ তিদিবের নয়, তবে নৃতন্ত্রের মধ্যে এইটুকু যে অপর দেশে নবশিক্ষা সামাজিক জীবনকে খাড়া করে তোলে আর আমাদের দেশে সামাজিক জীবন নবশিক্ষার কোমর ভেক্সে দেয়। এর কারণ কি ? সহজ উত্তর আমাদের নবশিক্ষা বিদেশী শিক্ষা বলেই, জীবনের উপর তার প্রভাব কম। কিন্তু এ উত্তর, সহজ হলেও সত্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাস যুগ যুগ ধরে, এই সত্যেরই পরিচয় দিছেে যে, এক জাতির মন অপর আর এক জাতির মনের স্পর্শে জেগে ওঠে, সংঘর্ষ সজ্ঞান হয়। কালক্রেমে জাতীয় মন যখন নিবে আসবার উপক্রম হয়, তখন বাইরে থেকে তাকে উস্কে দেওয়া দরকার। সত্য তা সে দেশীই হোক বিদেশীই হোক সত্য, এবং সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এদেশে শিক্ষার এ-দুর্গতির কারণ যে সে শিক্ষা বিদেশী ভাষাতে দেওয়া হয়।

আমরা এই বলে জাঁক করি যে ইংরাজি আমরা যেমন শিথি পৃথিবীর অপর কোনও জাত তেমন শিথতে পারে না। কথাটা কিন্তু সত্য নয়। অপর জাতের সঙ্গে নিজেদের তুলনা না করে, যদি নিজেদের বিছের বহরটা মেপে দেখি ত, দেখতে পাই যে আমাদের অধিকাংশ লোকের ইংরাজি জ্ঞান যেমন মৃষ্টিমেয় তেমনি খেলো। অধ্যাপকেরা বই না পড়িয়ে নোট দেন বলে তাঁদের উপর চারধার থেকে আক্রমণ হচ্ছে। কিন্তু এ নোট-দানের কারণ কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যার্থীদের অধিকাংশের ইংরাজিভাষার দখল এত কম যে তাঁরা Text-book পড়ে তার মর্ম্ম উদ্ধার করতে পারেন না,—নিজের ইংরাজিতে সে মর্ম্ম প্রকাশ করা ত তাঁদের একেবারে সাধ্যের ক্রেতি । এ অবস্থায় অধ্যাপকদের দায়ে পড়ে, বিশ্ববিদ্যার দার সংগ্রহ করে তার এমন সব নিরেট বড়ি পাকিয়ে দিতে হয়, ছেলেরা,

ৰা কলেছে গিলে সেনেট হলে উগলে দিতে পারে। ফলে দাঁডিয়েছে এই যে, যে যত বেশি বডি গিলিয়ে দিতে পারে সে—তত ভাল অধ্যাপক, আর যে যত বেশি বডি ওগলাতে পারে সে তত ভাল ছেলে। তারপর আর একটি কথা, হাজার অপ্রিয় হলেও সতেরে খাতিরে আমি বলতে বাধ্য। অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যে অনেকের ইংরাজি-জ্ঞান ছাত্র-বাবুদের জ্ঞানের চাইতে বড় বেশি প্রবৃদ্ধ নয়। এর কারণও স্পষ্ট। কাল যাঁরা শিয় ছিলেন আজ তাঁরা গুরু। হতে পাবে যে জ্বর্ণান ফরাসী ইতালীয়দের চাইতে আমাদের ইংবাজি ভ্রান বেশি। তার কারণ এ শিক্ষার আমরা যে দাম দিই সে দাম তারা দেয় না। সে দাম হচ্ছে স্বভাষাকে ভাসিয়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে বাহ্নজ্ঞান হারানো। বিদেশী ভাষার মারফৎ পাওয়া শিক্ষা আমাদের মনে বসে না. কথার কথা থেকে যায়। আমি এ সম্বন্ধে পূর্বেব এত বক্তৃতা করেছি যে এম্বলে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের স্কলে ছেলের মন এবং বস্তুজগতের মধ্যে, ইংরাজি ভাষা একটি পুরু পর্দার মত ঝুলে থাকে, ফলে তাদের মনে reality-র জ্ঞান এক প্রকার নফ হয়েই যায়। বস্তুর সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ যে বাচা বাচকের সম্বন্ধ, বালককালে বিদেশী ভাষা শিখতে গেলে সে জ্ঞান হারানো অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে। কারণ. বিদেশী ভাষার শব্দের সঙ্গে বস্তুর কোনও সাক্ষাৎ যোগাযোগ त्नहे, चार्ह छ्यू ऋरमनी गर्द्धत मरका Translation . এवः re-translation-এর প্রসাদে স্বধু এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার সন্তব্ধের জ্ঞান জন্মে। ভাষার সঙ্গে reality-র যোগাবোগের জ্ঞান व्या ना।

ক্লে এ জ্ঞান একবার হারালে কলেকে এসে আর তার পুনরুদ্ধার করা যায় না। এর প্রমাণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সম্প্রতি আমি এ বৎসরের প্রাথমিক B L-এর কাগজ পরীক্ষা করছি, শ'খানেক কাগজ দেখা হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচখানিতে moveable এবং immoveable property-র কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে জানেন ?— 5'দিন পরে বাঁরা উকিল হবেন তাঁদের ধারণা যে-সম্পত্তি অচল, তাই immoveable property, যথা—পর্ববত এবং যে-সম্পত্তি সচল তাই হচ্ছে moveable. property, যথা-নদী। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা যে কি তা বাড়ীর চাকর দাসীরাও জানে, কিন্তু স্থলের ইংরাজি শিক্ষার কুপায় B. A. B. Sc বাও জানেন না। একজন লিখেছেন যে, incorporeal property হচ্ছে সেই সম্পত্তি which has no physical existence। জ্বাব ঠিক হয়েছে, কিন্তু তিনি তার উদাহরণ দিতে গিয়ে copyright ইত্যাদির নাম উল্লেখ না করে, উল্লেখ করছেন "air." কিমান্চর্যামতঃপরম ? কিন্তু এর চাইতেও আন্চর্যোর বিষয় আছে। যিনি লিখেছেন air হচ্ছে সেই বস্তু যার কোনও physical existence নেই শুনভে পাই তিনি হচ্ছেন B. Sc. পাশু এই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, স্কুলে সকল শিক্ষা ইংরাজি ভাষার মারম্ব হওয়াতেই আমাদের শিক্ষা এতটা নিক্ষল হচ্ছে ? আপনারা যদি Secondary School-য়ে ইংরাজিকে Second language করতে পারেন তাহলে আমার বিশ্বাস দশ বৎসরের ভিতর বাঙালী জাতির মনের চেহারা ফিরে যাবে, এবং তখন দেখা যাবে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে আর আকাশ পাতাল প্রভেদ নেই।

আমি এই বলে এ প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি যে, আমি একজন ষ্ট্রভেণ্ট এবং সেই স্ট্রভেণ্ট হিসেবেই আমি বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্থার আলোচনা করেছি. অর্থাৎ এ ক্ষেক্তে সমস্যাটা কি তাই বুঝতে চেষ্টা করেছি, তার কোনও কাটা-ছাটা মীমাংসা করে দিতে সাহসী ছই নি। আমি মানি যে পেটের ভাবনা অবশ্য আমাদের সর্বন-প্রধান না হলেও সর্ববপ্রথম ভাবনা কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে পেট যদি মস্তিকের চালক হয়, তাতে পেটের কিছু লাভ হয় না, কিন্তু মক্তিকের অশেষ ক্ষতি হয়। বাঙালী যে মারোয়াভি নয় এ দ্রঃখ আমরা আগেও করেছি। রামমোহন রায় ও রবীক্রনাথের স্বজাতির সর্বনাশ যে literary education-এর ফলে হয়েছে. এই বিশ্বাসের বলে আমরা তথাকথিত Scientific education-এর জন্ম লালায়িত হয়ে উঠেছিলুম। ফলে কলেজে একদল ছেলেদের গোডাথেকেই একমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করা হল। সে শিক্ষার প্রসাদে আমরা কি লাভ করেছি? আমাদের আশা ছিল, যে ছেলেরা কাব্য দর্শন ইতিহাস ব্যাকরণ ত্যাগ করে বিজ্ঞান ধরলেই, এক কথায় লাইত্রেরী ছেড়ে লাবরেটরিতে ঢুকলেই রঙ্গমাতা अन्नर्शा इरा डिर्राटन, अन्छ ह B. Sc.-एत घरत होका ताश्वात আর জায়গা থাকবে না। কিন্তু আজ কি দেখতে পাচিছ ? দেশ 'ধন ধান্তে পুল্পে ভরা' হয়ে ওঠা দূরে থাক, B. Sc.-র অমচিন্তা B. A-র চাইতে একচুলও কম নয়, এবং উভয়ের বাজার-দর এক, বড বাজারেও, বৌ-বাজারেও।

আপনারা এই কথাটা স্মরণ রেখে শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা করবেন যে বাঙালী আসলে সরস্বতীভক্ত জাত এবং তারা যেদিন ভাবের চর্চচা ८९८क वित्रे इटन, त्मिन जाता जात्मत्र अधर्य हात्राद्य । तामरमाहन, রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি কলকারখানা গড়তে না পারুক, তার চাইতে একটা ঢের বড় জিনিস গড়েছে এবং তার নাম হচ্ছে নব-ভারত।. 🦯

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

# কথিকা।

বনের ছায়াতে যে, পর্থটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নিৰ্জ্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠ্ল, "আমাকে চিন্তে পার না"?

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম, বল্লেম, "মনে পড়চে বটে কিন্তু ঠিক নাম করতে পারচিনে"।

সে বল্লে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক"।

তার চোখের কোণে একটু ছল্ছলে আভা দেখা, দিলে যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বল্লেম, "সেদিন ভোমাকে শ্রোবণের মেঘের মত কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আখিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেচ" ?

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাস্লে। আমি বুঝলেম সবটুকু রয়ে গেচে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েচে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্লেম, "আমার সেই পঁটিশ বছরের যৌবনকে কি আজো তোমার কাছে রেপে দিয়েচ" ? সে বললে. "এই দেখনা আমার গলার হার"।

দেখলেম, সেদিনকার বসস্তের মালার একটি পাপ্ড়িও খসে নি। আমি বল্লেম, "আমার আর ত সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু ভোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও ত শ্লান হয়নি"।

আন্তে আন্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বল্লে, "মনে আছে, সেদিন বলেছিলে তুমি সাস্ত্রনা চাওনা, তুমি শোককেই চাও"!

লঙ্কিত হয়ে বল্লেম, "বলেছিলেম বটে, কিন্তু তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভূলে গেলেম"।

সে বল্লে, "যে অন্তর্যামীর বর, তিনি ত ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও"।

আমি তার হাতথানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বল্লেম, "একি তোমার অপরূপ মূর্ত্তি"!

সে বল্লে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েচে শান্তি"।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## একখানি পত্ৰ।\*

----;#;----

জেমো, কান্দি। ১লা জুলাই, ১৯১৬।

পরম শ্রহ্মাস্পদেযু,

আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ পাইলাম। আনন্দ এই যে ঐ সকল চুরুহ প্রশ্ন আপনার চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে—বিষাদ এই যে আপনার পত্রে একটা যেন অবসাদের ভাবের ছায়া আছে।

যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। মৃত্যুর সম্মুখে মানুষ চিরকাল ভীত, মরণকে জয় করিবার জন্ম ইতিহাসের আরম্ভ হইতে মানবের চেফা। যে চেফায় মানব-জাতির অগ্রনীগণ বিমুখ হইয়াছেন—সর্বদেশের স্থণীগণ যেখানে পরাহত হইয়া আসিয়াছেন, আমার মত ক্ষুদ্র-ব্যক্তির নিকট সেই সেই উৎকট সমস্যার মীমাংসা পাইবেন কিরূপে? আমার নিকট যে উত্তর চাহিয়াছেন সে আমার প্রতি আপনার নিরতিশয় শ্রজার ফল।

\* আন্ধ ক'দিন হল – শ্বিৰেদী মহাশরের একথানি পত্র আমার হস্তগত হয়েছে— বেথানি প্রকাশ করবার লোভ আমি সম্বর্গ করতে পারসুম না। কেননা এই চিঠিথানিতে লেখক তার মনের কবা আন্চর্য্য রকম সরল ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ চিঠি প্রকাশ করবার কোন বাবাও নেই, ব্যক্তি বিশেষকে লেখা হলেও এ পত্র প্রাইভেট নর, কেননা বাবেও পত্র লেখা হয়েছিল সে ব্যক্তি শ্বিৰেদী মহাল্যের নিকট বে সম্পূর্ণ অপরিচিত্ত ছিলেন ভার প্রমাণ, তিনি একটি বোলো বৎসরের মুবক্তে পরম প্রদ্ধান্দাক্ বলে স্বোধন ক্রেছেন। সম্পাদক,

খুব সম্ভব আপনি আমাকে কখনও দেখেন নাই। দুর হইতে কাগজ পত্রের খ্যাতিতেই আমার পরিচয় পাইয়াছেন। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইতেন আমিও সাধারণ ক্ষুদ্র-মানবের ন্যায় অভি দুর্ববল ও ক্ষীণপ্রাণ জীব---আমাতেও কোনরূপ অসাধারণত্ব নাই। আপনিও যেরূপ জীবন সমস্যার সমাধান না পাইয়া সংশয় সমুদ্রে হাবুড়বু থাইতেছেন, আমার দশাও ঐরপ। মরণের রহস্যের সম্মুখে জীবের প্রাণ ব্যাকুল—কোনো মীমাংসা পাইবার কোন উপায় বোধ করি নাই।

আপনার প্রশ্নগুলির আমি যে আলোচনা না করিয়াছি ভাষা নহে। মমুস্থামাত্রেই করে, আমিও করিয়াছি—হয়ত অনেকের তেয়ে একটু বেশী মাত্রাতেই করিয়াছি। কিন্তু উত্তরে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা একখানি কুদ্র চিঠিতে কিরূপে প্রকাশ করিব ?

আমি যতদুর বুঝিয়াছি, যতক্ষণ মামুষের জীবভাব থাকিবে. ততদিন মরণের ভয় হইতে নিঙ্কৃতি নাই—ততদিন religiousness-ই একমাত্র উপায় ;—এই religiousness-এর মোটামোটি তুইটা লক্ষণ, একটা optimistic.

—ভাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা-ইহা রামপ্রসাদের ভাব,--আমি যখন মায়ের চরণ আঁকডাইয়া আছি তখন কি ভয়—শমন বেটা কি করিবে ? এইরূপ attitude কোনরূপ যুক্তিতর্ক সংশয়ের ধার ধারে না—কোর করিয়া যুক্তিভর্ক ঠেলিয়া ফেলা আবশ্যক। যে পারে সেই সফল হয়।

আর একটা দিক দৈন্তের দিক—আমি পাপী তাপী দীন, আমার `₹

কি হইবে—হয়ত তিনি দয়া করিয়া টানিয়া লইবেন—যদি তিনি কূলে ধরিয়া উদ্ধার করেন তবেই রক্ষা। ইহাতে একটা নৈরাশ্য, Despondency আ্থানে যে অতি উৎকট অবস্থা।

বৈষ্ণৰ ও Christian সাধুদের মধ্যে অনেককে এই পথে Slough of the despond-এর ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে—কেহ কেহ সম্পূর্ণ acquiescence দ্বারা শান্তিলাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত খ্যানদের মধ্যে John Bunyan. আমাদের মধ্যে চরম দৃষ্টান্ত খ্যানদের মধ্যে John Bunyan. আমাদের মধ্যে চরম দৃষ্টান্ত খ্যানদের মধ্যে চরম দৃষ্টান্ত খ্যানদের মধ্যে চরম ভিল বলিলে অমুচিত হইবে—এখানে বিরহের যাতনা—প্রাণ স্বরূপের সহিত বিরহ সন্তাবনায় তিনি কেবলই হা হা করিয়া গিয়াছেন—শেষ মুহুর্ত্ত পর্যন্ত শান্তি অমুভব করেন নাই। তাঁহাকে যদি ভগবান বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে তিনি মানুষকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্ম অভিনয় করিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু গাঁহারা সাধনার পথে পথিক তাঁহাদিগকে অল্প-বিস্তর এই বিরহব্যথা ভোগ করিতে হয়।

ইহা সাধনোত্ম্থ জীবের অবশ্যস্তাবী বিধিলিপি। তাঁহারা মরণ জানেন না, বিরহ জানেন—অমরত্ব তাঁহাদিগের নিকট অর্থহীন, তাঁহারা মিলনের ইচ্ছায় ব্যাকুল।

মনে যতক্ষণ জীবভাব থাকিবে ততক্ষণ সংশয় যাতনা যাহা মরণ ভয় হইতে উৎপন্ন তাহা থাকিবেই। আমার দৃঢ্বিশ্বাস যতক্ষণ আপনার ব্রহ্মস্বরূপতার উপলব্ধি না ঘটে, ততক্ষণ মরণ ভয় যাইবার নহে। আমিই ব্রহ্ম—আর কোনো ব্রহ্ম নাই—আমিই জগৎকর্ত্তা ও জগৎ-বিধাতা,—এই যে জন্ম মৃত্যু জীবন—এ সমস্তই আমার লীলা-

ভিনয়—এইটুকু উপলব্ধি না হইলে বিরহভাব ঘূচিবার কোনো সম্ভাবনা ুনাই। কিন্তু ইহাও উপলব্ধির ব্যাপার—কোন চেষ্টা করিয়া ভর্কদারা এ উপলব্ধি ঘটিবে না।

আমার রচনার মধ্যে, "জিজ্ঞাসা"র ও "কর্ম্মকথা"র শেষ দিকে---এই কথাটি বুঝাইবার যৎকিঞ্চিৎ চেফ্টা করিয়াছি। যে চেফ্টায় স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য কৃতকার্য্য হন নাই. তাহাতে আমার মত কীট কতদুর করিবে !

যাহাই হোক আপনার মনের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, আপনাকে ত্ব'একখানা গ্রন্থ পড়িতে অমুরোধ করিতে পারি। যদি না পডিয়া थाटकन. পভিতে পাবেন। বাংলায় ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণীত "অভয়ের কথা" গ্রন্থখানি পড়িবেন। ইংরাজিতে William James-and Varieties of religious Experience (Clifford Lectures ) খানি পড়িতে পারেন। আমি religiousness-এর ধে ছুইটি দুষ্টাস্ত দেখাই তাহা আপনি ঐ পুস্তকে পাইবেন। এ বিষয়ে আলোচনার অন্ত নাই—আমি নিজে অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত নিজের মনে খাড়া করিয়া তাহাই আশ্রয় করিয়া কতকটা শান্তিতে আছি। কিন্তু ক্ষুম্রপত্রে আপনাকে তাহা কিরূপে বুঝাইব? উহা আমার জীবনবাপী চেষ্টার ফল-এখন উহা আঁকডাইয়া ধরিয়া আছি ৷ জীবন সমসাবে সম্বন্ধে আমি আপনাকে একটা attitude-এ বসাইয়া রাথিয়াছি -- আপনাকে সহসা কিরূপে সেই attitude-এ আনিব ?

আমি কয়েক বৎসর হইতে মস্তিদ দৌর্বল্যে কাতর-সকল সময়ে চিঠি লিখিতে পারি না। আমার হস্তাক্ষর অতি অস্পষ্ট। এক্তন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পত্রবারা এই তুর্রহ বিষয়ের আলোচনা ত অসম্ভব বটেই, আমার
শারীরিক অবস্থা মস্তিষ্ক দৌর্কাল্যের হেতু আমি উহাতে একেবারেই
পরামুখ। "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধাবলি গত তুই
বৎসর ধরিয়া বাহির হইতেছে, উহার শেষভাগে এই বিষয়ে কিছ
আলোচনার ইচ্ছা আছে।

আপনি আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তজ্জ্ম আমার নমস্কার লইবেন।

**ब**ेवारमञ्जूष्यम् व जिर्दिन ।

# মুক্তি।

---:0:---

যে সময়ের কথা ব'লছি তথন দাৰ্চ্জিলিং-এ মানুষের অভাব না থাকলেও দেবতার প্রভাব একেবারে হ্রাস হয় নি; এবং বার্চ্ছিলে একালের শিশু-মানবের দোলনার পরিবর্ত্তে সে কালের শিশু-দেবতার পুস্পধসূটাই ছিল একমাত্র খেল্বার জিনিস—যদিও দেখ্বার নয়।

এ কহিনীটি আর কিছুই নয়—সেই আদিযুগের বার্চ্ছিল-ইভি-হাসের একটা অধ্যায় মাত্র; এবং এটা রচিত হ'য়েছিল শুদ্ধ তিনটি প্রাণীকে নিয়ে—একটি পুরুষ, একটি নারী এবং একটি গাধা।

পুরুষটি থাকত চৌরাস্তার কাছে একটা হোটেলে—নিতাস্থ অনাত্মীয়দের মধ্যে; নারীটি থাকত জ্বলাপাহাড়ের একটা বাড়ীতে— আত্মীয়স্বন্ধনের মধ্যে; এবং গাধাটি থাকত ভুটিয়া-বস্তির একটা আস্তাবলৈ—আত্মীয়-অনাত্মীয় উভয়বিধ চতুষ্পাদেরই মধ্যে।

নিয়তির বিধানে এই তিনটি প্রাণী একদিন বার্চ্ছিলে একত্রিত হ'য়েছিল—এবং তারই ফলস্বরূপ এই আখ্যায়িকার স্প্রি।

( 2 )

্র সে দিন শরতের অপরাহ্ন। বার্চ্ছিলের সর্বেবাচ্চ চুড়োটার পশ্চিমে খানিকটা নীচের দিকে একখানা নাকবারকরা পাথরের উপর নারী ব'সেছিল এবং পুরুষ তার পায়ের তলায় আর একখানা পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁডিয়েছিল।

নারীর পরিধেয়ের আগুন-রংটা তাকে মানিয়ে ছিল ভাল। এই থেকে তার রূপের এবং বয়সের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। পুরুষের রূপের পরিচয় অনাবশ্যক এবং তার গুণের পরিচয় দেবার মতন বয়স তথনও হয় নি।

পুরুষ ব'লছিল—"সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক করে ফেলেছি। রান্তির দেড়টার সময় ডাণ্ডি অপেক্ষা ক'রবে—তোমাদের বাড়ীর সেই উপরকার রাস্তাটায়। রান্তির থাকতেই ঘুম্ ছাড়িয়ে যাবো এবং কাল এমন সময় আমরা কালিম্পং-এ"।

পুরুষের স্বর স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যঞ্জক। নারী কিন্তু স্বভাব-সিদ্ধ কোমল স্বরেই একটু অগ্যমনস্ব ভাবে প্রশ্ন ক'রলে—"এর মধ্যেই"? তারপর কিছুক্ষণ চুপ্ ক'রে থেকে ব'ললে—"কিন্তু ভোমার দিক থেকেও তো কথাটা একবার ভেবে দেখতে হয়। সমস্ত জীবনটা নফট ক'রবে একটা চা-বাগানে কাটিয়ে" ?

পুরুষ যা' উত্তর ক'রলে তার মর্ম্ম হ'চ্ছে এই যে, সে যদি তার প্রেমের সৌরভে নারীর নফ গোরবটা চেকে দিতে পারে—তাতেই তার জীবনটা সার্থক হ'য়ে উঠবে।

"এর বেশি উচ্চাকাজ্জা আমার আর নেই"।

উত্তেজনা সত্ত্বেও পুরুষের স্বরে এমন-কিছু ছিল যা' নারীকে একেবারে স্বপ্নের মত আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। সেটা পরিপূর্ণ প্রেমের আবেপ, গভীর সমবেদনার প্রকাশ, তীত্র কামনার প্রেরণা— অথবা এই তিনের মিশ্রন-সঞ্জাত একটা কিছুও হ'তে পারে। নারী কিন্তু ঠিক পুরুষের কথাই ভাবছিল না। তার নিজ্বের ব্যথাটা যে কোথায় সেইটেই বারবার মনে প'ড়ছিল। সংসারের অপমানঅত্যাচার সে বরণ ক'রে নিতে পারত; কিন্তু অভিমানের দাবীটা যেখানে বড়চ বেশি, অবহেলাটা যে সেখানে তেমনিই অসহা !····
বর্ত্তমানটা যাই হোক না কেন—ভবিশ্বওটাই কি খুব আশাপ্রদ?
সমাজ-সোরচক্র থেকে গতিভ্রুষ্ট হ'য়ে কোন্ অনিদ্দিষ্ট শৃত্যতার মধ্যে বাকী জীবনটা কাটাবে সে? প্রেম তো একটা নেশা মাত্র। যদি নেশা কেটে যায়, তা'হলে ·····ং

মুখ ফুটে ব'ললে—"এ-রকম ভাবেই যদি চলে তো চলুক না কেন" ?

"না—তা' আর চলতে পারে না"।

কেন চ'লতে পারে না পুরুষ সেটা বুঝিয়ে ব'ললে না। কিন্তু তার স্বরে পৌরুষ-অভিমানের একটা আভাষ ছিল।

নারীর তথন মনে প'ড়ল—গৃহত্যাগ-কল্পনাটা তো প্রথম তারই মস্তিক্ষে স্থান পেয়েছিল। পুরুষ সেটাকে নিজের উৎসাহে সম্ভব ক'রে তুলেছে বৈত নয়।

তাই লজ্জিত-কাতর স্বারে ব'ললে—"যেতেই হবে আমাকে। তবে আর একটু সময় চাই। আজ রাত্তির ন'টার সময় তোমায় শেষ জানাব"।

নারীর এই দিধাভাবে পুরুষের দায়িত্বভারটা বাড্ল বৈ ক'ম্ল না।

নারী তারপর বাড়ী ফেরবার প্রস্তাব ক'রলে এবং নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল। "কাল কোথায় বা বাড়ী আর কোথায় বা কি" ? পুরুষ এই পরিহাসভাবটা আর নিবতে দিলে না এবং নারীর কলহাম্মে ফেরবার পথটা মুখরিত হ'য়ে উঠতে লাগল।

( 0 )

সেই ফেরবার পথেই গাধার সক্র দেখা।

বেখানে জিম্-নামক কুকুরটার গোর আছে সেইখানে গাধাটা দাঁড়িয়েছিল। তার মুখে ছিল এক গোছা ঘাস এবং পিঠে ছিল একটি ছেলে। নারীর হাস্থ্যরেবে সে কান খাড়া ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালে এবং পরক্ষণেই নারীকে দূরে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুট্ল। সইস-বালকটা তার পিছনে ধাওয়া ক'রলে এবং পিঠের ছেলেটি প'ডে যাবার ভয়ে চর্ম্ম-বেষ্টনীটা তু'হাতে আঁকিডে ধ'রলে।

পুরুষ নারীকে আগলাবার জন্মে এগিয়ে এল। কিন্তু তার কিছুই দরকার ছিল না। গাধাটা নারীর কাছে এসে শান্তভাবে মাথা বাড়িয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়ালে—যেমন করে' গাধারা দাঁড়ায়।

নারী ছেলেটিকে আশস্ত করে' গাধার দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। ব'ললে—"এ যে সেই পেম্বা"!

এ যে তার মৃত সন্তানের চড়বার ডক্কি এবং খেলবার সঙ্গী ছিল। গেল বৎসর এমনি সময় রোজ ছবেলা সে পেন্থার পিঠে চ'ড়ে বেড়াত। তার সঙ্গে কথা কইত, ঝগড়া করত। কথন মারত, কখন গলা জড়িয়ে আদর করত। এই মৃক প্রাণীটি সে সমস্তই নীরবে সহ্য করত এবং তার পুরস্কার স্বরূপ নারীর কাছ থেকে কখন কখন মিন্টান্ন উপহার পেত।

এখনও তো এক বৎসর হয় নি !

নাবীর চোখ জলে ভরে এল।

পুরুষ ব'ললে—"গাধারাও মনে করে রাখে" ?

नाती व'नात-"गाधाताहे ताथ हम्र मान करत तात्थ"।

পুরুষ ব্যাপারটা হান্ধা ক'রে দোবার জন্মে বলতে যাচ্ছিল---"অর্থাৎ যারা মনে করে রাখে তারাই বোধ হয় গাধা"। কিন্তু সামলে গেল। নারীর চোখে তখনও জল ছিল।

ভারপর সকলেই বাড়ীর দিকে ফিরল।

(8)

চৌরাস্তার কাছে এসে গাধা নীরবে বিদায় নিলে। পুরুষও বিদায় চাওয়াতে নারীর চমক ভাঙল। ব'ললে—"অন্তত আজকের **मिन्छे। क्या करता।"** 

পুরুষের মনের হাওয়াটাও ভিন্নদিকে বইতে আরম্ভ ক'রেছিল। তাই বোধ হয় ব'ললে—"একদিন নয়, চিরদিনের জন্মই ক্ষমা ক'রলুম"।

তাদের আর কালিম্পং যাওয়া হ'লনা।

বেশ বোঝা গেল পুরুষ ও নারী উভয়ের-ই মনে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। কিন্তু তৃতীয় প্রাণীটির কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

সে যে-গাধা সেই-গাধাই র'য়ে গেল।

শ্ৰীকান্ধিচন্দ্ৰ হোষ।

### কথিকা।

----;0;----

সাম্নের বাড়ি তিনতলা। তার জানালার ফাঁকে ফাঁকে প্রতি-নেশীর জীবনযাত্রার একটা জালিকাজকরা ছবি দেখ্তে পাওয়া যায়।

একদিন কলেকের পড়া ছেড়ে সেই ছবির দিকে বনমালীর চোখ পড়ল। বিশেষ করে চোখ পড়ল তার কারণ, সে বাড়ির ঘরকল্পার পুরোনো পটের উপর ছ'লন নতুন লোকের ছবি ফুটে উঠেচে। তাদের একজন বিধবা প্রবীণা, জারেকটি মেয়ের বয়স বোল হবে, কি সভেবো।

সেদিন দেখা তোল সেই প্রবীণা জানালার ধারে বলে মেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্চে, জার মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়চে।

আরেকদিন দেখা গেল চুল বাঁধবার লোকটি নেই। মেয়েটি একলা বলৈ দিনান্তের শেষ আলোতে বোধ হল যেন একটি পুরোনো কোটো গ্রাফের শিতলের ফ্রেম যত্ন করে আঁচল দিয়ে মাজ্চে।

ভারপর দেখা যায় জানালার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতিদিনের কাজের ধারা। কখনো বা কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছে; কখনো বা জাঁতি হাতে স্থপুরি কাটে; কখনো বা স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শুকোয়; কখনো বা বারান্দার রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্ধুরে মেলে দেয়।

ছপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস থেলে; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্বকম্ বিমর্ব ছয়ে আসে। সেই সময়ে ঐ মেয়েটি ছাতের চীলে-কোঠায় একলা পা-মেলে কোনো দিন কোলে বই য়েখে পড়ে, কোনো দিন বা বইয়ের উপর চিঠির কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থম্কে থাকে, আর তার আঙুল যেন চল্তে চল্তে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা চিঠি লিখছিল, খানিকটা কলম নিয়ে খেলা করছিল, আর আল্সের উপরে একটা কাক আধ-খাওয়া আমের আঁঠি ঠুক্রে ঠুক্রে থাচ্ছিল।

এমন সময়ে এক প্রোঢ়া নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। তার মোটা মোটা হাতে মোটা মোটা কাঁকন। তার সাম্নের চুল বিরল, সেখানে সিঁথির জায়গাটাতে মোটা সিঁদূর জাঁকা।

বালিকার কোল থেকে ভার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচম্কা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাথী হঠাৎ যেন পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখ্তে পাওয়া যায় না। কখনো বা গভীর রাত্রে কখনো বা দকালে বিকালে ঐ বাড়ি থেকে এমন দব আভাদ আদে, যার থেকে বোঝা যায় ঐ সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আদবার জভো মাথা ঠুক্চে।

অথচ জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তেমনিই চল্চে ডাল বাছা, আর পান সাজা,—মাঝে মাঝে দেখা যায় তুখের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেচে উঠোনে কল্ডলায়।

এম্নি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্ত্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা; ছাদের

উপর আকাশপ্রদীপ জলেচে. আস্কাবলের খোঁয়া যেন অজ্পর সাপের মত পাক দিয়ে আকাশের নিঃশাস বন্ধ করে দিচে।

বনমালী বাইবে থেকে ফিরে এসে যেমনি ভার ঘরের জানালা খলল, অমনি তার চোখে পডল সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড করে স্থির দাঁডিয়ে। তথন গলির শেষ প্রান্তে মল্লিকদের বাডি ঠাকুরঘরে আর্তির কাঁসর ঘণ্টা বাজুচে। অনেকক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠকে ঠকে বারবার সে প্রাণাম করলে: ভারপরে চলে গেল।

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখলে। লিখেই নিজে গিয়ে তখনি ডাকবাকসে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগল সে চিঠি যেন না পৌছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ তুলে চাইতে পারলে না ৷

সেই দিনই বনমালী মধপুরে চলে গেল, কোণায় গেল কাউকে वत्न (शन ना ।

কালেজ খোল্বার সময় সময় ফিরে এল। তখন সন্ধ্যাবেলা। সামনের বাভির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব কোথায় **हरल (शर्ड** ।

वनमानी वरल উঠল, "याक्, ভालई श्रारह! ऋथित (वाकात মত এমন বোঝা আর নেই !"

ছরে গিয়ে দেখে ডেক্ষের উপরে একরাশ চিঠি। সব নাচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, ভাতে পাডার পোফী-আপিদের ছাপ।

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুল্লেনা। একবার কেবল সেটা কেরোসিনের আলোর সাম্নে তুলে ধরে দেখ্লে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পফ্ট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে এও ভেমনি অস্পফ্ট অকর।

একবার খুল্তে গেল, তারপরে বাজের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে নিজের মায়ের নামে শপথ করে বল্লে—"এ চিঠি কোনো দিন খুল্ব না।"

শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# ঝিলে জন্মলে শীকার।

----:0:----

কলিকাতা, ২০শে অগন্থ, ১৯১৭।

সেহের অলকা কল্যাণ,

শীকারের রাজ্যে ব্যাদ্রবীরকেই সম্মানের প্রথম পদবী দেওয়া উচিত, তিনিই এ-রাজ্যের অধিনায়ক। যদিও এ-রাজকীয় জাতির সংখ্যা ততো অধিক নয়, তবুও আমাদের বিশাল অরণ্যপ্রদেশ সকলে, তাদের নির্ববংশ হবার সন্তাবনা খুবই কম। অনেকে মনে करत्रन याभाषाजित वश्मकरायत षर्ण मीकातीतारे विरमयत्राभ দায়ী: একথা আফ্রিকা আরে আমেরিকার সম্বন্ধে হয়ত বা সভ্য। **ठजुञ्जान त्रांटकात माधावन প্রकार्टात्र, यमन হরিণমহিষের সংখ্যা.** আমাদের দেশে এতই ভ্রাস হয়ে গিয়েছে যে, সেটা একটা ভাবনারি বিষয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি মুগয়ার নিয়ম মেনে চলে. আর যথার্থ যার এ সম্বন্ধে অনুবাগ আছে, সে কখনো নির্বিচারে জীবহতা। করে না: যাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, তারা প্রায়ই প্রলয় কোয়ান, আরু যাতে অধিক সংখ্যা মৃত্যুমুধে পতিত না হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখে। কিন্তু শীকার যাদের ব্যবসায় আর জাবিকা উপার্জনের উপায়, তারাই কোন নিয়ম গ্রাহ্ম করেনা, জীবহত্যাকাণ্ডে সংখ্যা নিয়মিত করবার চেষ্টা তাদের আদে নাই। এই ব্যত্যাচার রহিত

করবার জ্বস্থে অনেক বিধিবিধান প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে আরও সতর্ক সাবধান হওয়া আবশ্রুক, তা নাহ'লে আমরা যে-সকল দৃশ্য আর যে আনন্দ উপভোগ করে গেলাম, আমাদের বংশধরদের ভাগ্যে আর তা' ঘটবে না।

বহুবৎসর পূর্বেব কটক জিলায়, এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি, এক একটা শীকারযাত্রায় প্রায় তিনশত অমুচর সহযাত্রী হত-এর মধ্যে সাবার অনেকে সেকেলে-ধরণের বন্দুক ঘাডে করে আসত। দিনের শেষে আমরা যখন তামুতে ফিরতাম, তখন এই অনুচরগণ সবাই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে দেখলে, আমরা আপনাদের ভাগ্যবান বলে জ্ঞান করতাম। এরা এক এক জ্বন, ত্রিশ ত্রিশ গল তফাতে, বন্দুক ঘাড়ে জঙ্গল ঘিরে খাড়া হয়ে যেত: যে হতভাগারা উত্তরাধিকারী সত্তে কিন্তা পয়সার জোরে এমন সব দানব-অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে নি. তারা গিয়ে পাহাডের মাথার উপর চডত, আর সেখান হতে মহাদেবের ভূত-প্রেতের মত অমানুষিক চীৎকার করে, ঢিল পাট্কেল, বড় বড় পাথরের চাঙড়, ছুঁড়ে, গড়িয়ে, শীকার খেদিয়ে এক ব্দায়গায় জড় করবার চেষ্টা করত। কিন্তু সে চেষ্টার ফল কিছুই হ'ত না। ময়ুর, চিকারা হরিণ, শুকর ছানা, সঞ্চার — যাই পাশ দিয়ে যাক না কেন, অমনি এরা সেই সেকেলে বন্দুকগুলো ছুঁড়ভ। ধদিও বেশী কোন বিপদ ঘটতে আমি এপর্যান্ত দেখিনি, সে কিন্তু ভাদের পুর্বিপুরুষের পুণ্যের জোরে; মরতে মরতে অনেকে কোনরূপে বেঁচে এসেছে। বিশ্বস্তসূত্রে বেনেছি যে এ অবস্থায় বিপদ ঘটাই নিয়ম, আর ঘরের ছেলে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসাটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। বেশ বোঝা যায়, এই সব বুনোলোক যারা জন্মলের অন্ধিসন্ধি খুব ভাল করেই আনে, তারা যে সময়ে-অসময়ে নির্বি-চারে অনেক জীবহত্যা করে. সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই ভারতবর্ষের অরণাপ্রদেশে আরণাক্ষরে সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হয়ে যাছে। যে প্রধান শীকারী আমার মুগয়া-ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্মে নিযুক্ত হয়েছিল, সেও দেখলাম এ প্রলোভন এড়াতে পারল না : यে দিন আমি পৌছেছি, সেইদিন সকালেই সে এ মুগয়া-রীতিবিরুদ্ধ কাজটি করলে। ভাল করে ভোর হণার আগেই বনের পথে সে বাঘের পায়ের দাগ খুঁজ্তে গিয়েছিল: কথা ছিল থোঁজখবর করে, ব্যাদ্রবীর কোথায় শিবির স্থাপন করেছেন, ভার সংবাদ নিয়ে আসবে। একটা মহুয়া গাছের ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে, শীকারীর সেকেলে হন্দুকটি, একথানি গামোছা, রক্তের জুলি, আর তার থেঁথলান অর্দ্ধেক-খাওয়া শরীরটা পাওয়া গেল। পরে আমরা জানলাম, এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড, একটি মানুষখাওয়া বাঘিনী আর তার ভরুণ বংশেধরেরা করেছে।

খুব সম্ভবতঃ শীকারী একটি চিত্তল এর্থাৎ গুলবাহার (Spotted deer) হরিণের আশায় আশায়, সেইখানটিতে লুকিয়ে বসেছিল.— মৎলব, যদি দেখা হয় তবে সেটিকে মেরে আনবে—ইতিমধ্যে বাঘিনী এসে তাকেই শীকার করে ফেল্লে। সে অঞ্চলে যতগুলি বাঘ ও বাঘিনী এসে বসত করেছিল, তারা সবাই মহামাংসের পক্ষপাতী. মুগমাংসেও তাদের অফুচি ছিলনা, কাজেই মানুষটিকে আগে পেয়ে ভাকে আর ছেড়ে কথা কইল না। এসব শীকারীরা যেমন নির্নিচারে वनद्रात्का कोवहिश्मा करत्र त्वजाय, मत्न इन वत्नत्र अधिष्ठीकौत्तवेजा এর প্রাণ নিয়ে তেমনি তারি প্রতিশোধ তুল্লেন। নর-মাংস আর মুগমাংসলোভী বাঘেদের কথা বলতে গেলে, বলা উচিত, তারা ভিন্ন গোত্রীয় হলেও, একজাতীয়।

তাদের বিপুল শরীর, দৈর্ঘ্য দশফুটের কিছু উপর (রোলগু সাহেবের পরিমাপরীতি অমুদারে); শস্ত্রভামলা বঙ্গমাতা তাদের নামকরণ করেছেন, "বাঙ্গলার কাছেরাজ্ব"। বঙ্গভূমির জ্বলবাতাদের গুণে তাদের বরবপু শুধু দৈর্ঘ্যে নয়, আয়তনেও বৃদ্ধি পায়, তাই তারা দেখতে সহরের কাঙাল কেরাণীদের মত নয়, মফঃস্বলের মহিমান্বিত অমিদার ও রাজারাজভার মত মেদমাংসবত্ল, চালচলনও বিশেষ গস্তীররকমের। কিন্তু যে সব বাঘ শীকারের সন্ধ:নে শুধু মাঠে-বনে নয়, পাহাড়ে আর পাহাড়জ্লীতে চলাকেল করে, তাদের দেহগুলি, ক্সিপ্রগতি হাজপুত বীরের মক্ত দীর্ঘকায়, বদা মাংস-বর্জ্জিত, অন্থিমজ্জার সাম্যে দেখতে হুঠাম হুন্দর। তারা চতুর, সতর্ক, জ্ঞতগতি, সহসা তাদের শীকার করা কঠিন; কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উপত্য-কায় ফাক্তন চৈত্রে কিম্বা তার কিছু পূর্ব্বেই, ষখন নদীতীর আর বনভূমি মরকতশামলভূণে সুসজ্জিত হয়, বাধানের মহিষের দল সেখানে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে আহারবিহার করে' দিব্যি হাষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তাদের শী দার করে' করে,' ব্যাঘ্রবীরেরাও শীঘ্রই ব্যুচ্যেরস্ক শালপ্রাংশু মহাভুক্ত হয়ে ওঠে; তথন তাদের দিখিক্ষী, অখ্যেধ যজ্ঞকারী রঘুবাঞ্চ বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। পাহাড়ের দেশে ব্যান্ত্রের ভাগ্যে পশুলাভ সহজ ব্যাপার নয়, অনেক পরিশ্রমই করতে হয়; হরিণ শুকর ভারি চতুর, পারতপক্ষে ধরা দেয়না, দিন গুল্বান করতে অনেক মেহনত দরকার। ভাই প্রাণধারণ তথু চলে, ভুঁড়িটি গড়ে তোলা আর হয়ে ওঠে না, কাজেই নতুন কর্মক্ষেত্র খুঁজে নিডে

হয়। এঁদের সম্বন্ধে যা ব'লাম, চিতা ও নেকডেদের বিষয়ও সেই কথা বলা চলে। এই রকম ব্যাঘ্র-রাজদম্পতি যেখানে রাজহ করে. সেখানে অন্য কেট আর অন্ধিকার চর্চ্চা করতে আসে না. ভারা ভিন্ন রাজ্য অধিকারচেষ্টায় দুরে যায়। এছাড়া আরও এক কারণ আছে. যে রাজ্য কোন এক ব্যাঘ্রদম্পতি অধিকার করে থাকে, সেখানকার পশুপ্রকা আতারক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হয়ে ওঠে। কার্কেই সেখানে মুগয়ার স্থবিধা বড একটা ঘটে ওঠে না। সেখানে থাকলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু উলুখড়ের প্রাণ যায় না, পেটও ভরে না। তাই স্বার্থসাধন করবার জ্বয়ে স্বতন্ত্রদেশই শ্রেয়। এ ছাড়া. দেশবিশেষে এই সব অন্ত বাস করতে একটু বেশী ভালবাসে। তোমাদের মনে আছে বোধহয়, আমাদের হরিপুরের কাছাকাছি জঙ্গলে, ভিন তিনটা চিতা, তিন মাসের মধ্যে, উপরি উপরি, আমার গুলিতে মারা পডেছিল।

এদের স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ, আয়তনে এবং চতুরতায়। মেয়ের। চালাক বেশি, এমনি করে বোধ হয় তারা গায়ের জোরের অভাবটা পুরিয়ে নেয়। তা নইলে পুরুষদের কাছে স্ত্রীকাতিকে খাটো করে কোন কথা বলি, এমন সাধ্যি আমার নেই। অলক্মণি, ভোমার এ বিষয়ে ভীত হবার কিছু নেই, নাহয় তোমার পতি-দেবতাকে এইটকু পড়ে শুনিয়ো না, ভাহলেই কোন গোল হবে না ! সন্তান পালন আর রক্ষণের অস্ত্রেও বাঘিনীকে অনেক সময় বেশি সতর্ক হতে হয়। কেননা বাপেদের প্রাস হতে তার পেটের ছেলেদের রক্ষা করবার জঞ্চে অনেক বৃদ্ধিবরচ, অনেক ফন্দীআঁটো দরকার হয়। শুধু ডাই নয়, এই সময়ে ভার ছেলেদের আর আপনার ভরণপোষণের ভার নিজেকে না নিলে চলে না। যিনি অম্মদাতা তিনি কিছুই করেন না, উল্টে ছেলেগুলিকে কেমন করে মারবেন, সেই মংলবে কেরেন। ছেলেগুলি কিছ বড়সড হয়ে যখন আত্মরকা করতে পারে, তখনি তাদের মায়ের ভাবনা যায়। তোমরা স্বাই ভান বোধ হয়, বেডালের মত বাঘেরাও श्विधा পেলেই ছানাদের খেয়ে ফেলে। তাই মা তাদের অনাহারে. অনিদ্রায়, রাতদিন প্রাণপণ করে পাহার। দিয়ে থাকে। একবার আমি মস্ত একটা বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম, কিছুতেই আর নাগাল পাই নে. ভারপর সাবালক পুত্র-হত্যা-পাপের বমালসাক্ষীভেই সে বাঁধা পডল। গ্রামের কোন লোক একদিন ভোর হবার কিছ আগেই তার বাডীর কাছে বাঘের ভাক শুনে কেগে ওঠে। তার বাডীখানি গ্রামের এক টেরে বনের কাছাকাছি ছিল। শেষ রাতের উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে. সে দেখলে চুটি মস্ত চি ভা মাঠের উপর খেলা করছে। হঠাৎ ভয়ানক গर्डक स्थाप (भारत विवास पिर्य कि. जूरस्त माध्य य वासम वछ. আকারে আয়তনে বোঝা গেল সে পুরুষ, অস্টির উপর ঝাঁপিয়ে পডল আর কুকুরে যেমন ইত্রুরকে নাক্ড়ানি দিয়ে টান মেরে ছঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি তাকেও ছঁড়ে ফেলে দিলে। বেচারী জলে ভরা একটা নালার মধ্যে গিয়ে পড়ল, করুণাময় পিভা আর তার থোঁজ খবর নেওয়া দরকার বোধ করলেন না, সে পড়েই রইল। এ খবর ভোর-রাতে আমার কাছে পৌছল, কাজেই এর পরে তাকে খুঁজে বার করা আমার পক্ষে কিছুই কঠিন হল না-এই ক'দিন ধরে ব্যাস্থবীরের ভল্লাসে আমাকে ভারী হয়রান হতে হয়েছিল বাচ্ছাটি মায়ের কাছে একটুথানি আদরের চেষ্টায় পিয়েছিল, বাবামশায়ের বুকে আর সে-টুকু সইল না---পুরুষব্যান্ত

ভালবাসার স্থলে কারো আধিপত্য সইতে পারে না-এমন কি নিজের পুত্রেরও নয়।

্ভোমরা মনে কোরনা বাঘ কিন্তা চিতা, জলের ঘেঁষ নিভে চায় না ; সচরাচর ভারা জলে পা দিতে চায় না সভ্যি, তবে দরকার হলে স্রোভে গা ভাসাতে আপত্তি কিম্বা অনিচ্ছা দেখায় না। আমার বন্ধবর্গ— যাঁদের সকলেরই সঙ্গে ভোমরা বিশেষ পরিচিত-ভামায় বলেছেন আসামে, শ্রীহট্টে বাঘণীকারের সময় তাঁরা দেখেছেন —এরা সাঁডার দিয়ে বড বড খাল বিল বেশ পার হয়ে যায়। একবার একটা বাখ দেখে তার অনুসরণ করে যেতে হঠাৎ দেখলেন, সে যেন ধোঁরার মত কোথায় মিলিয়ে গেল, ভার আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সম্মুখে ঘাসেঢাকা মাঠ, তার চারদিকে হাতীর উপর শীকারী, এর মধ্যে কোন যাত্রতে এমন অসাধ্য সাধন ঘটল, কারো বোধগম্যই হ'ল না। ক্রমে আবিষ্কার হল মাঠের একধারে একটি খাল-বাঘটি টুপ করে ভারি কলে নেমে, শুধু মাথাটি কলের উপর কাগিয়ে রেখে, কিনারার একটি বনঝাউগাছ মরিয়া হয়ে সাঁকড়ে ধরে আছে—সেই অবস্থাতেই সে মহারাজার--গুলিতে মারা পড়ল।

একবার একটা বাঘ, কিম্বা চিতা, যাই বল, (এদের মধ্যে সামিত কিছ প্রভেদ দেখি নে, যদিও অনেকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন ) মস্ত একটা বেভবনে ঘনঝোপে কোণ-ঠাসা হয়ে আটুকা পড়েছিল, পালাবার পথ ভার একটিমাত্র ছিল, তাও আবার খালের ধারে। হেঁটো-ধৃতির মত কম-চওড়া একটা খুক্ষি পথ, আমি তারি পালে টুল. निष्म नुकित्य, जात नाविजीत्तत नामाय त्राहिनाम। नीकातीका চারিদিক হতে বন ঘেরাও করে' পিটতে পিটতে আসছিল, আমি একাস্ত উৎস্ক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম—তথন আমার অবস্থা "প্রতিপতিত্রে, বিচলিত পত্রে, শক্ষিত ভবদত্পযানং" !— কিন্তু কৈ, কারো দেখা নেই—আর আমাকে এড়িয়ে সে পথ দিয়ে কেউ যে পালিয়ে যাবে, তারও কোন উপায় ছিল না। শুধু একটিবার জলে ভারী কিছু পড়বার ক্ষাণ একটা শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হয়েছিল, কিন্তু সে এমন অস্পর্ক যে, তাতে করে অমন প্রকাণ্ড জানোয়ার যে জলে বাঁপ দিয়ে পড়েছে, একথা মনে করবার কোন কারণ ঘটে নি; আর সে শব্দ এতই ক্ষাণ যে, কিছুতেই ভাবতে পারি নি যে অরণ্যস্মাট শার্দ্দ্ল প্রাণ রক্ষা করবার জন্মে জীবননদীতে শেষ সম্ভরণে প্রবৃত্ত। নৈরাশ্র আর বিস্ময় যুগপৎ আমার মনকে অধিকার করলে।—হঠাৎ প্রহরী একজন চীৎকার করে উঠল, অক্স শীকারীদের নিয়ে সেই শব্দ অমুসরণ করে গিয়ে দেখি, সন্তর্পণে বাঁপিয়ে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে ওপারে পৌছে, সে চুপি চুপি পলায়নের চেন্টায়় আছে,—শীকারীর চীৎকারে বাধা পেয়ে, সবে থম্কে দাঁড়িয়েছে!

এমনও দেখা যায়, বাঘ ১২০ হাত চওড়া খরলোভা নদী সোজা সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে, নদীর কিনারা পর্যান্ত তার পায়ের দাগ ছিল, তারপর ধারে ধারে অনেকদূর সাবধানে হেঁটে গেছে, নিরাপদ পারঘাট বেছে নিয়ে তবে জলে নেমেছে। সাঁত্রে অঞ্চপারে গিয়ে, যেখানে একটি গাছ জলের উপর একেবারে হুম্ড়ি খেয়ে পড়েছিল, সেইখানে কঠিন মাটি পেলে ডাঙায় ওঠা যে অপেকাকৃত সহজ্ঞ হবে, তা সে ঠিক অমুমান করে নিয়েছিল। যদিও সোজা সেধানটিতে পৌছবার জয়ে ল্যোতের মুধে সাঁতার দিতে বিশেষ কইটই হয়, তবুও লক্ষাক্রই হয়ন, প্রাণপণ চেন্টায় আপন অভান্ট সাধন করে নিয়েছিল।

अहे भव नहीरक भर्यां मर्याया विश्वाम कत्रा हत्त ना, **ख्रु** हि छा-পদেশের এতিহাসিক বাঘের চেয়ে, আমি যার কথা বলছি, ভার বৃদ্ধি তীক্ষ ছিল,—তাকে আর পথচলা পথিকের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে হয় নি। অক্স একটা বাঘ আর একবার সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে, ক্লেলের জালে আটকা পড়ে বেঘোরে মারা যায়। পরদিন ভার মুত দেহটা জেলের। আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছিল। এরা কই মাগুর ধরবে বলেই জাল পেতেছিল, কিন্তু এমন নতুন শীকার পেয়ে তারা ভারী খুদি হয়, লাভও করেনি মন্দ! তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই. আমাদের বাড়ীর উত্তরে যে বিল আছে, চওড়ায় এক মাইলের উপরে হবে। যথাকালে এখানে হাঁস চণাচৰি, আর স্নাইপের মস্ত মেলা বলে যায়। কথায় বলে "গাঁ। দেখ্বিত কলম, আর বিল দেখ্বিত চলন":-এ বিল সেই বিখাত চলন-বিলের শাখা, এরি ধারে জলাভূমিতে বছর কুড়ি আগে বুনে। মোধের দল চরে বেড়াত। একবার চুর্গা পূজার সময়, তথম আমরা ছেলেমামুষ, নবমী পূজার দিন ব্রাক্ষণ ভোজনের দই ক্ষীর আর এসে পৌছয় না, ফলারেবামন পাত পেতে বসে গেছেন ; কর্তারা ঘর-বার করছেন, এদিকে যেখান দিয়ে নৌকা করে গোয়ালারা দই ক্ষীর নিয়ে আসবে-একপাল বুনো মোষ সেখানটিতে পথ আটক করে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িমাঝির সাধ্য কি ষে নৌকা বেয়ে আসে। এ মোষের পাল তো হুবোধ বালকের দল নম্ন যে ভাদের বুঝিয়ে পড়িয়ে কিছু স্থবিধা হবে! তাই যভক্ষণ এই মহিষাস্থরগুলি আপনা হতে পথ ছেড়ে না দিলে, ভঙক্ষণ মহিবম্দ্নিনীকে ভোগের জন্মে মুখটি বুঁজে প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। এখন আর সে জলাভূমি নেই, বিলগুলি মাঠ হয়ে চাষবাল চলছে, মহিষাস্থরও তার মোলাহেবের দল নিয়ে **অক্ট**ত্র চলে গেছে।

পাহাড় ভলীর বনজন্মলে, বৈশাধ জৈয় ঠ মাসের অসহ গ্রীম্মে, বাঘরা প্রায়ই নালায় গিয়ে পড়ে থাকে, তবে ভিন্ন কারণে, (মামুখে যে কারণে নালার আশ্রয় গ্রহণ করে, এখানে তা নয়!); আমরা যেমন গরমের দিনে নাইতে নেমে আর উঠতে চাইনে, এও ভেমনি আর কি।

(ক্রমশ)

### পত্ৰ।

---:\*:---

শ্রীযুক্ত সবুল পত্র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু-

সবুজ পত্তের মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্কে চু'একটি কথা, পাঠকদের তরক হতে নিবেদন করছি। অবশ্য পাঠকমাত্তেই যে আমার মতের সঙ্গে সায় দিবেন, এমনতর প্রত্যাশা করি নে।

সবুজ পত্র যথন প্রথম প্রকাশিত হল, তথন প্রবীণদের নিকট হতে যে ও পত্রিকা আশীর্বাদ ও সমাদর লাভ করবে, সে ত্রাশা অবশুই কেউ করেন নি; কিন্তু নবীনরা যে ওকে অন্তরের সহিত অভ্যর্থনা করবেন, সে আশাটা করা গিয়েছিল। তরসা হয়েছিল আমাদের সামাজিক চুর্গতির দিনে এ পত্রিকাখানার পশ্চাতে আমাদের বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুক্ত সবুজ মনগুলি rally করে, মুক্তির গগনচুত্বী ধ্বজা এম্নি শক্ত করে তুলে ধরবে যে, নবারক crusade-এ জয় না হওয়া পর্যান্ত সে পতাকা কখনো নামানো হবে না;—মুক্ত হাওয়ায় কম্পিত পতাকার তালে তালে স্বাধীন বক্ষের ভিতর সতেজ প্রাণগুলিও স্পান্দিত হতে থাকবে। সে আশা অনেকাংশেই ফলবতী হয় নি, কেননা তাহলে যাঁরা সবুজ পত্রের মতে subscribe করেন তাঁরা, একেবারে অক্ষম না হলে, পত্রিকাখানাকে বাঁচিয়ে রাখবার কম্ভ তাতে

subscribe করতেন। গ্রাহকদের নিকট হতে একটু বেশি মূল্য পেলে, ও পত্রের পেট ভরলেও প্রাণ ভরবে না। অভএব পাঠকদের দিক থেকে কিছু বুলা আবশ্যক বোধ করছি।

বাংলা দেশের প্রায় কোনো পত্রিকারই একটা বিশেষ ভঙ্গী নেই। একখানা পত্রিকাকেই হরেকরকম মনের খোরাক জুগিয়ে চলতে হয়:—বে ভাবতে চায় তাকে ভাবাতে হয়, যে কাঁদতে চায় তাকে কাঁনাতে হয়, যে হাদতে চায় তাকে হাদাতে হয়, ততুপরি আর্টগ্যালারি খুলতে হয়, এবং স্বরলিপি সরবরাহ করতে হয়। সাতমিশালি রং সাদা হতে বাধ্য, কাজেই আমাদের দেশের অনেক পত্রিকারই, ওজন কিংবা পরিমাণ যতই থাকুক, রঙের অভাব বড় বেশী। অবশুই এ অবস্থার . জন্ম আমাদের যে দারিদ্রাই অংশতঃ দায়ী তা অস্বীকার কচিছ নে কেননা একাধিক পত্রিকা নেবার মতো সঙ্গতি আমাদের দেশের বেশি লোকের নেই: কিন্তু এর জন্ম প্রধানতঃ দায়ী যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন, তা অস্বীকার করলে সভ্যের অপলাপ করা হবে। কোথায় আমাদের মনের সেই চুর্নিবার পিপাসা, যার চরস্তু ভাগিদে নব নব বার্ত্তা নিয়ে নব নব পত্রিকার অভ্যাদয় হবে? কোথায় সে চিন্তার বিশিষ্ট ধারা, যার সাহায্যে আমাদের মনের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি ? আমাদের মনের বিশিষ্টতা থাকলে, পত্রিকারও থাকত। পাশ্চাভ্যে যে তা আছে তার প্রমাণস্বরূপ, কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, এমন অনেক কাগজের নাম করা যেতে পারে, যা বহুকালাবধি কোন বিশেষ শ্রেণীর চিন্তা-ধারা বিতরণ করে জন সাধারণকে পরিপুষ্ট করছে, এবং নিজেও পরিপুষ্ট হচ্ছে।

সাতমিশালি সাদা রং থেকে---সেরি-কিরণ যে সাতমিশালি ভা

সকলেই জানেন-সবুজ রংটা বের করে চোথে পড়িয়ে দেবার চেন্টা যে বার্থ হচ্ছে, ভার কারণ আমি যা বুঝতে পারছি ভা এই যে, সাদা আলোয় গন্তব্যস্থানটা সুস্পাই করে, আর সবুক আলোয় ছা ঝাপসা হয়: আবার সবুজ আলোয় নৃত্য করবার যদি একটু প্রবৃত্তি হয়, সাদা आत्मात्र का नितं यात्र। नृकानिज्ञ आभारमत्र नत्र,—भाम्हारकात्र; আর বাঙালী যুবক বায়োক্ষোপে Shackelton Expedition-এর ছবি দেখতে যতই ভালোবাত্বক, একটি স্থান ব্যতীত অপর কোন ঝাপদা জায়গায় লাফিয়ে পড়তে সে একান্তই নারাজ। সে স্থানটি হচ্ছে বিবাহ-বাসর। অবগুণ্ঠনের ভিতরকার সম্পূর্ণ অপরিচিত বস্তুটি আহার ও পানীয় সরণরাহ করবার উপযুক্ত হলে, সে আর কিছুর জন্মই কেয়ার করে না। এরূপ ঝাপসার প্রতি সংস্কারগত অন্তরাগ সম্ভবতঃ আমাদের জাতির কবিত্বের প্রমাণ। এ অবস্থায় যাঁরা পাটেল বিল সমর্থন করছেন তাঁরা যে পাট্কেল পাচ্ছেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। সরকার বাহাত্ব যদি পাটেল বিল তুলে না নেন, ভবে পাটেল বিলের বিরোধীরা যে পটল ভোলবার কাছাকাছি যাবেন, তা অসম্ভব নয়। क्तिना **উक्त** विन रव **एक्ष् अनवर्ग** विवाह आहेन निक कतरव छ। नव्न, নরনারীর পূর্ববরাগকেও প্রশ্রেয় দেবে এরপ আশা করা বেতে পারে; কারণ যাঁরা বিবাহ করবেন তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিলের স্মরণ গ্রহণ করবেন,--- যাঁরা বিবাহ করাবেন তাঁরা নয়; এবং যাঁরা এরূপ বিবাহ করবেন, তাঁরা পর<sup>্ট</sup>ম্পরকে দেখেশুনেই বিবাহ করবেন।

যাঁরা বিবাহ নামক এত বড় ঝাপসা জিনিসটিকে এক মূহুর্ত্তে সায়ত্ত করে ফেলবার অমাসুধী শক্তি লাভ করেছেন, তাঁরাই আবার অপর কোন ঝাপসা জিনিস দেখলে যে একদম পিছ-পা হয়ে পড়েন কেন, ভা মনস্তব্বিদের। বলতে পারেন। সবুজ পত্র যে পথ দেখাছে সে, পথে অগ্রসর হলে কোপার গিয়ে পড়ব ভার ধারণা আমার নেই, অথচ দশের পথে চললে কোপার গিয়ে পেঁছব তা বিলক্ষণ জানা আছে ;—সেহচ্ছে যেখানে রয়েছি, সেখানেই। এব ছেড়ে অপ্রবের পানে ছোটবার পরিণাম ছিভোপদেশে দেখেছি। সভএব সবুজ পত্রের আহ্বানে কর্ণপাত করবার যুক্তি-যুক্ততা প্রমাণিত না হলে, যুবকর্দ্দ যে অমনি অমনিই অক্লের পানে ছুটে চলবে, এমনতর প্রত্যাশ্য আমাদের দেশে করা চলে না।

মানবজীবনের লক্ষ্য কি ?—এর জবাব নিঃসক্ষোচে দিতে পারেন, এমন স্পর্কা যে কেউ রাখেন না, তা জোর করে বলা যেতে পারে। অবশ্রই "ধরি মাছ, না ছুঁই পানী" নীতির অনুসরণ করে "যা ভালো তা-ই লক্ষ্য" জবাবটা দেওয়া চলে। দার্শনিকেরাও দেখতে পাছিছেলটোট খেতে খেতে স্প্তির লক্ষ্য সম্বন্ধে ঐ নিরাপদ উত্তরটিই দিয়েছেন। ইভিমধ্যে দার্শনিকদিশের মুখব্যাদান দেখে, এর পরে পাঠকেরাও "ভালো"র মানে সম্বন্ধে আর প্রদা করবার ভরসা পাচিছেন না।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ও প্রশ্নটি চুক্তর হলেও, মীমাংসা করবার চেষ্টা অবিশ্রাম চলেছে; কেননা মামাংসাটা এতই জক্ষরী যে, এর একটা কিনারা না হলে জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপ অর্থহীন বলে মনে হয়। এথিকুসের স্তপাকার পর্বত ক্রেমেই উঁচু হয়ে উঠছে, এবং মানবের এ চেক্টারও যে কোনকালে অবসান হবে, এমন লক্ষণ মোটেই দেখা যাছে না;—কেননা দিনের পর দিন মামুষের "angle of vision" বদলে যাছেছ।

এই ভাঙাগড়ার ভিতর বাঙালী জাতির আদর্শটি চিরন্থির রয়েছে বলে যে গর্বব করা হয়ে থাকে, বিশের মাপকাঠিতে সে গর্বের মূল্য নিরূপণ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রশা হতে পারে—যেটা এতদিন আবশ্যক হয় নি, আজ হঠাৎ আবশ্যক হয়ে পড়ল কেন? উত্তর নিতান্ত সোজা। ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্বোম—এ গুলির প্রায় সব ক'টিকেই জয় করে মানবজাতি দেশ দেশান্তরে অবাধে বাতায়াতের পথ একেবারে উন্মুথ করেছে। পূর্বের ন্যায় জীবনসংগ্রাম আর দেশবতে আবদ্ধ নয়.—একেবারে বিশ্বযাপী হয়ে পড়েছে।

জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করতে হলে আমাদের কয়েকটি রত্নকে যে স্যত্তে রক্ষা করতে হবে, এমন কোনো যথার্থ হিতকামী সমাজ সংস্পারক নেই, যিনি তা অস্বীকার করেন। তবে এখন কেন নূভনের আবিশ্যকতা বেশি, যাঁরা "অরণ্যের বাণী" পড়েছেন তাঁদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, এবং ওর চেয়ে স্থানর করে বোঝানো সম্ভব বলে মনে হয় না।

কিন্তু যে, সকল চিরাগত সংক্ষারের স্তুপীকৃত জালজ্ঞাল জামাদের একেবারে চেপে রেখে এক পা'ও অগ্রসর হতে দিচ্ছে না, সে গুলোকে আর কতকাল এমনি করে পোষণ করে রাখব ?

একটা প্রচণ্ড জবাব প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, মনু পরাশর যে-সকল ধারা গভীর চিন্তার ফলে প্রণয়ণ করলেন, কার এরপ স্পর্দ্ধা যে স্বীয় সীমাবদ্ধ ভর্ক-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে সে-সকল ধারার সমীচীনতা ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে !— যুক্তিটি যে প্রবল তা মানতেই হবে! বিধাতার প্রোষ্ঠ দান মানুষের ব্যক্তিম্বকে অপুমান করে যিনি ভাববার ও চিন্তবার দায় হতে অব্যাহতি লাভ করেছেন, তাঁকে

ভর্ক করে বোঝাবার তুংসাহস সম্ভবভঃ কেউ রাথেন না; ভবে ভাঁর পক্ষে একথাটি মাঝে মাঝে ত্মরণ করা সম্ভবভঃ শক্ত হবে না যে, যে্-সকল মহাপুরুষ আমাদের জাতীয় জীবনকে কিছুমাত্র সভ্য ও সৌন্দর্য্য দান করেছেন, ভাঁরা সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন—

> "গাঁরা দবল, স্বাধীন, নির্ভয়, সরলপ্রাণ, বন্ধনবিহীন, সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্ঘ্য জ্যোভিন্মান, লাজিয়া অরণ্য নদী পর্বত পাষাণ,

> কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ সবলে সমস্ত বিশ্ব করিছেন ভেদ।"

শাদের চোথে সভ্যের শুভ আলোক একেবারে নির্বাণিত হয় নি, গাঁরা স্থম্থ হতে বিচারপ্রবৃত্তিকে একেবারে নির্বাণিত করে জীবনযাত্রাকে নিরুছাম ও নিশ্চেষ্ট করেন নি, অথচ সমস্ত হাদয় দিয়ে সভাকে আহ্বান করবার শক্তি হতে বঞ্চিত; আশা করা যেতে পারে তাঁদের sophistry-র মৃত্ত-গুঞ্জন সর্ব্ব পত্রের মর্ম্মর কলভানের নীচে চাপা পড়ে যাবে।

যে sophistry-র বিষয় উল্লেখ করা গেল তা যে মনঃকল্পিত নয়, তা ছ'একটি দৃষ্টান্ত দিলেই স্পান্ত হবে। কোন এক ছলে সামাজিক কুসংস্থারকে প্রাণীদেহের Vestigal organ-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণীদেহের Vestigal organ-এর কোনো প্রায়োজনীয়তা না থাকলেও, তাতে অন্তপ্রায়োগ করলে যেমন প্রাণীর মৃত্যু ঘটতে পারে, তেমনি আবহমান যে সকল কুসংস্কার চলে আসছে, অর্থহীন হলেও তাদের উপর হঠাৎ হস্তক্ষেপ করলে সমাজ-শরীর একেবারে ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। অতএব কি জীবদেহের Vestigal organ, কি সমাজিক কুপ্রথা—উভয়ের তিরোধানের জন্ম নীরবে অপেক্ষা করাই বিজ্ঞজনোচিত। আর এক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, evolution একটি একটানা উর্দ্ধগামী ব্যাপার নয়;— মোটের উপর তার গতি উন্ধতির দিকে হলেও তাকে উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে, টেউয়ের মতো, অগ্রসর হতে হয়। অতএব সমাজ-শরীরের কোন সাময়িক তুর্গতি দেখে ভয় পাওয়া অসুচিত, কেননা তা evolution-নিয়মের অপরিহার্য্য অন্তর্

কালের উপর বরাত দিয়ে সহিষ্ণৃতার দাবী করা অবশ্যই সে জাতির পক্ষে শোভনীয়, যে জাতির অপরিসীম ধৈর্ঘ্যের পরিচয় পাওয়া যায় বালবিধবার হুঃসহ নিজ্জলা উপবাসে ও লাঞ্ছিত পত্নীর নীরব অঞ্পাতি।

জীবদেহের সহিত সামাজের সাদৃশ্য যেরপে স্থাতিন্তিত করা হয়েছে, ভাতে ত্ব'একটি কলমের থোঁচার ভাকে টলানো সম্ভব নয়। আমাদের সামাজিক জীবনে এ সাদৃশ্যের শাখা-প্রশাধার ঘননিবিড় ছারাকে আত্রায় করে কোন কোন অর্থহীন সংস্কার নির্বিবাদে বসবাস করছে। উদার আকাশের শুভামালোক ভাদের উপর পড়লে ভারা পালাবার জন্ম ছুটোছুটি করে মরভো। প্রাচীন সংস্কারের সে কালিমা সামাজিক বন্ধুরভার উপর ছারা ফেলে জীবন্যাত্রার পথ অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব রক্ম ঋন্তু করে ফেলেছে।

উপমা জিনিসটি কাজ করে চমৎকার ভডক্ষণ, যভক্ষণ ওকে ওর

সীমানার মধ্যে আট্কে রাথা যায়। উপমার কাজ হচ্ছে জটিল বিষয়কে বুঝিয়ে সহজ করা; — যুক্তির point বের করা নয়। ভূমগুল কমলালেবুর মতো তু'দিক চাপা বলে, উক্ত ফলের গ্রায় টক বা মিপ্তি নয়। মনুষ্যদেহকে ব্যঙ্গ করে forked radish বলা হয়েছে বলে, উক্ত দেহ মূলোর মত মাটি কুঁড়ে নির্গত হয় না।

সমাজ্যন বলে যে বস্তুতঃ কোন জিনিষের অন্তির নেই, তা আপনি পূর্বের এই পত্রিকাতেই বলেছেন। Social organism জিনিষ্টিও যে আকাশকুস্থমের চেয়ে খুব বেশী সত্য নয়, তা বুঝতেও বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। স্থলেখক Sir Leslie Stephen বহু পূর্বেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশের ভিতর যে যোগ (abiding unity) থাকে, সমাজের ভিতর সেরূপ কোন যোগ নেই, যার জন্ম তাকে social organism বলা চলে; তিনি তৎপারিবর্ত্তে social tissue শক্টি প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলে আমাদের সামাজিক ছুর্গতিকে যে উক্তপ্রকারে সমর্থন করা চলেনা, তা বলা বাহুল্য।

আসল কথা হচ্ছে যে, মানসিক ছড়তার পরিমাণটা যখন বেশি হয়ে ওঠে, তথন যুক্তিধারার গতিটাও স্বচ্ছন্দ থাকে না ;—ব্যাধিভারে ঋজু হয়ে চলতে না পেরে তাকে বেঁকে চলতে হয়।

সত্য হচ্ছে আলোক—মনের searchlight। সে আলোক এত নির্মান ও আছে যে, যার উপর সে আলোক পড়ে তা একমুহুর্দ্ধেই স্পান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশুর মতো উগুক্ত, নির্ভীক, সরল দৃষ্টিতে তাকানো চাই। আমাদের ব্যক্তিগত জাবনে সেই সহজ্ব দৃষ্টির জভাবে সোজা জিনিষও বাঁকা হয়ে যায়। বিখ্যাত "সহজ্ব"

পদ্ম Charles Wagner সহজের গুনকার্তন করতে করতে বলেছেন—

Too many hampering futilities separate us from that ideal of the true, the just and the good, that should warm and animate our hearts. All this brushwood, under pretext of sheltering us and our happiness, has ended by shutting out our sun. When shall we have the courage to meet the delusive temptations of our complex and unprofitable life with the sage's challenge: "Out of my light"?

চির অভ্যস্ত পথে বাঁধি-বোল আউড়ে চলা সোজা হলেও, সেটা সহজ অবস্থা নয়। "সোজা" আর "সহজ্ব"—এ ছুয়ের পার্থক্য বোঝানো সস্তবতঃ অনাবশ্যক। তপঃপরায়ণ উর্দ্ধবাহুর অভ্যস্ত অবস্থাটি যতই সোজা হোক্, ওটি যে ভার সহজ্ব অবস্থা নয়, তা বলা বাহুল্য।

সেই সহজ পথ আবিষ্ণারের নিমন্ত্রণ নিয়ে সবুজ্ব পত্র আবিভূতি হয়েছে। Brushwoodগুলি কেটে ছেঁটে পরিষ্ণার করে, ভাঙা গড়ার ভিতর দিয়ে সত্যশিবস্থন্দরের আবিষ্ণারের চেটা চলছে এবং চিরকাল চলবে;—বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। হঠাৎ চলা থেমে গেলে কি তুর্গতি হয়, আমরা সবুজ পত্রের পাতাতেই অনেকবার তা জানতে পেরেছি। তাইতো লেখা হয়েছে—

"ধদি তুমি মুহুর্তের তরে ক্লান্তিভরে দাঁড়াও থমকি তথনি চমকি উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর প**র্ব্বতে** :

পাসু মুক কবন্ধ বধির সাঁধা
স্থলতামু ভয়করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধা হবে আকাশের মন্ম্মুলে
কলুষের বেদনার শূলে।"

মানবসভ্যতার এমন একটি শুর নেই যেখানে পৌছলে বলতে পারা যায় "Thus far and no further।" কি মনোজগতের, কি জড়জগতের, সব চেয়ে যে ধর্মটি সভ্য, তা হচ্ছে চলার ধর্ম। স্বষ্টি লীলার গোড়ার কথাটিই গতির কথা, তাই বলা হয়েছে "Action was the beginning of everything," এবং এই মূল সভ্যটি উপলব্ধি করেই দার্শনিকরা causality-কে category-র জন্তভূক্তি বাধ্য হয়েছেন, কেন না কার্য্যকারণসম্বন্ধ-বোধটি পরিবর্ত্তন-বোধ জ্বাৎ গতি-বোধ হতেই উভূত।

অতএব সবুল পত্রের কাছথেকে যে চলবার আফান আসছে, তাতে কর্ণপাত না করে যিনি আভিজাত্যগর্কে চণ্ডী-মণ্ডপের স্তস্তটাকে আগ্রায় করে স্থাপু হয়ে বসে থাকবার প্রত্যাশা করেছেন, তাঁর প্রতি নিবেদন এই যে, একদিন প্রত্যুবে যখন তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করবেন যে স্তস্তটা অস্তস্তলে কীটদঙ্গ হয়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে, এবং সে স্থানের মাটি ফুঁড়ে এক লক্ষ্মীছাড়া আগাছা অলক্ষিতে নির্গত

হয়ে তার কণ্টকাকীর্ণ দেহখানি সঞ্চালিত করে চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞোছ যোষণা করছে,—তখন যেন তিনি অদৃষ্টকে ধিকার না দেন।

সংস্কার-কার্য্য নানা প্রকারে চলতে পারে,—ধর্ম প্রচার করে, বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন করে, মিশন স্থাপন করে, ইত্যাদি; কিন্তু এ সকল সংস্কার সে-পরিমাণে সার্থক হবে, যে পরিমাণে তাদের গ্রহণ ও প্রচার করবার পক্ষে জনসাধারণের মন অমুকূল হবে। অতএব গোড়ার কথাটা হচ্ছে মনের সংস্কার। সেই সকলের-সেরা সংস্কার অর্থাৎ একেবারে vital point-এ হস্তক্ষেপ করেছে বলে সবুজ পত্রকে বাঁচিয়ে রাথবার চেষ্টা করা উচিত। ইতি।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩২৬।

🕮 শিশিরকুমার সেন।

# ইঙ্গ সবুজপত।

শ্রীমান চির্কিশোর

কল্যাণীয়েষ্।

আৰু ভোমাকে একটি স্থখবর দিচ্ছি।

সবুজপত্র এডদিনে বাতিল হবার উপক্রম হল। সম্প্রতি এই কলিকাতা সহরে, ইল-বল্প দল থেকে আর একটি ভরুণ সবুজপত্র বেরিরেছে, যার তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র যেমন আধ-পাকা, ভেমনি আধ-মরা। এই নবপত্র প্রথমত আকারে ছোট, বিতীয়ত ইংরাজিতে লেখা। ভালপত্রের চাইতে ভেজপত্র যেমন ফাঁঝালো, বাঁশের চাইতে কঞ্চি যেমন দড়,—বাঙলা সবুজপত্রের চাইতে ইংরেজি সবুজপত্র ভেমনি বেশি কাঁঝালো, ভেমনি বেশি দড়।

ভাষার সেই ভফাৎ, দেশী ওবুধের সঙ্গে বিলেভি ওসুধের যে ভফাৎ। লোকে বলে আলোপ্যাপি হচ্ছে ফোল্পদারী চিকিৎসা, ও কবিরাজি—দেওয়ানি। অর্থাৎ কবিরাজের কর সয়, ডাক্তারের সয় না। কবিরাজ রোগ জিনিসটিকে মুলভবি রাখতে জানে, ভারপর ভার চিকিৎসার আপিল আছে, খাস আপিলও আছে, মন কি শেষকাণ্ডে হোমিওপ্যাথি সামক বিলেভ আপিলও আছে।

ড়াব্রুবের কিন্তু সব ভড়িষড়ির ব্যাপার। আলোপ্যাথি বেমন-ভেমুন

ফৌলদারী আদালত নয় একেবারে Martial Law Tribunal.-সেখানে মানুষ পায় হয় বেকস্থর খালাস, নয় প্রাণদগু—যার উপর বার ব্দাপিল নেই। এ ছাড়া আরও মিল আছে। ইংরেজি ওর্ধ সব কটু ক্যায়, ভারপর যেমনি স্বাদ ভেমনি গন্ধ। কুইনিন আর কেইটরমইল হচ্ছে ডাক্তারখানার সেরা ওয়ধ। আর তার গল্প স্পার্শ **রলের** সক্ষে স্বারই পরিচয় আছে। ইউরোপের ধারণা—্যে-বস্ত ইক্সিয়কে নিগ্রহ করে, সে-বস্তু শরীরকে অমুগ্রহ করতে বাধ্য। **আমাদের** ধারণা কিন্তু ঠিক উল্টো। আমাদের বিশাস ইন্দ্রিয়ের উপর অভ্যাচার করলে আত্মার উপকার হয়, কিন্তু দেহের হয় অপকার। আমাদের ওয়ুধের নাম শুনলেই কান জুড়িয়ে যায়—যথা রসসিন্দুর, স্বর্ণস্টুপটি, মুক্তাভন্ম, মকর্পকে ইত্যাদি। তারপর এদের যেমন নাম তেমনি চেহারা, —কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি শুক্**শাম, কোনটি হিঙ্গলপারা; সব চিক্**চিক্ করছে, চক্চক্ করছে, দেখবামাত্র মন নেচে ওঠে। ইংরাজিতে যাকে বলে love at first sight—কবিরাজি ওয়ুধের উপর চোখ পড়ামাত্র সকলেরই সেই মনোভাব হতেই হবে। তারপর দেশী ওয়ধের অনুপান আছে, বিলেভি ওবুধের নেই। আর সে অনুপানের বালাই নিয়ে রোগীয় মরতে ইচ্ছে যার। সংমধু মরিচের গুঁড়া, মিছ্রির সরবৎ ও জামিরের রস, পানের রস প্রভৃতির সংযোগে পৃথিবীর কোন্ বস্তু না পান করা যায়, লেহন করা যায়, চিবোনো যায়, চোষা যায়। স্মালদেহকে রোগমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে বাঙলা সবুদ্দপত্র কবিরাজীর আঞায় নিয়েছেন—আর ইংরেজি সবুজপত্র মায় সার্জ্জারি আলোপ্যাথির। মহাকবি রাজশেধর সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের যে পার্থক্যের উল্লেখ ক্রেছেন, ইংরেজির সঙ্গে বাঙ্গার প্রভেদ্ধ ভাই। স্থভরাং উরি

ভাষায় বর্ণনা করতে গেলে, ইক সবুজপত্র হচ্ছে "পুরুষ-পরুষ", জার বক্ষ সবুজপত্র "মহিলা-স্কুকুমার"।

-এরপ হবার কারণও আছে। বল্ডে ভূলে গিয়েছি ষে, এই নবপতের নাম ছড়েছ Bulletin of the Indian Rationalistic Society। এই নামই প্রমাণ যে, এ পত্র বৈজ্ঞানিক সভ্য ছাড়া আর কিছই মানে না। যেমন আলোপ্যাথির, তেমনি এ সাহিত্যের ভিত্তিই হছে Biology, Physiology, Botany, Chemistry প্রভৃতি। যে কোন সামাজিক সমস্যা উঠক না কেন, এ পত্র এর একটি না একটির সাহায্যে তার হাত হাত মীমাংসা করে দেবে। অপর পক্ষে বাঙলা সবুলপত্র নিউড়ে কি বেরবে ?—কিঞ্চিৎ কাব্যরস। আর হামান-দিস্তেয় কুটলে ?— কিঞ্চিৎ দর্শন-চূর্ণ। এবং এ চুয়েরই অফুপান হচ্ছে—হাস্তরস। থোঁজ নিয়ে দেখ বাঙলা সবুজপত্তের লেখকমাত্রেই সেই শিক্ষায়, শিক্ষিত ইংরে**জিতে** যাকে বলে literary education; আর ইংরেজি সবুজপত্রের লেখকেরা সব বিজ্ঞানবিৎ। শুনতে পাই যে, ইটুরোপের জনৈক মহা-দার্শনিক আবিদার করেছেন---পৃথিবীতে আগে আসে কাব্য, ভারপরে দর্শন, আর সর্বশেষে বিজ্ঞান। এ কথা যদি সভা হয়, ভাহলে ইংরেজ সবুক্ষপত্রের আবির্ভাবের পর বাঙ্লা সবুত্রপত্র যে পিছনে পড়ে যাবে, ভাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যে পত্র মহিরাবণের পুত্র অহিরাবণের মন্ত ভূমিষ্ঠ হতে मा इट्डिं लड़ारे खुक करत पिराहर, तम भटात बात मात तिरे,--- अवभा যদি বেঁচে থাকে। আমি এই নবোদগভ পত্রকে সর্ববাস্তঃকরণে এই আশীর্কাদ করি যে, ভূমি শভায়ঃ হও, আর ভোমার ইস্পাতের দোয়াত क्लप्र (इकि ।

#### ( )

এখন এ পত্তের মভামতের কিঞ্চিৎ পরিচর দিই। মনে আছে যে পাটেল-বিল নিয়ে দেশে যখন একটা পণ্ডিতের তর্কের স্থক হয়, তখন সনাতনপন্থীর দল অসবর্ণ বিবাহের বিপক্ষে eugenics নামক একটি নেহাৎ কচি ও কাঁচা বিজ্ঞানের দোহাই দেন। সে দোহাই আমরা অমাশ্র করতে পারি নি.—কেননা বিজ্ঞানকে আমরা বাজার মত মান্ত করি এবং রাজার মতই ডরাই। তারপর এই নব সবুলপত্তে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহের প্রবন্ধে eugenics-এর ব্যাখ্যান পড়ে আমার চক্ষঃস্থির হয়ে গেল. —পণ্ডিত ম'শায়েরা পড়লে তাঁদের মস্তকের শিখা যে যথার্থ ই অর্কফলা হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। Eugenics-এর বাঙলা জানিনে, কিন্তু তার একেলে সংস্কৃত হচ্ছে স্ত-জনন বিভা। এ বিভার সঙ্গে শাস্ত্রমতের অর্দ্ধেক মিল আছে-কিন্ত বাকী অন্ধেকের ফারাক আশমান-জমিন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা"— এ সভ্য স্থলনন-শান্ত্রীরাও মানেন; কিন্তু "পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্", এ বচন শোনামাত্র এ শান্তের সিংহব্যাত্রেরা মহা গর্জ্জন করে উঠবেন. এবং এ কথা যারা মুখে আনে, তাদের পিণ্ডি চটুকাতে প্রস্তুভ **र**्यन ।

এঁদের মত হচ্ছে "পুত্রষণ্ড প্রয়োজনম্"—কেননা ভার কুপায় জাত আপনাহতেই বড় হয়ে উঠবে, উচু হয়ে উঠবে। অর্থাৎ দেশের ছেলেমেয়েরা সব স্থজন ও স্থজাতা হয়েই ভূমিষ্ঠ হবে। এ বিজ্ঞান নরনারীকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দেখে না, দেখে শুধু জনক জননী হিসেবে; স্থয়োং আমরা যাকে বিবাহ বলি, এ মতে সে হচ্ছে

শুধু কোড়কলম বাঁধবার হিসেব। যে শাস্ত্রমতে গৌরীদানের মাহাজ্য গরুদানের চাইতেও বেশি, সেই পুরোনো শাস্ত্রের হিসেবের সঙ্গে এই নতুন শাস্ত্রের হিসেবের যে কোনও মিল নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এদেশে কোন কথাই বলা বাহুল্য নয়। অতএব উক্ত পত্র হতে শুযুক্ত আর, সি, মৌলিক মহাশয় কর্তৃক রচিত আর একটি প্রবন্ধ হতে ক'ছত্র উদ্ধৃত করে দিছি—

### "Putrarthhé kriatê varjya"

(One marries a woman for begetting sons). Poor little thing! She is forced into the bed of a hulking youth, and he inculcates on his "phantom of delight" on the propedeutics of the metaphysics of love, inside a comfortable curtain. Before reason and judgment gather strength, before any principles are formulated, the epitheumetic impulses are precociously provoked, by the presence of an object calculated to inflame them, and the shameful connivance of an agent interested in their premature development".\*

এর চাইতে পরিষ্কার কথা আর কি হতে পারে?—এর লক্ষ্য এত সিধে আর এর বেগ এত বেশি যে, এ কাগজের নাম Bulletin না হয়ে Bullet হওয়াই উচিত ছিল!

THE Buffletin of the Indian Rationalistic Society. Vol 1. No 3. p. 43).

( 9 )

এই বিজ্ঞান-ভান্তিক বীরাচারীদের শাস্ত্রের কারবার বে শুধু রক্তমাংস নিয়ে তা নয়—তাঁরা মাদক দ্রব্যেরও সন্ধানে কেরেন। এঁরা চতুর্বেদ ঘেঁটে সোম যে কি পদার্থ, তার পরিচয় নিভে চেক্টা করেছেন। "ঐতরেয় আক্ষাণের" পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমি একদিন হঠাৎ আবিকার করি যে, পুরাকালে যখন ক্ষতিয়েরা এক সঙ্গে স্থরা ও সোম পান করতেন, তখন আক্ষাণেরা এই স্বস্তি বচন পাঠ করতেন—

"ওহে স্থরা ও সোম, তোমাদের জন্ম দেবগণ পৃথক পৃথকরূপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন।

তুমি তে**জ**স্বিনী স্থ্রা, আর ইনি রাজা সোম, তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ ক্র"।

সেই অবধি সুরা ও সোম যে এক বস্তু নয়, এ জ্ঞান আমারও ছিল; কিয়ু সোম জিনিষটি কি, তার সঠিক খবর আমি ইতিপূর্ব্বে পাই নি। এই নবপত্রের একটি অশেষ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে আবিকার করলুম যে, সোম রসায়নের অধিকারভুক্ত নয়—ও পদার্থ হচ্ছে আসলে ভেষজ, যাকে আমরা হরিভানন্দ বলে থাকি। কিন্তু এতে আমার মনে একটু ২ট্কা লগল। আকিং ও মদ যে জুড়িতে চালানো যায়, সে ত সকলেরি দেখা-সত্য। এবং এ জুড়ি কদম কদম চলেও ভাল,

বেছেতু এর একটি আর একটিকে রোখে, ছার্তকে উঠতে দেয় না। ভবে গঞ্জিকা ও হ্ররার ত এরকম জুড়ি মৈলানো মামুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একসঙ্গে এ ছুয়ের এন্তমাল করলে মানুষে যে "বুঁদ হয়ে यात. (वाँ इत्य यात. विम इत्य यात, जांत्रश्र ना इत्य यात"! वज-তত্ত্বের পারদর্শী আমার অনৈক ভাসনালিষ্ বন্ধু কিন্তু আমার এ সন্দেহের নিরাস করেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের মত মানুষ হলে, সে নিজ মস্তিজে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় করতে পারে, আর আমাদের বৈদিক পিতামহেরা, অর্থাৎ সভ্যযুগের তাঁরা ত মানুষ ছিলেন না, ছিলেন সব demi-god, সতরাং তাঁদের পক্ষে উক্ত উভয় রস যগপৎ অবলীলাক্রমে আত্মসাৎ করাটা মোটেই আশ্চর্যোর বিষয় নয়। তাঁর কথা হচ্ছে এই যে, দেবতারা যে নন্দন কাননে চির-আনন্দে বাদ করেন, সে একমাত্র কল্পতরুর প্রসাদে; কেননা কল্পতরু হচ্ছে সেই গাছ — যার পাতা দিক্ষি, ফুল গাঁজা, ফুল ধুতুরা, আঠা আফিম, ছাল চরস, রস মদ, আর শিকড় কোকেন। একগা শুনে আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেম্বে রইলুম। তিনি বল্লেন—"ভূমি ভাবছ যে এমন গাছ থাকতে পারে না. যাতে এই সকল তেজকর দিব্য পদার্থ একাধারে পাওয়া যায় ? অমরাপুরীর কথা ছেড়ে দাও, যদি Botany জানতে তাহলে এ সভ্যও জানতে যে, এই ভারতবর্ষেই এক গাছ আছে, যার পাতা হচ্ছে পান, ফুল অয়িত্রী, ফুলের বোঁটা লবজ, কুঁড়ি এলাচ, ফল আয়ফল, ছাল দারচিনি, আঠা ধয়ের, আর শিকড়চূর্ণ চূন"। আমি বিজ্ঞানকে রাজার মত মাস্ত করি ও রাজার মত ভরাই, স্ক্তরাং ঐ botany-র দোহাই দেবামাত্র আমি বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিলুম যে, সোম হচ্ছে স্থরিতানন্দ।

তবে ও বস্তু সিদ্ধি কি গাঁজা, সে বিষয়ে আমার মনে এখনও ধোঁকা রয়েছে—কেননা গঞ্জিকা মানুষে গুলে খায় না, টানে। অতএব আমি ধরে নিচ্ছি যে, সোম হচ্ছে সিদ্ধি। আমার অনুমান যদি সভ্য হয়, তাহলে সকলকেই মানতে হবে যে বঙ্গ সবুজপত্রের রস হচ্ছে সোমরস। সিদ্ধির পাতার সঙ্গে উক্ত পত্রের ছটি জ্বর মিল আছে। প্রথমত ও ছয়েরর রঙ সবুজ, বিতীয়ত ও ছয়েরই রস পান করলে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। অপরপক্ষে ইঙ্গ সবুজ্পত্রের রস যে হ্বরা, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই—কেননা ও হচ্ছে একদম বিলেতি মাল। অতএব আমাদের যুবকসম্প্রদায় যদি এই উভয় সবুজ্পত্রের রস একাধারে সভ্জন্দে ও আনন্দে পান করতে ভ্রতী হন, তাহলে প্রমাণ হবে যে তাঁরা সব সভ্যযুগের লোক; এবং তাও আবার যে-সে লোক নয়—একদম ক্রিয়।

এ কেত্রে আমার প্রার্থনা শুধু এই যে —

"ওহে স্থরা ও সোম! তোমাদের জন্ম দেবগণ পৃথক পৃথক স্থান কল্পনা করিয়াছেন। তুমি তেজ্বিনী স্থা আর ইনি রাজা সোম, তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর"।

এ প্রার্থনা যে কভদুর সঙ্গত, ছুকথার তা বুঝিয়ে দিচ্ছি। 
ফুরা যে ভেজফিনী, এ কথা জগৎবিখ্যাত, আর ফরিতানন্দ রাজার 
নেশা না হলেও নেশার রাজা। তারপর দেবগণ সভ্যসভ্যই এ 
হয়ের জন্ম পৃথক পৃথক ছান কল্পনা করেছেন। সিদ্ধির গস্তব্য 
হান হচ্ছে cerebrum এবং ফুরার cerebellum—অর্থাৎ এর 
একটি হচ্ছে ভ্যানমার্গের, আর একটি কর্মমার্গের নেশা।

এরা যদি পথ ভূলে এ ওর আর ও এর খরে গিয়ে ঢোকে, ভাহলে মনোরাজ্যে যে কি উৎপাতের স্ষষ্টি হয়, ভা সকলেই আন্দাক করতে পারেন। আর এ ছটি যদি মিলে মিশে এক হয়ে যায়, ভাহলে এর রসে কার ওর রসে কাটাকাটি গিয়ে বাকী থাকে শুধু শৃশু।

বীরবল।

২৪**শে অগষ্ঠ, ১**৯১৯ I

# ঝুপ ্রুপ - চুপ ।

---:\*:---

( ঢাকা-মাণিক গঞ্জের মৌধিক-ভাষায় লিখিত )

আষাত পার হৈয়া শাওন মাস পৈরচে, ঝিনই বিলের মাঠখান আলে নৈদাকার। আগৈর খ্যাতের আউসধান পরায়ই কাটা হৈচে, নামী খ্যাতের পাকা ধানের কালা কালা বাইল(১) গুলা তল হৈতে হৈতে কোন মতে জলের উপর জাইগা রৈচে মাত্র। তামান তুফুর গুরানি বিপ্তির পরে শেষ বেলার নিভাজ(২) আকাশে রুগীর মুখে হাসির সলকের(৩) রকম এক্টুখানি রৈদের জিল(৪) দেখা দিচে; ভাতে আশার থিকা আশহাই হৈভাচে বেশি। ভির্ভিরা হাওয়ায় জলের ধলি চাক্লা(৫) জুইরা চেলা-চেউ(৬) উঠ্চে। মাঠের ইখানে-ওখানে গিরস্তগোরে পারা-গাড়া(৭) ভিজি নাও। কোন কোন নায়ের লগির মাথায় চাধালোকের শুকাবাার-দেওয়া খাট-বহরের কাপর নিশানের রকম বারা। বেবাক নাও খালি। চাধারা সকলেই জলে থারায়া ধান কাটভ্যাচে; আইজ কেউর মুখ দিয়াই ভাইটাল গানের স্থ্র বাইরয় নাই। সগলেই বাড়স্ত জলের জোয়ারের মুখে থিকা

<sup>(</sup>১) শীস্। (২) পরিভার। (০) জালোর রেগা। (৪) রাখা। (৫) সীমা। (৬) কুছে। (৭) বাঁধা (anchored)।

শাপন আপন বছরকার মিহানতের ধন—পাকা আউস, ছিনায়া রাধনে ব্যস্ত।

চাইরদিগের থৈ থৈ জলের পূবপারে সেওরাতলি গাও। মাঠের মধ্যিখান থিকা দেইখলে মনে হয় যাান গাওখান জলের উপর ভাস্ত্যাচে। ধকুকের মতন গাছের একটানা ব্যাকা(১) একটা সাইর(২), তারি আবডালের নীল ফাসা(৩) দিয়া খানকয়েক কুড়া ঘরের খোলা চুয়ার, চায়ার মনের মমতা-মাথা চইখের(৪) মতন মাঠের দিগে একদিষ্টে ডাকায়া রৈচে।—আর, গেরাম-লক্ষ্মীর সবুজ গাছের সোয়াগ-জাচল ছির্যা দিয়া গায়ের বুকের উপর চায়াগোরে কলিজার রক্তে লাল হৈয়া-ওঠা মহাজনের দোভালা দালানটারে ঠিক একটা দেমাকি দৈত্যের মতন দেখা যাত্যাচে। তার খোলা দরজার মস্ত হার মধ্যে সে যাান সারাটা মাঠের বেবাক ফদল ভর্বার চায়!

মাঠের ফস্লি খ্যাতগুলারে দো-আধ্লা(৫) কৈরা দিয়া নিলখের(৬)
দিগে চিলা-যাওয়া হালটের ধলিখান মুমের আলসের মতন নিভাজ
হৈয়া পর্যা হৈচে। তারি এক কিনারে পারা-গাড়া ডিজি নাওখানের ধারে বৃক-সমান জলে খারায়্যা ফজু সেক জলে ওল্তল্-হওয়া
আউস ধান কাটব্যার লাইগ্চে। তামান দিন না-নাওয়া-খাওয়ার
আগুনের জ্বালা তার দেহের মধ্যে ধপ্ধপায়্যা জ্বলা উঠ্যা আপ্নেই
নিব্যা গেচে,—কেবল মাথার আভেল্যা(৭) ভুল্কা(৮) চুল আর
গাঞ্বায়্ব(৯) পড়া-চইখে তার না-নাওয়া-খাওয়ার সকল তাপ মাখা। তার
মন আর দেহে নাই, ধানের ঐ বাইলগুলার মধ্যে আইজ তার বাসা,

<sup>(</sup>১) বাঁকা। (২) নারি (Line)। (৩) কাক। (৪) চকু। (৫) বিধা-বিভক্ত। ৬) দিক চকুবাল। (৭) ভৈলহীন। (৮) নাক্ডা।। (৯) কোটরগত।

ভার চইথের স্বধানি নজর খালি ঐ খ্যাভের ব্যার টুকের মধ্যেই লাইগা রৈচে। গায়ের বেবাক জোর সে আইজ ভার হাত ছুইটির রগে রগে চালায়্যা দিচে। নাকের নিয়াসও(১) বিরাম মাইনা চলে, ভার হাতে কামের আইজ আর থামন নাই। হায়রে—ভার যদি আর ছুইটা হাত থাইক্ত!

তুই রোজ এক্জায় ডাওয়রের(২) পর আইজকার বিষ্টি থামা বিকালে বাবুগোরে ছোট্ট পান্দীখান মাঠে বাইর'চে। এতক্ষণ চকের(৩) দক্ষিণে বিলের আন্দাজলে(৪) বাইচ্-থেলা হালটের ধলি দিয়া বাড়ী ফিরনের মুখে নাওখান ফজুর খ্যাতের কিনারে আইসা পৈল। মাঝিণোরে খালি হাতে বসায়া থুয়া মাইজা বাবুর ছাওয়াল পাছানায় হাইল ধৈর্চেন, আর বড় ভরপের চশমা-আলা বাবুর লগে সেনেগো বাড়ীর আর মিত্তির বাড়ীর তুই হাওয়াল আগা-নায়(৫) বৈঠা হাতে বসা।

মাজাজলে(৬) থারায়া উপুর হৈয়া ধান কাটনে লাগা ফজু সেকেরে দেইখা মাইজা বাবুর ছাওয়াল ভার নাম ধৈরা ডাইক্লেন। আইজ পাচ দিনও পারয় নাই ফজুর ম্যায়া(৭) তিনির কাছে ণিকা বাপের লাইগা জর ছাড়নের ওযুদ নিয়া গেচে!

ইদিগে—শেষ বেলার বৈদের জিল্টুক ঢাইকা কাজ্লা(৮) মেঘের মস্ত একটা খাগুরা(৯) ভামান্ আকাশ ছায়্যা ফেলাল্য। ভার কালা-রং-এর ছাপে সারা পির্থিমি মসিমাখা(১০)। খেইভারা(১১) সগলে

<sup>(</sup>১) নিখাস। (২) প্রারণ-বর্ষা, খন-বর্ষা। (৩) মাঠ। (৪) প্রোক্তরীন (stagnant)।
(৪) বৌকার সমূর্য দিক। (৩) কোমর জল। (৭) মেরে। (৮) কাজল বর্ণ। (৯) প্র।
(১০) কালো রং। (১১) কুনক ভূতা, যারা কুনকদের মাঠে স্বায়ণ্ডা করে।

সার্ সার্(১) কৈরা কাটা-ধান নায় ভরবাার লাইগ্ল, কেউ ধান-বোঝাই নাও তরাভরি বায়া বাড়ী ফিরাা চৈরা। ফজুর আইজ আর কিছুতেই ভূর্থেপ্ নাই। সে ক্যাবল জলের উপর জাগা, অন্ধকারে পরায় মিলায়া যাওয়া কালা কালা ধানের বাইলগুলারে হাত্রায়া। হাত্রায়া কাট্ভাচে,—এখনো যে তার অন্ধেক খ্যাত বাকী।

মাইলা বাবুর ছাওয়ালের ডাকে সে তিনির দিগে মুখ ফিরায়া। তাকাল্য, ঠিক সেই লগে হাতের বৈঠা নামায়া। রাখনের অব্দরেভরা ছয় ছয়থান হাতের উপরে তার চইথের বেবাক নজর অনার(২)
হৈরা লুটায়া। পৈল। বাবুগোরে দেখন মাত্রেই তার হাতে রোলকার
মতন সেলামটাও যে আইজ উঠ্ল না। মাইলা বাবুর ছাওয়াল যে তারে
এল্লিভাবে জলে ভিজনের নিষেধ কৈর্লেন, নিয়ম মতন ওমুদ
খায়া। বেরাম ভাল করণের উপদেশ দিলেন, ই-সগলের কিছুই তার
কানে চুক্ল না। জল দেইখা ভিষ্ণায়-ফাটা পরাণের মতন ভার মন
যে রৈচে —ক্যাবল ঐ নায়ের উপকার হাত ছয় খানির দিগে হাপুস্
হৈয়া ভাকায়া।!

কর্ কর্ কৈরা। বিষ্টি পরায় নামে নামে, বাবুগোরে বাইচের নাও ফজুর খাভ ছারায়া। খানিক তফাতে গেচে। আকাশ-জোরা নিশুতি ্৩) আন্ধার আর বিষ্টির আঝইর(৪) ঝরায় দিগ্দিশা বেবাক বুজায়ান্থ) দিল, —ক্যাবল, ফজুর খাতের কালা কালা ধানের বাইলগুলা আন্ধারের

<sup>(</sup>১) আতিএকে। (২) জনত। (৩) নিজক। (৪ জনবরত। (৫) ঢাকিলা, জাবৃত করিলা।

সেই কণ্ঠি কাজলের মধ্যে থিকাও ভার অলে-ভরা চইখের দিগে अकिंपिक होत्रा। देवटह !

খেইভারা সব চৈলা যাওয়নে সারা মাঠ নিটাল(১)---নিভাল, জন-প্রাণীর কাসির আওয়াজটাও নাই, ক্যাবল দূরে শুনা যায় ছন্ন খান হাতের বৈঠায় জলের বুক আগ্লায়্যা-ষাওয়া---ঝুপ্ ঝুপ্--চুপ!

(১) নিস্তর, জন মানব শৃষ্ঠ ৷

শ্রীস্থরেশানন্দ ভটাচার্য্য।

## মার্ষ ও সমাজ।

---:\*:---

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ভগবান—আর সমাল্পকে গড়ে' তুলেছে
মানুষ। স্তরাং মানুষের জীবন সমাজের দাবী চাইতে চিরকাল
মহন্তর বৃহত্তর, ও শক্তিশালী হয়ে থাক্বেই। কেননা মানুষ সর্বব কালের কিন্তু সমাজের কোন একটা বিশিষ্ট দাবী কেবল একটা বিশেষ কালের—যা-গড়ে' উঠেছে বিশেষ একটা প্রয়োজনের তাগিদে— কিন্তা বিশিষ্ট একটা মনের ভঙ্গীতে।

কি আগে ? মাতুষ না সমাজ ? — মাতুষই আগে — মাতুষই সমাজ গড়ে' তুলেছে — মাতুষই প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ দানা বেঁধে উঠেছে। আজ আমরা সেই মাতুষকেই খাটো করে' সমাজের বিধি নিষেধকেই বড় করে' তুলেছি — অর্থাৎ সমাজের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মন নিয়ে যে প্রয়োজনের তাগিদে জীবনের যেমন ভাজমা গড়ে' তুলেছিলেন, সেই ভাজমাটাকেই আজ আমরা বড় করে' দেখছি — কারণ সেইটেই যে আমরা চর্ম্মটোখে দেখতে পাই — সেই বিশেষ ভাজমার পিছনে যে একটা বিশিষ্ট মন ছিল তা আমাদের আলোচনার মধ্যেই আসে না—তাই সেই বিশেষ ভাজমাটা দিয়েই আজ আমাদের প্রয়োজনকে আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে যাছি। যাত্রা স্কর্ক করবার সময়ে আমরা গরু দিয়েই গাড়া টানিয়াছি, মাঝ পথে এসে

আজ আমরা গাড়ী দিয়ে গরু টানাবার পরামর্শ গভা বসালেম। এই পরামর্শ সভায় মন্ত্রনাদাতা তাঁরাই বাঁরা নিপ্তাণ ত্রন্মের সঙ্গে সারপ্য লাভ করবার কাছাকাছি এসে পেঁছি গেছেন, যাঁদের প্রাণ নির্ব্বাণের রাস্তাধর-ধর। তাই আজ আমরা দেখতে পাচিছ যেন হলুদ বরণ প্রেটি রটপাতাটা তার বোঁটা থেকে খসে পড়তে পড়তে, তার পাশেই নতুন বেরিয়ে-আসা সব্জবরণ কিশলয়টাকে চোথ উল্টে উপদেশ দিচেছ—দেখ, তোর ঐ সব্জ রঙের কোনই মানে নেই—ঐ আকাশের পানে চাওয়া আর ঐ বাতাসের হুরে গাওয়া সে কেবল চোখের ও গলার ক্লান্তি—আর ঐ সবগুলোকে জড়িয়ে রয়েছে মনের একটা বিরাট ভ্রান্তি।

কিন্তু প্রাণ যে জান্বেই—দে ত "মোহমুদগরের" সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শঙ্গরভাগ্য পড়ে নি। সে ত যুক্তি দেয় না, স্থায়ের পাতা উল্টোয় না। কোন দিক থেকে একদিন সে মরা গাঙের-ডাকা বানের মতো হুড়মুড় করে' এসে পড়ে—তার সে উচ্ছল চলচঞ্চল নৃত্যশীল স্রোতের বেগ হাস্তে হাস্তে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—সে স্রোতের বেগে তার হু'পারে যেখানে যহ আল্গা মাটির চাপ সব ঝুপ্ ঝাপ্ করে' জলে পড়ে' কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়। মামুষের প্রাণ যেদিন জাগে, সেদিন পুঁথির পৃষ্ঠার সঙ্গে সে প্রাণকে মিলিয়ে নেবার জন্মে সে মোটেই ব্যাকুল হয় না—কারণ সে জানে যে তার নিজের মধ্যেই প্রাণকে মজলের পথে নিয়ে যাবার দেবতা জাগ্রত ছ'য়ে আছেন—সে সেদিন এক শাল্রের শ্লোককে খণ্ডন করবার জন্মে জার এক শাল্রের শ্লোক গুঁজে বেড়িয়ে সময় নই করে না—তার মৃক্তি নেই, প্রমাণ নেই—কারণ তখন যে তার সত্য আছে—তাই সে

আপনার মুখের ভাষায় সোজা কথায়, সহস্র বিপদ যুক্তি থাকলেও তার মাঝে নির্জয়েই বলে' ওঠে—

> "মনের পথে যাতা নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তিও, লক্ষ্মী আছেন সিন্ধু মাঝে মৃক্তাভরা শুক্তি ও।"

ডেকে যখন বান আসে তখন ত নদীর সেই সংকীর্ণ পুরোনো খাতেই আর চলে না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার সে হু'পাশেও পাড়ির পাড় ভেঙ্গে কতদিনকার জানাশুনো নিবিড় ঝাউয়ের তিমির বন উপড়ে<sub>।</sub> ফেলে, কত শতাকী পরিমিত মা**থা**য় জাটা বটগাছটার গহন ছায়া মুছে নিয়ে, তখন নদীকে একটা বৃহত্তর খাত করে' দিতেই হয়। একটা জাতির অন্তরে যখন তেমনি প্রাণের বান তেকে আসে তখন ত তার সেই পুরোনো মনের খাতেই আর চলে না-ভথন সেই জমাট বাঁধা মনের খাতের আশেপাশের হাজার পরিচিত সামগ্রীর মায়া ছেড়ে, সে মনের খাতকে বড় করতেই হয়—কে মনের খাতকে বড হতেই হবে—আর তবে হবে জাতির পক্ষে মজল। কেননা পুরোনো মনের খাতকে বড় করলে তার আশেপাশেরই কিঞ্চিৎ ভাঙাগড়া করতে হবে--কিন্তু সেই মনের খাতকে কিছুমাত্র বড না করলে প্রাণের বান উপচে উঠে এমনি একটা লণ্ডভণ্ড করবে যে তাতে সে পুরোণো মনের খাতকে ত চেনাই যাবে না. অথচ তার জায়গায় আর কোন নতুন শৃত্বলাকেও আমরা পাব না। প্রাণ যেখানে জেগেছে সেখানে সংকীর্ণতাকে মাথা নত করতেই হবে, সঙ্কোচকে কুঠিত হ'য়ে থাকতেই হবে। প্রাণের এই সনা**তন ধর্মকে** মেনে যে সমাজ এই প্রাণকে অভি-ন্দিত করে' তাকে প্রশস্ত কর্ম্ম-

পাইয়ে দেবে, সেই সমাজই মঙ্গলকে পাবে-নইলে ঐ প্রাণের শ্রোতের ছলছল হাস্ত কলকল অটুহাস্তে পরিণত হ'য়ে মিথ্যার সঙ্গে সক্তে সভাকেও, অমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকেও, অধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকেও ভাসিয়ে নেবে-তখন আর কালিয়-নাগকে বংশীবদন শ্রীক্লফের নতাশীল চরণের তলে ফণা-বিস্তার করে' থাকতে দেখব না—দেশব তথন তা কন্দের মম্মকে আসন নিয়েছে।

ভগীরথের শভারবে যেমন ভাগীরথী নেমে এসেছিলেন, তেমনি করে শব্দরবে যে বাঙলার সায়তে সায়তে প্রাণের স্রোত চারিয়ে পেল-এটাত আজ স্থীকার করবার উপায় নেই। অসংখ্য শুষ্ক পত্র. শুভ্র পত্র, পীত পত্রের ভিতর থেকে যে "সবুজ পত্র" জেগে উঠল, আকাশের ভরা আলোর দিকে চোখ মেলে দিল, বাতাসের খোলা স্থারের পানে কান খুলে দিল--সেই জেগে-ওঠার পিছনে ষে কার্য্য কারণ চুই-ই রয়েছে-বাঙালীর কবি যে জমাট-বাঁধা বিজ্ঞতার বয়েসে শরৎ-উষার মতো তাজা ঠোট নিয়ে "ফাক্কনী"র বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে বসস্ত-উষার মতে। তরুণ স্থারে গাইলেন-

> े विकास निरम शिर्धिक त्या বারে বারে। ভেবে ছিলেম ফিরব না রে।

এই ত আবার নবীন বেশে এলেম ভোমার হৃদয়-দ্বারে।

এত কবির একলার কথা নয়-এর পিছনে যে সমস্ত দেশের নব-অন্মের বেদনার আনন্দ রয়েছে--লক্ষ তরুণ তরুণীর মুক মুপ্রের নীরব

ভাষা কবি-হৃদয়ের শৃত্বল-হীন বিরোধ-হীন সহামুভূতির ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরে জমা হয়ে উঠে তাঁর বাঁশীর গানে মূর্ত্ত হল-ভাই না ও-গানকে আজ আমরা সভ্য করে' পাচ্ছি, অমৃত বলে মান্ছি। ঐ ্নবীন কিশলয়গুলোকে যে আজ বাড়তেই হবে। জমাট-বাঁধা পাকা পাতার রাশের ভিতরে যেথান দিয়ে একটুকু আলোর রেখা আসছে, ্ একটুকু বাতাদের আভাস ভাস্ছে সেই দিক দিয়ে যে তাদের কচি কচি মাথা ঠেলে তুলতেই হবে। কিন্তু মানুষ ত উদ্ভিদ নয়। গাছের পাতাকে যেখানে একটুকু আলো একটুকু বাতাসের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে-মানুষ দেখানে দেই আলো বাতাদের জন্মে আকুল হয়ে উঠলে তথনই তার চারিদিকের দেয়ালের গা ভেঙ্গে মন্ত মন্ত জানালা বসিয়ে দেবে। এই জানালা বসাবার ক্থা মুখে আনভেই ড ্বিজ্ঞ মহলে মহা মাথা নাড়ানাড়ি পড়ে গেল। তাঁরা অবস্থা সকীর্ণ বুঝে তু' আঙুলের বদলে চার আঙুলের ফাঁকে প্রকাণ্ড এক টিপ निष्य निष्य वलाउ एक कदालन-ना, ना, कानाला १-- छ। श्राहर পারে না-এমনি নিরেট দেয়ালের মাঝে আমরা পাঁচ ল' সাভ ল' হাজার বছর কাটিয়েছি, আর আজ কিনা সেখানে মেচ্ছের স্কুকরণে একটা বিশ্রী হাঁ-করা জানালা বসিয়ে দেবে--এ হতেই পারে না। चात्र के कानाना निरम्न भीक (नहें, कीच (नहें, वर्श (नहें कथन कि स्य ঢুকবে তার ঠিক কি ? আলো বাতাদের জন্মে বাাকুল যাঁরা তাঁরা বিজ্ঞ মহলের ও-কথা মোটেই কানে তুলছেন না - ও-কথা মান্বার তাঁদের উপায়ই নেই। তথন বিজ্ঞ-মহল দেই দেয়ালের ধারে ধারে হাজার হাজার শাস্ত্র-পুলিশকে মোতায়েন করে' দিলেন-বুক ফুলিয়ে বললেন এখন এসো দেখ দিখি কে এই সনাতন দেয়াল ভালে। সেই

भाञ्च-পूलिभत्रा माँ फिराई वहेल-जाती जाती त्यांचा त्यांचा जान्द्रिल . চেহারা—ভাদের কাঁধে অনুস্থারের সঙ্গীন—পিঠে ঝুলোনো ব্যাগে বিসর্গের "ত্রেনাদ" - ড'-গালে লক্ষ্য বছরের বর্দ্ধিত মিশমিশে কালো গালপাট্রা – গালপাট্রা দাড়ি গোঁফে তাদের চেহারা যে কেমন তা দেখাই যায় না—ভারা দাঁড়িয়ে জ্রকটি করছে না গভয় দিচ্ছে ভা বোঝবারই উপায় নেই--্সে চেহারা দেখে বিজ্ঞ-মহলের সাহস বেডে থেল – বড আর এক টিপ নস্থি নিয়ে নাথাটা ভেলালো করে' জোরালো গলায় হাঁকলেন-এইবার এসো দেখি কে এ দেয়াল ভাঙ্গবে—এ আমার বাড়ী আমার ঘর—আমি এ কাউকে ভাঙ্গতে দেব না। সবুজ পাতারা বসস্ভের বাতাসে দোল থেতে খেতে অতি অপ্রতিভ ভাবে অকুষ্ঠিত কণ্ঠে বল্লে—মহাশয়রা গোড়াতেই একটা वफ ज्ल करतं वमरवन ना-- এ आभारतत्व वां की वरहे।

যুদ্ধ বাধল—অর্থাৎ বাকের। চক্রব্যহ রচিত হল—অর্থাৎ তর্কের। প্রবীন দল নবীন দলকে চোখ রাঙিয়ে বললেন—তোমাদের প্রাণের স্রোত না অখডিম্ব—আসল কথাটা হচ্ছে ছেলেমানুষী, উত্তরে नवीन मल श्रवीन मलरक (ठाँठ वाँकिएय वलरल-श्राभनारम्ब বিজ্ঞতা না হাতি—আসল রোগটা হচ্ছে আরামী মেজাজ। প্রবীণরা গেলেন চটে। তাঁদের মুখ দিয়ে তথন গাদা গাদা অনুস্থার বিসর্গ ছুটে বেরুতে লাগ্ল। নবীন তা মহা কৌতৃহলী হয়ে এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিতে লাগল। মনে মনে প্রবীণদের উদ্দেশ্য করে' বল্লে—আপনারা অমুস্বার-বিসর্গেরই চৰ্চ্চা কৰুন, আমরা এদিকে জানালা বসাই।

কিন্ত নবীনরা যে শুধু গায়ের জোরেই জানালা বসাবে, এই এত

বড় অভদ্র কথাটা ত আজ কিছুতেই চোখ খুলে সমর্থন করা বায় না।

স্থতরাং প্রশ্ন ওঠে—বাড়ীর রঙ্ চঙ্ কার ব্যবস্থাসুসারে নিয়ন্তিতহবে ? ঐ আরামী মেজাজের মতলবে ? না—ছেলে-মাসুষের খোস
খেয়ালে ? এর বিচার কেবলমাত্র একই উপায়ে হতে পারে। সেটা
হচ্ছে এই যে, ঐ তু'দলকেই আলোচনার বাইরে রেখে ঐ বাড়ীর
চিরন্তন মঙ্গলের পথ কি, নির্দ্ধারণ করা—ঐ বাড়ীর এক যুগের
লোকের আরামের ব্যবস্থা নয়—কিন্ধা এক দল লোকের খেয়ালের
সার্থকতা নয়—সেটা হচ্ছে সকল যুগের লোকের কল্যাণের পথ।
স্থতরাং আমাদের সত্য দেখতে হবে কেননা একমাত্র সভ্যেন
রয়েছে। দেখতে হবে আমাদের মাসুষের সত্য, সমাজের সত্য—
ব্যস্তি ও সমন্তির মধ্যেকার যে যোগ সেই যোগের সত্য-সম্বন্ধ।

#### ( 2 )

মানুষের অন্তরে সবার চাইতে আদিম সম্পদ হচ্ছে তার স্বাধীনতা।
একদিন মানুষ ছিল বাতাসের মতোই স্বাধীন—কিন্তু না—বাতাসের
চাইতেও বেশি। কেননা বাতাসের মন বলে' কোন জিনিস নেই—
কিন্তু মানুষের ছিল। বাতাসের চলা-ফেরা নির্ভর করে অনৈসর্গিক কারণের ওপরে—কিন্তু মানুষের চলাফেরা নির্ভর করে তার নিজের
উপরেই—তার ইচ্ছা, তার will-এর উপরে। সেই জাদিমকালে মানুষের যে কেমন জীবন ছিল তার ইতিহাস আমাদের
জানা নেই।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগ্ল, ততই দেখা গেল বে মামুষের অন্তরে এই স্বাধীনতার পাশে পাশে আর একটা নতুন জিনিস গড়ে' উঠছে—দেটা হচ্ছে অপর মামুষের সঙ্গলাভের ইচ্ছা। নিতান্ত একা পাকাটা তার কাছে ধীরে ধীরে রসহীন হ'য়ে উঠল। এমন কি তার যদুচ্ছা স্বাধীনতাও সেটার ক্ষতি পূরণ করতে পারলে না। নিজেকে সে অন্যের ভিতরে দেখতে চায়—নিজের মনের ভাব সে অন্যকে কানাতে চায়। তার স্থাে সঃখে আমাদে আফ্লাদে একজন অংশীদার না হ'লে আর তার চলে না। যেদিন মাস্তবের সঙ্গে মামুষের মিলন হ'ল সেই দিন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হল। সেদিন নিশ্চয় দেবলোকে চুন্দুভি বেজে উঠেছিল—স্বৰ্গ থেকে দেবতারা পুষ্পর্ষ্টি করেছিলেন। কেননা সেই যে কোন্ আদিম কালে কোন্ গহন ঘন অরণ্যের অন্তরালে তুটি মানুষের মিলন, সে হচ্ছে মানব-সভ্যতা-সৌধের প্রথম প্রস্তর-স্থাপনা। ঐ চুটি মানুযের একদিন মিলন হয়েছিল বলে' জঙ্গল কেটে পল্লী বসল, পল্লী ক্রমে নগর হল, নগর নগরী ক্রমে রাজ্য হল, রাজ্য ক্রমে সামাজ্যে পরিণত হ'য়ে মানুষের মনুষ্যাত্বের বিচিত্রতম বিলাসের পথ করে' দিলে—বিচিত্রতম বিকাশে সার্থক করে তুল্লে।

কিন্তু ঐ যে অসীম স্বাধীনতার অধিকারী চুটি মানুষ—যে মুহূর্ত্ত থেকে সেই চটি মানুষ একত্র বসবাস করতে আরম্ভ করল—সেই মুহূর্ত্ত থেকে তাদের সেই অসীম স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাতেই হল। কেননা তখন তাদের ঐ একত্র বসবাস চিরকাল সম্ভব করে' তুলতে **চাইলে** তাদের তুজনকেই পরস্পারের মন রেখে চলতে হবে— পরস্পরের স্থথ স্থবিধা দেখতে হবে—পরস্পরের রুচি বিশাস ভাব সমস্তকে সম্মান করে' চলতে হবে। প্রতি মুহুর্ত্তে যদি তাদের পরস্পর পরস্পারকে আঘাত করে' চলতে হয়, তবে তাদের একত্র

বসবাস যে রাত্তিরও পোয়াবে না এটা নিশ্চয় করে' ভবিশ্বদ্বাণী করা বায়। আঘাতের উপরে কিছুই গড়ে ওঠে না, তার নীচে বা কিছু সবই ভেঙ্গে যায়। সূত্রাং ঐ তুটি মামুষ যদি বাস্তবিকই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গলাভের একাস্থ অভিলাষী হন তবে তাদের মনের ভাব প্রাণের বেগ ইত্যাদিকে একটা সংযমের মধ্যে আবন্ধ করতেই হয়— এক কথায় তার যদৃচছা স্বাধীনতার সঙ্গোচ ঘটাতেই হয়। অপরের সঙ্গলাভের ইচ্ছা সার্থিক করতে চাইলে মামুষকে ঐ মূল্যই দিতে হয়। এই হচ্ছে সমাজ সম্বন্ধে ভিতরের আসল কথাটা।

স্থতরাং আমরা যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যান্ত জীবনটাকে একটা সংযমের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাই—আমাদের মনকে প্রাণকে বাক্কে কার্য্যকে একটা সংযমের বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করি, সে-সবের আদিম সত্যটা—অর্থাৎ যে-সত্য থেকে তা উভূত হয়েছিল - সেটা নৈতিক শিক্ষাও নয় বা আধ্যাজ্মিক দীক্ষাও নয়—সেটা হচ্ছে কেবল মানুষের একটা ইচ্ছার সার্থকতা সাধন করবার জত্যে, আর একটি ইচ্ছার সক্ষেচ। রামের সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব করবার নিতান্তই গরজ হয়ে থাকে তবে অবশ্য রামের পাকা-ধানে মই দেওয়াটা তার প্রকৃষ্ট পদ্মা নয়—এটা বোঝবার জন্যে পালাসন করে' ধ্যানে বসে যেতে হয় না।

কিন্তু সেই প্রথম যেদিন তুটি মান্তুষের মিলন হয়েছিল, সে দিন থেকে আজ কত লক্ষ লক্ষ বৎসর কেটে গিয়েছে—আজ মান্তুষের সমাজ তুটি মান্তুষের নয়—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মান্তুষের। এতদিন বেঁচে এসে আজ আমরা মান্তুষ নামক জীবটিকে অনেক পরিমাণেই জানি—তার মনের ভাব, প্রাণের ভঙ্গী, বুদ্ধির গতি ইত্যাদি অনেক রহক্তই

আজ আমাদের চোখের সামনে থলে গেছে। আজ আমরা ভানি তার তুঃথ কিসে, সুখ কোথায়। এই মাসুষকে আজ আমরা জানি বলে আৰু আমার প্রতিবেশী কিসে আমার প্রতি বিরূপ না হয় তাম জন্মে প্রতি পদে পদে আমাকে আর চিন্তা করে' করে' পা ফেলতে ছয় না—তার দম্বন্ধে আমার একটা ব্যবহার জমাট বেঁধে উঠেছে। কিন্ত আমাদেরই এই জমাট-বাঁধা ব্যবহারের পিছনকার আসল সভাটা সবাই ভলে গিয়েছি—আজ আমরা ঐ ব্যবহারের পিছনকার একটা মানসী শৃর্ত্তিকে সভ্য-দেবভ: রূপে দাড় করিয়ে দিয়েছি—এই দেবভারই नाम इट्टि नीि । किन्न औ य वट्टि आमारित स्नमाउँ-वीश ব্যবহার, এ আমাদের এমনি অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে—এমনি second nature হ'য়ে উঠেছে যে. ঐ ব্যবহারের অন্তরালে যে আমাদের স্বাধীনভার সঙ্কোচ রয়েছে তা আমরা কেউ মনেও করতে পারি নে— কেননা সেই আদিম মানুষের মতো সেই উদ্দান স্বাধীনতা আজ আমরা কেউ অনুভব করতে পারি নে—অশিষ্ট মনের চাঞ্চল্যও আজ जार बाबार्रात कीवरन स्नेह। এ-मव अजारहरे छान कथा जरकार নেই -কিন্ত -

এই "কিন্তু"টাকে নিয়ে যত মুস্কিল। কেননা সমাজের উপরে বেমন ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচার আছে তেমনি ব্যক্তি বিশেষের উপরেও সমাজের অত্যাচার বলে' একটি পদার্থ আছে। আর এ ছুই অত্যাচারে ছিতীয় আত্যাচারটিই ভীষণ। কেননা একটা মাকুষ যখন সমাজের উপরে অত্যাচার করে' তখন তাকে শান্তি দেখার জন্মে ত লক্ষ লোকের মন বুদ্ধি হাত পা রয়েছেই—যার শক্তি অব্যর্থ। কিন্তু বধন লক্ষ লোকে মিলে একটা ব্যক্তির উপরে অত্যাচার করে'

ভখন আর তার কোন আপিল নেই। এই ব্যস্তির উপরে সমষ্টির অভ্যাচারের সম্ভাবনা ও স্থবিধা বর্ত্তমান হিন্দুর সমাজে আনেক। হিন্দুর সমাজে মামুষের মনে নীতির সঙ্গে সংস্পে সামাজিক রীতিও এসে যোগ দিয়েছে—এই রীতিনীতিই বর্ত্তমানে ধর্ম্ম নাম নিয়ে হিন্দু সমাজে একাধিপত্য রাজত্ব বিস্তার করেছে—এই ধর্ম্ম যেমন ভেমন ধর্ম্ম নয় একেবারে সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্মের ত্বংপাশে তুই অস্থর দাঁড়িয়ে মোটা মোটা ত্বংজাড়া গোঁফ পাকিয়ে চোখ লাল করে মামুষের আত্মা নামক জিনিসটিকে একেবারে চেপ্টা করে ছেড়ে দিচ্ছে—এই ত্ব-জ্বন্থর হচ্ছে সমাজ-চ্যুতি ও স্বর্গচ্যুতির ভয়।

### ( 9 )

এখন পূর্বের যা বলে' আসা গেল সেই কথাগুলো যদি স্বীকার করি তবে সঙ্গে প্র-কথাটাও মানতে হয় যে, আমাদের যে প্রতিদিনকার আচার ব্যবহার—ত! সে আচার ব্যবহার আমাদের মনে অধিষ্ঠিত নীতি-গুরুমহাশয়ের বেতের ভয়েই সোজা চলুক, বা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত রীতি-দেবতার মূরুবিবয়ানার আদরেই "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" বলে' মাটি গেড়ে বস্তুক —সে রীতিনীতির একটা মুসাবিদা মন্তুই লিখুন বা রঘুনন্দনই করুন—সে সবের একটা কোন বিশিষ্ট আধ্যাজ্মিক মূল্য বা অর্থ নেই—অর্থাৎ ইংরাজিতে বাকে বলে spiritual significance ও intrinsive value, তা নেই। আর এ কথাটা এখানে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল বে, সকল জিনিসেরই আধ্যাজ্মিতার দিকটাই হচ্ছে মামুষের দিক থৈকে সবার চাইতে বড় দিক।

উপরের ঐ কথা শুনে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই বলে' উঠবেন, ওটা হচ্ছে একটা অতি সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত—ও সিদ্ধান্ত সত্যিও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। মিথ্যা যদি হয় তবে ত ও-কথা বলাই পাপ, আর যদি সত্যি হয় তবে অমন সব সাংঘাতিক সত্য দশজনের সমুখে প্রকাশ করার মতো অবিবেচনার কাজ আর কিছু হ'তে পারে না। কেননা আমরা যদি রীতির পিছন থেকে নীতি ও নীতির পিছন থেকে নরক-ভয়কে খারিজ করে' দেই. তবে সমাজের রামশ্রামহরি অমনি সবাই উশুঝল হ'য়ে উঠবে—কাউকেই আর ঠেকান যাবে না। কিন্তু আসলে কোন ভয় পাবার দরকার নেই। কেন १—তা বলছি। প্রথমত, এ-কথা সত্য নয় যে রামশ্যামহরি আজ সবাই উশুঝল হবার জন্মেই উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে—এবং তারা তাদের সে রোখকে সংযম করে' রেখেছে কেবল পরলোকের ভয়ে। সামাজে উশুঝল হবার অর্থ—অন্তত যে উশুখনতায় সমাজের আর দশজনের প্রত্যক ভাবে কিছু আসে যায়—সেটা হচ্ছে সমাব্দের অপর সভ্যদের আঘাত করা—দেহে বা মনে। কিন্তু অপর মাসুষকে আঘাত করাই মাসুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়। যদি বল যে সমাজে কেউ কাউকে কি আঘাত করে না १--- অবশ্য করে। কিন্তু সেইটেই হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রত্যেক সমাজের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে যারা আঘাত করে তাদের সংখ্যা যারা আঘাত করে না তাদের চাইতে অনেক কম।

দিতীয়ত, মামুষ সাধারণত শান্তিপ্রিয়—অ-সাধারণত সংগ্রাম-প্রির। যে উশৃথল সে সমাজে অশান্তি আনবার সঙ্গে সঙ্গে আপনারও অশান্তি ঘটায়—মুভরাং আপন গর**ভে**ই তাকে সংযমী राज रहें।

ভূতীয়ত, মানুবের অপর মানুবের সঙ্গলাভের ইচ্ছা এমনি একটা প্রবল ইচ্ছা, এমনি একটা সত্য ইচ্ছা বে, কেবল ওর তাগিদেই তাকে অস্তু দশকনের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে চলতে হবে। মানুবের পক্ষে অপর মানুবের শ্রেজা প্রীতি ইত্যাদি আকর্ষণ করবার ইচ্ছাও একটা অতি স্বাভাবিক ইচ্ছা—এই ইচ্ছাই মানুবকে অপরের প্রতি শ্রেজাবান প্রীতিমান হ'তে শেখায়, কেননা এক প্রীতিই প্রীতিদান কর্তে পারে। অবশ্য এমন লোকও দেখা গেছে যারা প্রীতিরও ধার ধারে না বা শান্তিশোয়ান্তিরও তোরাকা রাখে না—কিন্তু দেখা গেছে এমন লোকদের রীতির পিছনে নীতি ও নীতির পিছনে আধ্যাত্মিকতার লক্ষা বক্তৃতা ভূড়ে দিয়েও তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। স্কুত্রাং নতুন কোন একটা, সামাজিক প্রলয়ের কারণ স্থিতি করা হবে না, যদি একথা বলা যায় বে আমাদের আচার ব্যবহারের পিছনকার অর্থটা আধ্যাত্মিক নয়, সেটা হচ্ছে নিছক সামাজিক—অর্থাৎ ওর Significance spiritual নমু—Sociological.

আসলে মানুষ দেবতা না হলেও দানব নয়—মানুষের মধ্যে ভাকা হবার ইচ্ছা নিজ গুণেই বর্ত্তমান। নিট্স্শ সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে দয়া মারা স্নেহ প্রীতি ইত্যাদি চিরকাল বর্ত্তমান হ'য়ে রয়েছে এবং আশা করা যায় চিরকাল থাকবেও। মানুষের মধ্যে যদি এই নিজে ভাল হবার ইচ্ছা, পরের ভাল করবার ইচ্ছা না থাকত ভবে এতদিনে মানুষের হাতে পায়ে বড় বড় ধারাল নথ দেখতে পাওয়া বেত। মানুষ এঞ্জিন নয় যে তাকে "রিলিজনের হাপরে পুড়িরে নীতির হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে গড়ে তোলা যাবে। মানুষ্টের অমন একজন কেউ আছেন বিনি আপন আনন্দেই মানুষ্টেক

চালিকে নিমে চলেকে। মানুষকে অভিনিক্ত objective কর্পে ক্ষেত্র ভূল দেখা। মানুকে আসল সভাই বছে বে, সে Subjective—কারণ সে চৈতভালর পুরুষ। মানুকের অন্তরের ঐ পুরুষকে অক করে! যখন আমরা বাইরের নিরম কানুসকেই চকুরার করেই ভূলি, তথক আমাদের ব্যবহারটাও সঙ্গে সক্ষে হ্রকন্ত রাজার গবছার মন্ত্রীর মন্তো হ'রে পড়ে। রাজা হ্রকন্ত একদিন কান্তনের শেষে প্রচেও বিরক্ত ও বিমর্থ হ'রে উঠেছিলেন। মন্ত্রী গবচন্ত্রক তৎক্ষণাখন দশভালার লোক লাগিয়ে দিলেন রাজবাগানের হাজার আম গাছে উঠে তালের ভালগালা ভীষণ ভাবে কার্কার্যাকি কর্তে। বলা বাহুল্য উক্তে উপায়ে কোন বাতাল ক্ষেত্র গ্রীষ্তকে শীকল করেই নি—লাভের মধ্যে সেঘার রাজার আম্বাগানে একটি আম্বাভেত আম কল্প্য না।

ক্ষেত্ৰ কেউ এইখানে বলে' উঠতে পারেন থে মন্ত্রী গৰচন্দ্র বাই ক্ষেত্রৰ না কেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক যেক্য সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করে' ভাত্তর "ইলেকটুণ"-এ পদ্মিণত করেন, তেমনি নীতি জিনিস্টাক্তে ক্ষম্ম করে' বিশ্লোষণ করে' আকাশে উড়িয়ে দেবার প্রয়োজনটা ছি ? রীজির পিছনে নীতি, নীজির পিছনে স্বর্গলাভের লোভ থাক্সই বা— ওই ভরে আর ওই লোভেই বদি সমাজে তু' একজনাও শিক্ত হ'লে ওঠি তত্তবং স্পতিই বা কি লার মন্দই বা কি ? অবশ্য কথাটা অভ্যন্ত সমীজীন।

কিন্তু আন্নালের সমাক্রমনকে চারিদিক থেকে বে ক্র্য্টিন হ'ল নানাং ব্যাধি আক্রমণ করেছে এটা আল আমসাং আমাসেক শরীয় একটুছু-নালালাকা ক্রমতেই টেক্স পেরেছি। আল আমসা বিশ্ব বহারাজের

রাজপথে একটুকু সজোরে পদক্ষেপ করে' ছু' এক পা যেতেই আমাদের মনের নানা দিক থেকে মুমুর্র যন্ত্রনার "উছ উছ" শব্দ শুনতে পেরেছি। ঐ "উহু উহু"-তে আমরা আজ সম্ভুষ্ট। কারণ ওটা হচ্ছে এরি প্রমাণ যে আমাদের মন একেবারে অসাড় হয় নি--অর্থাৎ মরে নি—তবে ব্যাধি-আক্রান্ত। কিন্তু রোগমুক্ত হবার ইচ্ছা মানুষের একটা স্বভাবিক ইচ্ছা। আমাদের সমাজ মনকে আমরা সকল প্রকার ব্যাধি হ'তে মুক্ত করতে চাই-ই। চিকিৎসা শাল্রের এই কথাটা আজ সবাই জানেন যে রোগীকে ভাল করতে হ'লে সর্বব-প্রথমে দরকার তার সর্বব-প্রকার ভয় ভাঙ্গান। আমাদের সমাজ-মন থেকে সর্বব-প্রথমে দরকার সকল প্রকারের ভয় তাডান। নীতির পিছনের যে সত্যটা সেটা যে মামুষের প্রতি মামুষের প্রীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহলোক বা পরলোকের ভীতির উপরে নয়—একথাটা ভাই আৰু আমাদের পরিফার করে দেখতেই হবে। যে ছেলেটা অতিরিক্ত রকমের চুর্দান্ত সে-ছেলেটার পক্ষে দ্ব' একটু **ভুকু-বু**ড়ির ভয় থাকাটা হয়ত মন্দ নয়—কিন্ত যে পিলেপেটা রোগা ছেলেটি বাতাস একটু জোরে বইলেই ভয়ে কেঁকিয়ে ওঠে তার মনের পিঠে আরও চু'-একটা ভূতের ভয়ের পুলটিস্ লাগিয়ে দিলে সে যে অভি শীত্রই পঞ্চভূতের সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে তার কোন সন্দেহ নেই। সকল রোগীরই যে এক পথ্য নয় এটা কি আয়ুর্বেদ কি হোমিওপ্যাথি कि এলোপ্যাথি সকল শাস্ত্রেই বলে। আর আমাদের সমাজের, দুর্জান্ত ছেলেটার চাইতে পিলে-পেটা ছেলেটার সঙ্গেই বে বেশি সাদৃশ্য আছে তা নেহাৎ অপ্রত্যক্ষ নয়।

ুএখন উপরে, যে সব কথা বলা গেল সেই সব কথার সিদ্ধান্ত

স্বরূপে এই কথাটা নির্বিল্পে বলা যেতে পারে মনে করি যে, বিনি সমুদ্রবাত্রা করেন আর যিনি করেন না, তাঁদের চু'জনের মধ্যে স্বর্গলাভের সম্ভাবনার কোনই তারতমা নেই। যে-কোন সমাজের ষে-কোন আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। স্বভরাং হিন্দুর সামাজিক আইন কামুনের, মামুষকে বিশেষ করে' ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়ে দেবার, কোন ভগবানদত্ত ক্ষমতা নেই।

মুতরাং এই কথাটা আজ আমরা নির্ভয়েই মনে করব যে আমা-**एमत वाश मामात! हिक्छिकिहारक यह थानि मन्द्रान करत' हमारून.** সামরা যদি ততথানি সম্মান করে' না চলি, তবে সামাদের স্বাজার অধোগতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই যে টিকটিকিটাকে সম্মান না-করবার স্বাধীনতা এই-ই হচ্ছে মানুষের আত্মার স্বাধীনতা:—প্রাচীনের কবল থেকে, গতানুগতিকের শ্ৰাল থেকে. অর্থাৎ অপর মামুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি, তা হোক সে "অপর মামুষ" নিজেরই বাপ-দাদা। এই স্বাধীনতা বেখানে অস্বীকৃত হয়েছে সেখানে মানুষের প্রাণের গতি মরে' এসেছে, মন क्यां देंदर्भ उर्देश, वृद्धि अझ इ'रत्न शिरत्र हि—मायूव धीरत धीरत সেখানে হয়ে ওঠে মেষ। ঐ অবস্থায় তারপর একদিন যখন এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে আমাদের মনুয়াত্বের ডাক পড়ে তখন অস্তবের চারদিকে হাত্ডে হাত্ডে দেখি সেখানে কোন খানেই এক ছটাক মন্মুন্তবত আর অবশিষ্ট নেই।

এই মমুয়াত্বের ডাক পড়েও—কেন পড়ে তা বুঝালই ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হয়ে আসবে।

#### (8)

যে-মাসুষ বলে জগতে যা-কিছু জানবার আছে তা তার জানা হ'রে গৈছে—এবং সে যা জানে তাই হচ্ছে সকল জানার সেরা জানা—এ-জগতের একেবারে শেষ খবরটা পিতামহ ব্রহ্মা তার কাছে পাঁচ হাজার বছর পূর্বের তারহীন টেলিগ্রাফের কোডের সাহায্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তার আর কিছু জানবারও নেই বোঝবারও নেই, শোনবারও নেই শোনাবারও নেই শোনবারও নেই শোনাবারও নেই সামুষটাকে আজ আমরা এই হাজার প্রশ্ন হাজার সমস্থার মাঝে অবশ্য কৃপার চক্ষেই দেখি এবং তার তুল্য হাজাপাদ জীব জার আমরা খুঁজে পাই নে। কিন্তু একটা ব্যক্তিগত মামুবের পক্ষে যা হাস্যাম্পদ মাত্র একটা দমাজের পক্ষে ঠিক দেইটেই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

সামুবের উপরোক্ত মনোভাব, সূচি কারণে ঘটতে পারে। একটি হচ্ছে ভার মন্তিক নামক স্থানটিতে বৃদ্ধি নামক পদার্পটির কিঞ্ছিৎ ক্রাব—বিভীরটি তার হাদর নামক জারগাটিতে আত্মন্তরিক্তা নামক জিনিকটির প্রচুর সন্তাব। ঐ দুরের পরিণাম কলই হচ্ছে মানুবের প্রনা। ক্রাক্ত ভাতির দিক পেকে কল একই।

সেই প্রথম বেদিন তুটি মামুবের প্রথম মিলন হয়েছিল—সেদিন থেকে লক্ষ বংসর কেটে গেছে—আজ মামুবের সমাজ বে কেবলই লক্ষ লক্ষ মামুবের, শুধু তাই নয়—আবার লক্ষ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন সমাজও বটে —বা গড়ে' উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মজেদে জাতিভেলে বা দেশভেদে। এই সর বিভিন্ন সমাজের মধ্যেও আদান প্রদান চলেছে। মামুবের ও মামুবের মধ্যে বে আদান প্রদানের ইচ্ছার সভ্য নির্বের মামুবের মামুবের মধ্যের মধ্যে বে আদান প্রদানের ইচ্ছার সভ্য নির্বের মামুবের মামুবের মামুবের মিলন হয়—ব্যপ্তির বৃহত্তর রূপ সমস্তিগত সমাজেও সেই সত্যই ফুটে উঠছে। ব্যপ্তিতে বা আছে সমপ্তিতেও সেই ধর্মাই ফুটে ওঠে। ব্যপ্তিগত ভাবে সবাই সামাজিক জীব—আর সমপ্তিগত অবস্থানে সবাই মৌনী-বাবা হন না। আবার অপর পক্ষে ব্যপ্তিতে বা মোটেই নেই সমপ্তিতে হলেই তা গজিয়ে ওঠে না। ব্যক্তিগত ভাবে সবাই উড়েমালি—আর তারা সমপ্তিগত হলেই নেপোলিয়ান বা চেক্লিস্থার মত পৃথিবী জয় করে' নিয়ে এলো—এমনটা হয় না।

সে যা হোক্, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সমাজে সমাজে এই যে আদান প্রদান তা হতে পারে —এবং চিরকাল যা হ'য়ে আসছে —ছি রকমে। হয় প্রীতির ভিতর দিয়ে মিলনে, নয় ঘন্দের ভিতর দিয়ে সংঘর্ষ। এই ঘন্দের পিছনে আছে সমাজবিশেষের স্বার্থ বা ব্যক্তিবিশেষের বেষ। এই সংঘর্ষ যে কেন হয়, মামুষের স্বার্থ যে কভ রকমের সে আর এক লম্বা ইতিহাস। বলা বাছল্য ভার জায়গা এখানে নেই। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই সংঘর্ষ হয়ই—এটা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য।

এই ত্থ-রক্ষের আদান প্রদানে মাসুষের ত্থ-রক্ষ মনের ভাব হতে বাধ্য। বখন কেউ প্রীতি সঙ্গে নিয়ে মিলন প্রত্যাশী হ'য়ে আমাদের ঘারে আসে তখন আর তাকে আমরা ফেরাতে পারি নে— মাসুষের সে স্বভাব নয়। কিন্তু বখন কেউ স্বার্থ বা ধেষ সঙ্গে নিয়ে আমাদের আঘাত করতে আসে, তখন আমরা সে আঘাত থেকে বাঁচবার জল্মে প্রাণ কর্ল করি—মাসুষের এও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই বেষের সাম্না সাম্নি দাঁড়িয়ে আমাদের বাধ্য হ'য়ে দেশের কথা কইতে হয়। একটা দেশে জাতি বা সমাজের প্রতি আর একটি দেশ জাতি বা সমাজের যে আঘাত—এ আঘাতের তুটো দিক আছে—একটা অঙ্কের দিক আর একটা আত্মার দিক—হয় দেহ দিয়ে দেহকে আঘাত, নয় মন দিয়ে মনকে আঘাত। আমরা হিন্দুরা দেহের চাইতে আত্মাকে বড় বলে' মানি—স্কৃতরাং সমাজে সমাজে এই ঘন্দে মনের পরাজয়ই বড় পরাজয়।

এই পরাক্ষয় থেকে বাঁচবারও আবার চুটী উপায়। তার সধ্যে প্রথমটি হচ্ছে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে দশদিকের দিকপাল-গণকে সাক্ষী রেখে আতভায়ীর কাছে হাতেকলমে প্রমাণ দেওয়া যে, জামার দেহ তার দেহের চাইতে দৃঢ়; আমার মন তার মনের চাইতে বলিষ্ঠ—দেহের ধ্বংস ঘট্তে পারে কিন্তু আমার আজার স্বাতন্ত্র তার আত্মার নিকট মাথা নত কর্বে না—কর্বে না। আর ঐ করতে গেলেই তখন ডাক পড়ে মামুষের মনুষ্মত্বের। কিন্তু আমি আগেই বলেছি এই মনুষ্মত্বই বজায় থাকে না, যদি না মামুষের মনের দিকটা মুক্ত থাকে।

আর দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে সমাজের চারিদিকে প্রকাণ্ড "অচলায়-ভনের" দেয়াল ভূলে দিয়ে অবরুদ্ধ তুর্গবাসীর মতে। বাস করা। হিন্দু এই দ্বিতীয় পদ্মা অবলম্বন করেছিল।

কিন্তু ঐ বিতীয় উপায়টি একটা উপায় হলেও, ওই উপায়ের ভিতরে একটা মস্ত বিপদ আছে—যদি না সব সময়ে সজাগ থাকা যায় তবে সেই বিপদ মামুষকে জড়িয়ে ধরেই। কারণ "অচলায়-তনের" ঐ তুর্গের মাঝে মামুষকে বাস করতে হয় সমস্ত বিশ্বকে বাইরে রেখে—তাকে চলতে হয় সমস্ত বিশ্বমানবের সংস্পর্ণ থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে। তার সাম্নে আর তখন কোন নতুন সমস্যা নেই, নতুন চিস্তা নেই, নতুন প্রশ্ন নেই—ফল্ম থেকে মৃত্যু পর্যান্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই "থোর বড়ি খাড়া" আর "খাড়া বড়ি থোর"—ঐ অবস্থায় সব কিছুই পুরাতন হয়ে আসে—সেই পুরাতনে সব একঘেয়ে হয়ে ওঠে—তখন আর মামুষের নতুন উৎসাহ নতুন উন্থম থাকে না—ঐ অবস্থায় মামুষের প্রাণ নিস্তেক হয়ে আসে, বৃদ্ধি জমাট-বাঁধা পাথরের মতো হয়ে যায়—চারিদিকে তার আরামের আবেশ ঘিরে আসে—তখন সে চৈতগ্রময় শক্তিময় আনন্দময় পুরুষ নয়- সে হচ্ছে তখন অভ্যাসের চাবি দিয়ে দম-দেওয়া কলের এঞ্জিন—মামুষের ঐ খানে জীবস্ত সমাধি—ঐ খানে মামুষের আত্মা আপনাকে প্রকাশ করবার কোন পথই পায় না।

এই মৃত্যু থেকে বাঁচতে হ'লে চাই বিখের সঙ্গে সমাজের সংযোগ

সমাজের মাঝ দিরে বিখের আলোকের মৃক্ত ধারা বিখের বাতাসের
মৃক্ত প্রবাহ—যে আলোক যে বাতাস সমাজমনকে নিত্য নব নব
স্থা দিয়ে নিত্য নব নব কর্মে নিয়োগ করে। নব নব উৎসাহে উদ্দীপ্ত
করে' রখবে; স্থতরাং চাই চারিদিকে মুক্ত বায়ু মৃক্ত আলোক,
কাজেই চাই সনাতন দেয়ালের গায়ে সারি সারি ওম্নি সনাতন
ভানালা।

আর বদি জানালা না বসাই তবে মামুষ ঐ নিরেট দেয়ালের মাঝে একদিন চোখ কচ্লিয়ে জেগে উঠবে, জেগে উঠে শিউরে উঠবে, বল্বে—এ কি করেছি—এ কি কর্ছি—্কান্ মৃত্যু থেকে বাঁচতে গিয়ে আবার কোন্ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছি। নেদিন জাগবে মানুবের আত্মার বিজ্ঞাহ। না না, চাই নে এই মৃত্যু—পলে পলে

তিলে তিলে এই মৃত্যু। সেদিন মানুষকে হাজার দেয়ালও ঠেকিরে রাখতে পারবে না—সেদিল সমাজের পাথর-বাঁধা শক্ত উঠানের বুক্ চিরেই "সবুজপত্র" গজিরে উঠবে—"কাক্সনী"র বাঁনী বেজে উঠবে— "পঞ্চকের" গলা কেঁপে উঠবে। সেদিন মানুষ তুর্ববার ভরসা নিয়ে বলে উঠবে—আমার যদি বাস্তবিকই কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে ভবে বিশ্বের হাজার বিরোধের মধ্যে তা আপনাকে স্পক্টই করে' তুল্বে উজ্জ্লাই করে' তুল্বে—আমি ভয় কর্ব না—ভয় করে' আমার সেই স্বাভন্ত্র্যকে অস্বীকার কর্ব না—আমি ভয় কর্ব না—কারণ আমি জানি যে আমার মধ্যে যে পরম দেবতা আছেন তিনি মাটি নন পাথর নন—ভিনি শাহত তিনি অমৃত।

শ্রীস্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

### ভাইবোদ।

--:#:---

रेकार्छ मारभन्न प्रभूत-राका चरत्रत जानाना पत्रजा रख करत पिरा খারামে ঘুমোচ্ছিলাম। কানের কাছে চেচামেচিভে পুর হঠাৎ ভেঙে গেল-বুঝলাম পাড়ার ছেলেরা আম কুড়ুভে এলেচে। পাছে উঠতে পারে না অথচ জাম থাবার লোভ আছে, ছোট ছোট এমন পাঁচ লাভ দশ কৰ ছেলে মেয়ে মিলে একট বড এক**জ**ন কাকেও নুক্তি ধ'কে সময় দেই জসময় দেই এই জামভলার জনায়েৎ হয়। পাছে উঠে মুকবিব বাছা বাছা জাম দিয়ে নিজের পলি ভর্ত্তি করে এবং কখনো বা দয়া কখনো বা রাপ করে পায়ের নীচের বা হাভের নাগালের একটা ভাল নেডে দের। তাতে কাঁচা পাকা যে সৰ ভাৰ তলার পড়ে ধুলো মেথে অখায় হয়ে বায়, তাই কুড়োবার জঞ্চ এই নিস্তৰ নিদাৰমধ্যায় দিভা ভারা কোলাহলে মুধরিভ ক'রে ভোলে। वांत्र क्रांत जांत्र (भारत ना-ध्यक क्रिंग जबहे हरन वांत्र वरहे क्रिक अक्ष्रे अनिक उनिक करत व्यावात किरत व्यादम **अ मिः मरक देक्टिक** ইসারার কাজ জারম্ভ করে দের। তাখে চাপা পলার জাওয়াজ ও সভৰ্ক চাপা গলার শব্দ ওদতে পাওয়া বায় ও শেষে আৰ্ডলা আৰায় ভেষ্কি গুলভার হ'বে ওঠে। কিন্তু তথ্ন আযার ধ্যক দিতে यमका क्या

প্রতিবারই এই রকম হ'য়ে আসচে। এবার জাম নাবি, এখনো ভাতে ভাল পাক ধরেনি। এখন থেকে গাছের ওপর নিভ্য এই উপদ্রব চললে পাকবার আগেই জাম নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। তাই একবার মনে করলাম উঠে একটা তাড়া দিই কিন্তু আবার ভাবলাম ভাতেই বা লাভ কি ? জামতলার ত পাহারা বসাতে পারব না।

শেষে পাশফিরে শুয়ে আবার ঘুমের সাধনা করাই সমধিক লোভনীয় মনে হল, কিন্তু গোলমালে ভাল ঘুম হল না যদিও সে আশা একেবারে ছাড়তেও পারা গেল না। সেই আধঘুম আধজাগার অবস্থায় বেকার মন যে কখন জামতলার বিচিত্র কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে পড়েচে বুকতে পারি নি—আড়ি, ভাব, আবদার অভিমানের আভাষ কানে আসছিল এবং এবং বোধ হয় ভোলা যায় না এমন সব দিনের কথা মনে জাগিয়ে তুলছিল ব'লে ভালও লাগছিল।

শেষে হঠাৎ কামার শব্দে চমক ভেঙে পেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্তম্ভিত ভাব ও পরক্ষণেই ঘোরতর কোলাহল। ব্যাপার কি জানবার জন্ম তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দেখলাম—তিনচার বছরের মন্টু মাটিতে গড়াগড়ি দিছে আর কাঁদচে এবং পাশে দাঁড়িয়ে তার দিদি খেঁদী জন্ম সকলের সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে ঝগড়া করচে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েচে রে ?

আমার গলার আওয়াজ পেয়ে ছেলে মেয়ের দল একবাক্যে নালিশ করলে—র্থেদী মিছিমিছি মণ্টুর গালে চড় মেরেচে—মা'র সামান্ত ছলেও মনে হল মারামারিটা ভাল নয় তাই ভাবলাম একটু শাসন করে দেওয়া দরকার। অতঃপর গন্তীরভাবে থেঁদীর দিকে চেরে কালাম— "ওকে মেরেচিস কেন" ? থেঁদী কোন উত্তর করল না বরং যেন কেন करत्ररह এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে আমি চেঁচিয়ে আবার বললাম —"তুই ও'কে মারলি কেন"— বল শিগ্গীর—

এবার থেঁদী কথা কইল কিন্তু সে প্রায় নিজের সজে। তথু আমার ধমক শুনে অশু সকলে একেবারে চুপ করেছিল বলেই আমি শুনতে পেলাম খানী বলচে—কেন ও কাঁচা জাম খা'বে কেন গ

়কাঁচা জ্বাম খেয়েচে ? ভা ভোর ভাইকে তুই কোন হুটো ভাল জাম কুড়িয়ে দিলি ? "ছেলেমাকুষ কি হুটোপুটির মধ্যে—ওরে দেবার জ্বেটিত আমি কুড়োচ্ছি নয়"—

ছেলেরা কেউ কেউ ব'লে উঠল-না অনিল দাদা, ভাল ভাল লাম ও নিজেই কুড়িয়ে খাচ্ছিল।

ভ্তনে যুদ্ধং দেহির ভাবে তাদের দিকে ফিরে থেঁদী ব'লে উঠল---বেশু করেচি খেয়েচি—ভোদের কি? আমার জাম আমি খেয়েচি— নামার ভাইকে আমি মেরেচি। বেশ করেচি---

আবার ঝগড়া করতে' বসল—আরে মোল যা! যা সব ভোরা এখান থেকে চ'লে যা। ফের যদি আজ জামতলায় আসবি ত দেখবি मका-- जामि पैर्गाप्टा पैर्गाप्टा प्रविधान मकत्न जात्य जात्य हात যাচ্চে আর শুনলাম গালছটো ফুলিয়ে মণ্ট্র দিদিকে শাসাচ্চে—মা'কে আমি ব'লে দেব কিন্তু। তার কারা ইভিমধ্যে থেমে গিইছিল।

শুয়ে শুয়ে বিচারকের বিজ্ঞবনার কথা ভাবতে ভাবতে বেলা প'ড়ে এল। মুধহাত ধোবার অন্য উঠে অস্তমনক্ষ ভাবে পেছনের দিকের জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম জামতলা নিজক 🗪 👓

মন্তু মানিতে পড়ে মুমুক্তে কার মুমস্ত ভাইটার মুখের ওপর বেক্ত शक्क ताम माजान क'रत माजिएया (वेंगी निक ककन वीकान अधि ভাডাচ্চে।

আমার তখন মনে পড়ে গেল এরা ভাইবোন—এতক্ষণ যে কথাটা फुल्बर ,शिरप्रविनाम।

अत्विथ त्याय ।

### কথিকা।

কোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে,— মাটির কাছে ধরা দেবে বলে'। তেমনি কোঝা থেকে মেয়েরা আচে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

ভাদের জন্ম অল্ল জায়গার জগৎ, অল্ল মাসুষের। ঐটুকুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই— আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব ভাবনা। তাই ভাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আভিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রানী।

\* \* \* \*

কিন্তু কোন্ দেবতার কোতুকহাস্তের মত অপরিমিত চঞ্চলতা নিয়ে আমাদের পাড়ায় ঐ ছোট মেয়েটির জন্ম ? মা তা'কে রেগে ৰলে "দক্তি" বাপ তাকে ছেসে বলে "পাগ্লী"।

সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পাথর ডিলিয়ে চলে। ভার মনটি যেন বেণুগনের উপরভালের পাভা, কেবলি ঝির্ ঝির্ করে কাঁপচে।

আক দেখি সেই ত্রস্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে— বাদলশেবের ইন্দ্রধসূটি বল্লেই হয়। তার বড় বড় ছটি কালো চোখ আৰু অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডামা-ভেজা পাখীর মত। কিছুদিন আগে রোদ্রের শাসন ছিল প্রথর; দিগস্তের মুখ বিংর্ণ; গাছের হতাশাস পাতাগুলো শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ কাল আলুথালু পাগ্লা মেঘ আকালের কোণে কোণে তাঁবু ফেল্লে। সূর্য্যান্তের একটা রক্ত-রশ্মি খাপ্তের ভিতর থেকে ভলোয়ারের মত বেরিয়ে এল।

অর্জেক রাত্রে দেখি দরজাগুলো খড়্খড়্ শব্দে কাঁপ্চে। সমস্ত সহরের ঘুমটাকে কড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাডালের ঘোলা চোখের মত দেখতে। আর গির্ফ্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদের মুড়ি দিয়ে।

সকালে জলের ধারা আরো ঘনিয়ে এল—রোক্ত আর উঠ্ল না।

এই বাদলার আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁডিয়ে।

ভার বোন এসে ভাকে বলে, 'মা ভাক্চে'। সে কেবল সবেপে মাথা নাড়ল, ভার বেণী ফুলে উঠ্ল। কাগজের নৌকো নিরে ভার ভাই ভার হাত ধরে টান্লে। সে হাত ছিনিয়ে নিলে। ভবু ভার ভাই খেলার ক্ষতে টানাটানি করতে লাগ্ল। ভাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

বৃষ্টি পড়চে। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এল। মেয়েটি ছির দাঁড়িয়ে। আদি যুগে স্প্রির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কঠে। লক্ষ কোটি বছর পার হরে সেই স্মরণ বিস্মরণের সভীত কথা আরু বাদ্লার কলস্থরে ঐ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও ডাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড় কাল, কড বড় জগৎ, পৃথিবীতে কড যুগের কড জীব-লীলা। সেই হুদূর সেই বিরাট, আজ এই ছুরস্থ মেয়েটির মুখের দিকে ডাকাল, মেখের ছারায় রুপ্তির কলশব্দে।

ও তাই বড় বড় চোধ মেলে নিস্তক্ত দাঁড়িয়ে রইল,—যেন স্থনস্ত-কালেরই প্রতিমা।

🕮রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর।

# বিজ্ঞাপন রহস্য।

---;\*;----

### **এবৃক্ত সবুজপত্র সম্পাদক মহাপ**য়

#### नगौरभव् ।

এই আজ ত্ৰ'তিন দিন হল একখানি সদেশী ইংরাজি-মাসিকপত্রে পড়লুম যে, আপনি পথ-চল্তি ভাষাকে সাহিত্যে চালাবার জন্ম উঠে পড়ে লেগেছেন। শুনে খুসি হবেন যে, উক্ত পত্রের লেখক-সম্পাদক উভরের মতে আপনার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। চল্তি ভাষার চল নাকি এখন সকল কাগজেই হয়েছে— শুধু তাই নয়, যে সকল কাগজ মুখে চল্তি ভাষার অতি বিরোধী, তারাও নাকি এমন সব লেখা প্রকাশ করে, যা আসলে গলিঘুঁ ফিতে চল্তি হলেও রাজপথে অচল। এ কথা সম্ভবত সত্য, কেননা ইংরাজিতে বলে extremes meet,—অর্থাৎ ত্ব-মুড়োতে ঠেকাঠেকি হয়।

কিছ এর থেকে মনে করবেন না ধে, সাধুভাষার পরমায় শেষ ছার এসেছে। ভাল কথা, ভাষা সম্বন্ধে সাধু বিশেষণটা কি শুদ্ধ ? আমার মতে ওটি সাধু না হয়ে সাধবী হওয়া উচিছ। ভাতে কেতানী-ভাষার পিতৃকুল ও মাতৃকুল ইভয় কুলের—অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইংরাজি উত্তর ভাষাবই মধ্যাদা সমান রক্তি হয়। সেদিন অন্তৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনলুম যে, আপনার ভাষার রূপলাবণ্য, বেশভূষা, হাস্তলাম্ভ সবই থাকতে পারে. কিন্তু তার প্রধান দোষ এই বে. তা chaste au i

সে যাই হোক্, আমি ঐ সাধু বিশেষণটিকে একেবারে বাদ দিতে চাই নে, কেননা আমি সাহিত্য থেকে কোনও চল্তি কথাকে বহিষ্কৃত করবার পক্ষপাতী নই। তবে সেই সঙ্গে "সাধ্বী" विष्मिष्गिष्ठ अनिविष्मास्य वावहात कत्रव ।

বাজে বকুনি ছেড়ে, এখন কাজের কথায় কিরে আসা বাক্। সাধুভাষা এখন মাসিক পত্রের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ভার পুষ্ঠে ভর করেছে। এক কথায়, সাধুভাষা এখন সাহিত্যকে ত্যাপ করে বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিয়েছে: এই বিজ্ঞাপনের ভাষারই উচিত নাম হচেছ সাধবী। "আশ্রয় নিয়েছে" বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না. কেননা বিজ্ঞাপনের দেশে এই সাধ্বীভাষা এখন রাণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে দেশের লোকের মনোরঞ্জন করছে। সাধুভাষাকে লোকে কেন সাহিত্যের ভাষা বলে ?—এই কারণে বে. লোকের বিশ্বাস সাহিত্যের যা আসল উদ্দেশ্ত—অর্থাৎ পাঠককে কাঁদানো হাসানো ইত্যাদি—তা একমাত্র উক্ত ভাষার বারাই সাধ্য হয়। আপনি যদি একদকে কাঁদতে ও হাস্তে চান, ভাহলে এই পুৰোৱ বিজ্ঞাপনগুলি পাঠ করুন, তাহলেই সাধ্বীভাষার শ্রী হৌ ধী সম্বন্ধে আপনার সম্যক জ্ঞানলাভ হবে। আর এ ভাষার জ্যোতি! সুর্যোর পাশে দীপ যেমন নিপ্তাভ হয়ে পড়ে, বিষ্ণাভের পাশে খন্তোত যেমন মিট্মিট্ করে, এই বিজ্ঞাপনের সাধ্বীভাষার পালে সাহিত্যের সাধুদ্রাধার অবস্থাও তল্প হয়। এমন কি চার্ছা

জেলার স্থবিখ্যাত সাহিত্যিক, সাধুতাবার ভবিতীয় লেখক শ কালীপ্রসন্ন খোবের 'প্রভাত চিন্তা' ও নিস্প্রাভ হয়ে পড়ে, 'সন্ধ্যা চিন্তা' মিট্মিট্ করে।

যদি বলেন যে আপনি ওসব পড়তে চান না, তার উত্তর এই,—

"উপেক্ষার উপার নাই, অবজ্ঞার স্থযোগ নাই ৷ ফানিতেই ইইবে, পড়িডেই ইইবে, বৃথিতেই ইইবে, অঞ্চবর্ষণ অনিবার্যা ৷ কে আছু বাধিতের বন্ধু, আর্থের অবস্থন, নিরাশ্ররের আশ্রয়, —এসো, ভোলো, জাগো, এ ক্রন্ধন, এ নিবেদন, এ হা-ছতাশ শুনিতেই ইইবে"—

উপরোক্ত বাক্যাবলী "পতিত।" নামক সামাজিক উপস্থাসের বিজ্ঞাপন হতে উদ্ত। এ উদ্ধারের কারণ—"পতিত।" সম্বন্ধে যা সত্য, বিজ্ঞাপনের সাধ্বীভাষা সম্বন্ধেও ঠিক তাই সত্য। আমি এ স্থলে উক্ত ভাষার কোনও বিশেষ নমুনা তুলে দিতে পারছি নে, কেননা আগা-গোড়া বিজ্ঞাপন ঐ একই ভাষায় লিখিত,—পড়া শেষ করবার আনে বিজ্ঞাপিত বস্তু ওবুধ কি জুতো, শাড়ী কি সাহিত্য, কিছুতেই ধরা বার না। আমি চটি একটি উদাহরণ দিচ্ছি:—

"রোপ্যমণ্ডিত রেশ্মী কিংখাপে মোড়া হইরা **অভূন**ন **মর্শ** সংকরেশ।"

এই বস্তুটি কি জানেন ? —শাড়ী নয়, উপস্থাস। তারপর বন্ধুন ড ক্ষ্যমান পদার্থটি কি ?

"অতি মোলায়েম রঙিন রেশমের ক্রেপ পোভের ডুরেনার চাক্চিক্যমান।"

▲জিনিবটি কিন্তু জপুর্ব্ব উপভাস নয়, "লাহামরি শাড়া"; ভারনেও
কিনিবটি পাওয়া যাবে কিন্তু বীণাপাণি দেবীর কাছে। সাহিত্যের

গৌরব অবশ্র নির্ভর করে ভার অলফারের উপর, আর অলফারেয় সেরা হচ্ছে উপমা আর অফুপ্রাস। এ চুই বিষয়েও বিজ্ঞাপনের কৃতিত্ব অপূর্ব্ব। প্রথমে অনুপ্রাসের একটি নমুনা দিই:---

"মুড়াযবনিকা, পরিণয় প্রহেলিকা, ভ্রান্তি কুহেলিকা, হত্যা বিভাষিকা, লুক্মরীচিকা, বহুস্তা কণিকা।"—উক্ত সাহিত্যের রচয়িতা (क कार्त्रन १─मिल्लात ! मिल्लात (क कार्त्रन १─"वर्श्वमान यूर्णत সর্ববেশ্রেষ্ঠ সামাজিক নক্সা"লেখক। আপনি মল্লিদারের "আপন পর"থানি কিনে এনে নয়ন মন সার্থক করুন, কেননা বইখানি "উপহারের রাজা" কিন্তু "না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই"। দামও সন্ত!—মূল্য এক টাকা মাত্র। এ ক্ষেত্রে "আপন পর" কি সূত্রে আবদ্ধ আনেন ?—"বিলাত হইতে কেবলমাত্র আমাদের অভ্য আনীত অপূর্ব্ব রেশমী ফিতায়"। উক্ত নমুনার অনুপ্রাদের ছড়াছড়ি এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের পত্তে পত্তে ছত্তে ছত্তে দেখতে পাবেন। এখন উপমার গুটি হুই তিন উদাহরণ দিই :---

- (১) মল্লিদারের "বিভাট," পাকা হাতের পাকা লেখা—ঠিক যেন রসের কোয়ারা।
- (২) শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্রনাথ রায়ের "পতিতা", নারীর ত্যাগের নায়েগ্ৰা প্ৰপাত"।
- (৩) "বঙ্গীয় উপস্থাসলেখকশিরোমণি প্রবীণ দার্শনিক পশুভ স্থাবেক্সমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত, রেশমী কিংখাপে মোড়া "পাষাণী". বিরছের বিস্থবিয়াস অথচ প্রেম প্রতিদানের এমন গোলকুণ্ডার মৃতির মালা."—অথচ দাম একটাকা। আলম্বারিকেরা বলেন যে উপমা হচ্ছে অলভারের শিরোমণি, বেমন গহনার ভিতর মালা আর কুইতেইর

মধ্যে শালা। এ মত যে সত্য, উক্ত উপমাগুলির সাক্ষাৎ লাভ করে সে কথা কি আর কেউ সন্দেহ করতে পারেন ? উপরোক্ত কবি-প্রতিভার চরম স্প্রিগুলি সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে একান্ত কর্ত্ত্ব্য। কিন্তু সাবধান !—— শ্রীযুক্ত অগদানন্দ রায়ের "পোকা মাকড়" যেন সেই সক্ষে কিনবেন না, তাহলে ছদিনেই ও সব রেশমী বই কেটে রেশমী মিঠাই বানিয়ে দেবে।

## 

আমি বিশেষ করে এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্মে যে, আপনি গত পাঁচ বৎসর এ সাহিত্যকে সব্জ্লপত্রে স্থান দেন নি। আপনি বলাতেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সভ্য প্রচার করা, আর বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য মিথ্যা প্রচার করা। অভএব উভয়ের স্থান এক পত্রে হতে পারে না। আপনার কথা ছিল এই যে, বিজ্ঞাপনমাত্রেই মিথ্যাবাদী,—যেখানে তা স্পষ্ট মিথ্যে কথা বল্তে সঙ্কুচিত হয়, সেখানে তা suggestio falsii-র আশ্রয় গ্রহণ করে। ঔষধ সম্বন্ধে যাই হোক, সাহিত্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে আপনি যে উক্তিকে suggestio falsii-র দোবে দোষী কর্তেন, সেটি বে একটি আলঙ্কারিক গুণ, অর্থাৎ তা যে অভিশয়েক্তি, এ জ্ঞান আপনার ছিল না। "গোড়জন যাহে আননন্দে করিবে পান স্থানিরবিধি", সে রচনা যে গোড়ী রীতিত্তেই রচিত হওয়া কর্ত্ব্য, সে বিষয়ে আরু সন্দেহ নেই। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সে রীতির একটি উদাহরণ বিভি:—

**"অরং নির্শ্মিতমাকাশম্ নালো**চ্যৈব বেধসা ইদং এবংবিধং ভাবি ভবত্যা স্তনজ্প্রনম্"॥ (কাব্যাদর্শ)

আমাদের পূর্ববপুরুষেরা যখন এবন্ধিধ মহাকবিত্ব করে গেছেন, তখন আমরাই বা কেন না বিরহের Vesuvius এবং ভ্যাগের Ningara Falls-এর স্প্রিকরব ? শাস্ত্রেই আছে:—

> "বাপ কো বেটা সিপাহি কো ঘোড়া কুছ্ নহি ভ থোড়া থোড়া।"

এডদিনে আপনার ভুল আপনি যে বুঝতে পেরেছেন, সে কথা মুখে স্বীকার না কর্লেও কার্য্যত আপনি তার প্রমাণ দিচ্ছেন। 'সবুজপত্র' এখন বুকে পিঠে বিজ্ঞাপন নিয়ে বেরচেছ। ভবে বইয়ের বিজ্ঞাপনের পাঁচরঙা ছাপ আপনার কাগল আলও অঙ্গে ধারণ করে নি,— ব্রুত্ত আপনার স্বরচিত পুস্তকের ছাড়া। এই সম্বন্ধেই আমি আপনার কাছে একটি কথা নিবেদন ক্র্ডে চাই। ঘুরিয়ে মিখ্যে क्था प्र'त्रकम करत वला याय.-- अक suggestio falsii-त नाहारग. আর এক suppressio verii-র সাহায্যে। 'সবুজপত্র' জন্মাবিধ বাঙলা সাহিত্যের বিজ্ঞাপনকে প্রত্যাখ্যান করে, সত্যগোপনের দোষে দোষী হয়ে রয়েছে। এ যে কত বড় দোষ ভার প্রমাণ, আমার মত মাত্র-সবুজপত্তের পাঠকেরা বাঙলা সাহিত্যে যে কত অমূল্য রত্ন আছে ,সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অপিরাপর মাসিক পত্রের কুপায় জানতে পেলুম যে, ৰাজ্ঞা ভাষায় এমন অসংখ্য কাব্য আছে, বার প্রতিখানি একসঙ্গে সর্বব্যেষ্ঠ এবং অভূলনীয়। আমি এর মধ্যে খানকভকের পরিচয় मिष्टि:-

- (১) নিরূপমা পুরস্কার—"সরস ভাবোজ্বল ভাষাসম্পদে অতুলনীয়, বাজারের কেনা গল্পপুস্তকে একত্র এমন সৌন্দর্য্যসমাবেশ কোথায়ও পাইবেন না।"—
- (২) মঞ্জুরী—"স্থরেন বাবুর ছোট গল্প না পড়িলে ছোট পল্ল পড়া অসম্পূর্ণ থাকে। প্রভ্যেকটি গল্প যেন রাফেলের জীবস্ত চিত্র"।—
- (৩) পল্লী-সংসার—"বর্ত্তমান যুগের দর্ববেশ্রেষ্ঠ উপকাস। ভাবে ভাষায় চরিত্র-চিত্রণে ও মনস্তম্ববিশ্লেষণে দর্ববাংশে অতুলনীয়।"
  - ( 8 ) বন্দিনী—"ভাষায় ভাবে চরিত্রচিত্রে অতুলনীয়।"
- (৫) দগ্ধকচ্—"এমন অপূর্বব উপ্যাস বাঙ্লা সাহিত্যে আর কথন হয় নাই।"—
  - (৬) গৃহলক্ষী—"বাঙলা উপন্তাদে এক অপূর্বব স্থি।"
- (৭) অভিসার—"এমন বিয়োগাস্ত উপন্থাস বাংলা সাহিত্যে ৰক্তকাল বাহির হয় নাই।"

আর কত নাম করব?—"মাত্দেবী", "সহধর্মিণী", "নববধ্" প্রভৃতি সবই অপূর্বন, সবই অত্লনীয়, সবই সর্ব্বপ্রেষ্ঠ। বিশ্বাস না করেন, এর মধ্যে অন্তত ছটি জাকড়ে কিনতে পারেন, যাচিয়ে নেবার জন্মে। বিজ্ঞাপনদাতা কথা দিয়েছেন যে "নববধু মনোনীত না হইলে ফিরাইয়া আনিবেন, মূল্য ফেরত দিব"। "বন্দিনী" সম্বন্ধেও ঐ একই করার—"কিমুন, ভাল না হয় মূল্য ফেরত দিব"। এর চাইতে সাধু প্রস্তাব আর কি হতে পারে? অপরখানি সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতা আদেশ করেছেন—"সহধর্মিণী ক্রেয় করিতে ভূলিবেন না",—তবে ক্রেডার তা অপছন্দ হলে ক্রেত নেবার কথাটা উহু রয়ে গিয়েছে।

বাঙলা ভাষার ঐশর্য্য কিরকম বেড়ে গেছে. তার পরিচয় পেয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনি ত নানা সাহিত্যের পল্লবগ্রাহী। কি ইংলগু. কি ফ্রান্স, কি ইতালি, ইউরোপের কোন দেশ দেখাক্ত এত অসংখ্য উপস্থাস, যা যুগপৎ 'সর্ববশ্রেষ্ঠ' এবং 'অতুলনীয়'। সর্বব্রেষ্ঠ চাইলে ভারা এক এক যুগের বড় জোর এক একখানি গ্রন্থ বার করতে পারবে।

এই বিজ্ঞাপন পাঠে প্রথমেই মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়—

"একি স্বপ্ন । একি মায়া । একি বাস্তব ! একি বাস্তবের ছায়া ?" কেননা, এই সব অপুর্বর উপস্থাদের লেখকেরা কে ? —এ প্রশ্নের উত্তর "উপন্যাস সিরিজ্ঞ" দিয়েছেন। সিগিজের বক্তব্য এই :—

"বাণীমন্দিরের একনিষ্ঠ পুজারীগণের বঙ্গবিশৃত দেই সকল সাহিত্যর্থীবন্দের নামের একঞাভূত তালিকা দৃষ্টে যুগণৎ বিশ্বয়ে সকলকেই বলিতে হইবে---ইহারা করিয়াছে কি ? ধতা!"

"ইহারা ক্রিয়াছে কি"? এ প্রশ্ন আমার মনেও উদয় হয়েছিল— এবং উত্তর পেয়ে আমিও বলছি—ধন্য। উত্তরটি ভবে প্রবণ করুন—

"বিশ্রামের অবসর নাই—কেবল কার্য্য,—সারাটি বৎসর ধরিয়া নিত্য-নব পূজার উদ্বোধন" ৷--এর পর আপনি আমি সকলেই বলতে বাধ্য---ধ্যা বলদেশ, ধ্যা বল-সরস্বতী।

অতঃপর আর একটি প্রশ্ন এই মনে আদে যে, এক্টেরে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়?—বিজ্ঞাপনের কথা বিশাস করতে হলে—অতি নীচে. প্রায় লাফ্ট কেলাদে। তার "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনের মন্তব্য এই--- "প্রকৃতপক্ষে ইহা বাঙ্গালীর রহস্তমুকুর, এরূপ উপস্থাস আর কখনও বাহির হয় নাই"।—মল্লিদারের "আপন-পরের" বিজ্ঞাপিত শুণাগুণের সঙ্গে তুলনা করলেই আপনার বুঝতে বাকী থাক্বে না যে "খরে বাইরের" স্থান কোথায়। এখন দেখছি ও উপস্থাসের বাইরে না বেরিয়ে ঘরে থাকাই উচিত ছিল। সে যাই হোক্, এ বিষয়ে বিন্দুনাত্র সন্দেহ নেই যে "বঙ্গ-বিশ্রুত সাহিত্যরথীরন্দের" পাশে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বেজার অপ্রতিভ দেখাছে। এ স্থলে আমি একটা কথা না বলে থাক্তে পারছি নে। স্বাই জানে যে, চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই, অপরপক্ষে রাঁধুনে বামুনদের যে ও সার্টিজিকেটের দরকার আছে শুধু তাই নয়, সে সার্টিজিকেট তারা দেখাতে বাধ্য—নইলে কেউ তাদের পাক্ত-স্পর্শ কর্বে না। এখন বিজ্ঞাপন দাতান্দ্রাশ্যকের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই বৃদ্ধবেরসে মৃতন করে পিতা দেবার কি আর কোনও দরকার ছিল ?

এ ক্ষেত্রে, আমার নিজের একটা জবাবদিহি আছে। আজ থেকে
ঠিক সাত বংসর আগে, পূজোর বিজ্ঞাপন পাঠে উত্তেজিত হয়ে আমি
"মলাট সমালোচনা" নামক একটি প্রবন্ধ হাতঝেড়ে লিখি। সে প্রবন্ধ
গড়ে পুস্তক-ক্রেতার দল শুন্তে পাই খুসি হরেছিলেন, কিন্তু বিক্রেতার
দল বিরক্ত হয়েছিলেন।

আৰু আমি বাঙলার লেখক পাঠক উভয় দলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্থীকার করছি যে, সেকালে আমি বিজ্ঞাপনসাহিত্যের মাহাত্ম্য মোটেই বুঝাতে পারি নি; কিন্তু এ বিষয়ে আজ আমার জ্ঞানচক্ষ্ উন্মীলিভ হয়েছে।

দার্শনিকের। বলেন যে বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, ব্যত্তএব সাহিত্যের যুগ ন্য়। আমি এর প্রথম কথাটি সম্পূর্ণ মানি—কিন্তু শেষ কথাটি ষোল-সোনা মানি নে। যদি কেউ বলেন যে বিজ্ঞানের যুগে সেকেলে সাহিত্য চল্বে না, চলবে শুধু বিজ্ঞানক্ষড়িত সাহিত্য, তাহলে আর কোনও আপতি থাকে না।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিশেষ করে জানা, কিন্তু কোনকিছু বিশেষ করে জেনে কোনই ফল নেই, যদি না সেই সঙ্গে তা' অপরকে বিশেষ করে জানানো যায়। এই উদ্দেশ্য সাধন করে বিজ্ঞাপন, কেননা ও শব্দের অর্থই হচ্ছে, বিশেষ করে জানানো। আমার এ যুক্তি যদি অকটিয় হয়, তাহলে সকলকে মানতেই হবে যে, এ যুগের উপযুক্ত সাহিত্য হচ্ছে বিজ্ঞাপনসাহিত্য। যাঁরা অক্তপ্রকার সাহিত্য রচনা করেন, তাঁরা যুগধর্শের বিরুজ্ঞাচরণ করেন, অত এব তাঁদের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

তারপর সাহিত্যের দিক থেকে বিচার কর্তে গেলেও দেখা যাবে যে, এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের স্থান কত উপরে। আজ শ'-খানেক বছর ধরে ইউরোপের সাহিত্যজগতে Classic আর Romantic দলের ভিতর একটা মহা লড়াই চলেছে। Classic দল বলেন সাহিত্যের উপকরণ হচ্ছে বাইরের সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে চোখে-দেখা ভাষা; আর Romantic দল বলেন সাহিত্যের উপকরণ হচ্ছে ভিতরকার সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে ভিতরকার সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে কানে-শোনা ভাষা। সংক্ষেপে Classic দল গ্রাছ করেন শুধু মাধার ভাব আর বইয়ের ভাষা; আর Romantic-দের কাছে গ্রাছ শুধু বুকের ব্যথা আর মুখের কথা। ইউরোপে এ হয়ের আজও মিল হয় নি। কিন্তু বাঙলার বিজ্ঞাপনসাহিত্য এই তু-পক্ষের মিলনরূপ অসাধ্য সাধন করেছে। এ সাহিত্যের ভাষা বেমন খাঁটি সংস্কৃত—অর্থাৎ Classic, এর ভাবও ভেমনি খাঁটি বাঙালা— অর্থাৎ Romantic। প্রাক্ষণের ভাষায় এমন "রসের ফোরারা"

বাঙালী লেখক ছাড়া আর কে তুলতে পারে? খাঁটি বাঙালী মনোভাবটি কি জানেন?—সহুদয়তা। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমাদের হৃদয়ে যে কওটা রসভার হয়েছে, তা কে না জানে? এই ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মাতৃভূমির প্রতি মাতৃভক্তি যে কি পর্যান্ত বেড়ে গিয়েছে, তার জাের প্রমাণ ত আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রের সাবেগ ও সকাতর অস্থারব। সেই সজে দেবীর প্রতিও আমাদের মাতৃভক্তি যে সেই অমুপাতে বেড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্যা কি? যে মাটিতে দেশ তৈরি, সেই মাটিতেই ত আমাদের দেবীও তৈরি। আমাদের দেবীভক্তি যে কওটা বেড়ে গেছে, তার প্রমাণ—সেকালে আমরা বিজয়ার দিন শুধু ভাঙ খেতেম, আর একালে আমরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেশস্ক লােক যে ঘটন্থাপনার দিন থেকে শুধু ভাঙ নয়, গাঁজাও খেতে সুক্র করি—তার পরিচয় এই পুজাের বিজ্ঞাপন। ইতি—১লা আখিন।

वीववन ।

পু:—এ পত্র আপনাকে ভয়ে ভয়ে পাঠাছি। আশা করি আমার উপর এ সন্দেহ কর্বেন না ষে, আমি পুস্তকবিক্রেভাদের কাছে ঘুষ খেয়ে এই প্রবন্ধের ছলে বিনা পয়সায় তাঁদের বইয়ের বিজ্ঞাপন সর্অপত্রে প্রকাশ করবার ফল্দি করেছি। আমার উদ্দেশ্ত আপনার মারকং বিশ্ববিভালয়ের কর্তৃপক্ষদের এই স্থসংবাদটি আনানো, যে text-book লেখবার উপযুক্ত ভাষা বিজ্ঞাপনদাতারা ইতিমধ্যে নির্দ্ধাণ করে বসে আছেন কেননা—এ কথা আমি জোর করে বল্তে পারি ষে, এর চাইতে একাধারে chaste এবং elegant ভাষা বজসাহিত্যে আর কেথায়েও খুঁজে পাবেন না

### ভারতের নারী।

-----;\*;-----

কয়েক দিন হলো বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এপোসিয়েসনে এমতী মুণালিনী দেবী 'ভারতের নারী' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে-ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে সে-সভায় লর্ড সিংহ বলেছিলেন--যতদিন রমণীদের প্রতি ভারতের পুরুষদের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন না হবে, ততদিন তার উন্নতির আশা স্নুদূরপরাহত। যদিচ মন্তব্যটি আমা-দের আত্মসম্মানের গায়ে আঘাত করে—তথাপি সেটি যে সত্য, সারবান এবং আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণ্জনক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লর্ড সিংহ যে সাহস করে আমাদের জাতির একটা মহা কলক্ষের দিকে সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তজ্জ্ম মনে মনে তাঁকে ধম্মবাদও দিয়েছিলাম। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, যিনি যে-ভাবে যে-ক্ষেত্রে যভই কেন চেষ্টা না কর্মন এবং আগ্রুম বাগ্রুম যাই কেন না বকুন--জাতিভেদ ও জ্রীজাতির পরাধীনতা—এ হুটি মহাব্যাধি যতদিন না আমাদের সমাজদেহ থেকে বিতাড়িত হবে, ততদিন পর্য্যস্ত আমাদের পক্ষে জাতির বা জাতীয় উন্নতির কথা মুখে আনা বাচালভা মাত্র।

### ( 2 )

এখন দেখছি—মুর্খ আমরা, সব ভুল বুঝেছি। স্বদেশী-মন্ত্র
প্রচারের আদি-শুরু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সেদিন বিলাত যাওয়ার
পূর্বের তারস্বরে বক্তৃতা করে বলে গেছেন যে, লর্ড সিংছের উক্তির
ঘারা ভারতের নরনারীর প্রতি অযথা অবমাননা প্রকাশ করা হরেছে,
এবং যার কিছুমাত্র আত্মমর্যাদার জ্ঞান আছে, তার পক্ষে এর
বিরুদ্ধে আপত্তি জানান উচিত। তিনি আরও বলেছেন, ইংরাজদের
রমণীসম্বন্ধে যা-কিছু ধারণা, তা sex-ভাব ঘারা সীমাবদ্ধ; আর
আমাদের সকল ধারণা মাভূত্বের মহান্ ও পবিত্র কেন্দ্র হতে
বিকশিত। তাঁর মতে ১৮৮২ সনে Married Woman's Act
প্রবর্ত্তিত হবার পূর্বের ইংরাজ-নারী নাকি chattel-এর সামিল ছিল;
এবং লর্ড সিংছের এসব বিষয়ে, অর্থাৎ বিলাতের আইন সম্বন্ধে
অক্ততার জন্ত তিনি তাঁর প্রতি দয়া প্রকাশ না করেও থাকতে
পারেন নি। দয়ারই পাত্র বটে, কারণ ত্র্ভাগ্য তাঁর—উদৃশ দেশছিত্রীগণের তিনি স্বদেশবাসী।

### ( 0 )

পোড়ো বাড়ীতে একটি খৃগাল ডেকে উঠলে, রাজ্যের হত শেয়ালের ছকাহয়ান্সরে কঠকগুয়ন নির্ত্তি করার আকাজনা যেমন অকন্মাৎ জেগে উঠতে দেখা যায়—সেইপ্রকার পাল মহাশয়ের বস্কুতার কম্পন থামতে না থামতেই 'অযুতবাজার' প্রমুখ তাঁর শিক্স ও ভক্তবৃন্দের চীৎকারে আকাশ বাতাদ পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে। এবং পাল মহাশয় যেমন আশা দিয়ে গেছেন-তাতে বিলাত-বাসীদের কর্ণকূহরও যে শীঘ্রই তাঁর কঠ-সঙ্গীতের দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে. তারও সন্দেহ নেই।

এখন কথা হচ্ছে আমরা জনসাধারণ--- মর্থাৎ যারা রাজনীতি বা সমাজসংস্কার হুটির কোনটিকেই জীবনযাপনের ব্যবসা করে তুলতে পারি নি, স্থতরাং এসব বিষয়কে তেমন অনাবশ্যক জটিলতার জালে আরত করে দেখবার অভ্যাস করি নি-মামরা কোন পথে যাব ? নারী সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ মহানু ও সর্বেরাচ্চ: তাদের অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নেই : কোন পাশ্চাত্য ভাবের **সংযোগে তাদের জীবনকে উদ্বেলিত করার দরকার নেই: এবং** পূর্ব্বাপর যেমন পুরুষের সঙ্গিনী অপেক্ষা তাদের দাসীস্বরূপেই তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে অশিক্ষিতা বন্দিনী অবস্থায় তারা জীবন যাপন করে আসছে, সেইভাবেই তাদের রাখবার চেষ্টা করা উচিত-পাল মশায়ের সাথে একযোগ হয়ে কি আমরা এইকথা প্রচার করে বেড়াব ? না, লর্ড সিংহের মতে মত দিয়ে বলব-রমণীও পুরু-বেরই স্থায় স্বাধীন জীব: স্বাধীনভাবে তাকে বাড়তে দাও. শিক্ষা দাও: পুরুষ তার যে-সকল অধিকার জোর করে করতলগত করে রেখেছে, তা তাকে ছেড়ে দাও; অহ্যত্র স্থসভ্য দেশে যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে তারাও মাতৃষ হয়ে. শীবনযাত্রায় পুরুষের প্রকৃত সঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াক। এ ছলে বলা বোধ হর অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, লর্ড সিংহের উক্তির সরল অর্থ এই ষে. এ-দেশের পুরুষ, নারীর উন্নতি সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা, এবং অক্তায় দেশের স্ত্রীলোকেরা যে-ভাবে চলে' উন্নত হয়েছে, নিজ স্বার্থের দিকে চেয়ে আমরা তাদের সে পথে চলতে দিতে অনিচ্ছুক।

### (8)

পুরাকালে ভারতবর্ষে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল—সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলবার কি প্রয়োজন আছে ? বছবিবাহ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য, সতীদাহ প্রথা, অনরোধ প্রথা প্রভৃতি ত আমরা উত্তরাধি-কারীসত্ত্বে অতীতের কাছথেকেই পেয়েছি। এ-ছাড়া সেকালে নিয়োগ প্রথা, রাক্ষস বিবাহ কিন্তাহরণ), আহুর বিবাহ (কন্তাক্রয়) প্রভৃতি ত শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার ছিল। একালে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ত আফুর বিবাহ মাজও বজায় রয়েছে। আর সতীদাহ যে অপ্রচলিত হয়ে গেছে, সে ত ইংরাজের আইনের তাডনায়। আজ একশ' বৎসর পূর্বে এ-ছেন প্রথাকেও সমর্থন করবার জন্ম কখনো লোকের জভাব হয় নি, এবং বর্ত্তমান কালেও অণিক্ষিতা সহায়শৃষ্ঠ বালবিধবা স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কায় বা মৃত্যুর পর উদ্বন্ধনে বা বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের দ্বারা প্রাণত্যাগ করলে স্বামীর প্রতি হিন্দুনারীর জন্মগত প্রগাচ প্রেম ও ভক্তি সম্বন্ধে সাময়িক সংবাদপত্তে যে প্রশংসা উচ্ছলিত হয়ে ওঠে. ভাতে মনে হয় যদি ইংরাজরাজ ধর্ম্মের অঙ্গ বলে সভীদাহের প্রতি নিরপেক্ষতার ভাব অবলম্বন করে বসে থাকতেন-তাহলে এখনো এ প্রথা সঞ্চোরে প্রচলিত থাকত, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ খদেশী বক্তাদের বিলেভ গিয়ে এরও মাহাত্ম্য প্রচারের কোন বাধা ৰাক্ত না।

### ( ¢ )

বাবু বিপিনচন্দ্র ১৮৮২ সালের পূর্বের ইংরাজ রমণীগণের তুরবন্থার বিষয় গলেছেন; কিন্তু এদেশে স্ত্রীলোকদের সম্পত্তি অর্জ্জন ও দান করবার অধিকার সম্বন্ধে যাঁরা একটু বিশেষ ভাবে চর্চচা করেছেন—তাঁরা জানেন, কি তুরবন্থা তাদের। প্রথমত, অশিক্ষিত অবস্থায় আজীবন গৃছে আবদ্ধ থাকার দরুণ, কোনও প্রকারে জীবিকা অর্জ্জন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। বাল্যকাল হতে মৃত্যু পর্যাস্ত তারা পরমুখাপেক্ষী। এক সামাস্ত স্ত্রীখন লক্ষে একজনের কপালে জুটে ওঠে কিনা সন্দেহ, এবং তাও যদি বোতৃকস্বরূপ বিবাহকালীন দানে পাওয়া গিয়ে থাকে—তাতেই কেবল আছে তাদের দান বিক্রয়ের অধিকার। তা ব্যতীত প্রায় কোনও সম্পত্তিতেই তাদের নির্বৃঢ় স্বত্ব আছে বলা যেতে পারে না। যতদিন স্বামী বর্ত্তমান, স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী; তার অবর্ত্তমানে সে তুমুর্থ আজ্মীয় বা পুত্রের মুখাপেক্ষী—আপন বলতে তার কোনও সম্পত্তিই নেই। একেও কি আদর্শ স্থেবর অবস্থা বলতে হবে প

পূর্ববর্ণিত বিধিব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে—নিতান্ত সার্থান্ধ এবং 'শুধু পুরুষের ক্ষপ্তের জগত সংগ্রু এই মন্ত্রের উপাদক ব্যতীত কেউ কি বলতে সাহসী হবে যে, ভারতে রমণীর প্রতি পূর্ববাপর সন্থাবহার হয়ে আসছে ?—মাতৃত্বের মহান ভাবকে কেন্দ্র করে যে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের ভাব সকল সমাজে বিকশিত হয়েছে—তারই বা প্রমাণ কোথায় ? মোট কথা, নারীর অধিকার বলে একটা জিনিস আমাদের সমাজে ছান পার নি বল্লেও অভ্যক্তি হবে না।

অগ্যত্রও যেমন, ভারতেও ভেমন—মাসুষ নিজের স্বার্থের দিক থেকেই

त्रभगीरक (मरथरह। त्रभगी (य chattel मन्न उत्तर विकास ও अर्धकन করবার জিনিস-এ ভাব কি ভারতে, কি রোমে, কি গ্রীদে, কি অশ্যত্ত প্রত্যেক সমাজেরই আদিম অবস্থায় যে বিরাজ করত – ইতিহাসে তার বছ নিদর্শন পাওয়া যাবে। মানুষ মেরুদগুবিশিষ্ট ( Vertebrate ) প্রাণীশ্রেণীর সম্ভর্গত-পশুপক্ষা যে-শ্রেণীর সম্ভর্জু ক্ত। যারা এসব বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন, তাঁরা একমত যে, আদিম অবস্থায় পুরুষ ও রমণীর মিলন-বিষয়ে অভাভ প্রাণীর সঙ্গে মাসুষের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তবে সমাজের উন্নতির সঙ্গে এবং প্রেম, ভক্তি, শ্রহ্মা ইত্যাদি ভাবের ক্রম-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মানব ও ইতর প্রাণী সমাজের ভিতর নানা পার্থক্য দেখা দিয়েছে। প্রাচীন সমাজসকলের ইভিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে, কি ভারতে, কি অন্তত্ত্ব, বিপিন বাবু যাকে Sex ভাব বলেন-অর্থাৎ পুরুষ ও রমণীর মিলনের ভাব, তা হতেই কালক্রমে পরিবার পরিজন সম্বন্ধীয় মতাত্ত ভাবসমূহ বিকশিত হয়ে উঠেছে। এক-স্ত্রীগ্রহণ সভ্য সমাব্দের একটি বিশিষ্ট প্রথা কিন্তু এ প্রথা যে আমাদের দেশে এখনও তেমন বদ্ধমূল হতে পারে নি.— বিশ্বাসাগরের বছবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং কৌলিছ প্রথার অব্রিছই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, কালক্রমে ভারতীয় সমাজে মাতৃত্বের ভাবটি যেমন ফুটে উঠেছে— এমন বোধছয় কোনও সমাজেই হয় নি। সর্বব্রেই মা ভক্তিশ্রদার পাত্র, কিছ ভারতে তিনি শুধু তা নন,—তিনি প্রত্যক্ষ দেবী, ভগবতী ; তিনি এবং পিতৃদেব প্রীত হলেই সর্ব্বদেবতা প্রীত হন। এই মাতৃত্বের ভাবটি কালে এমন ভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে এখন নারীমাত্রেই ভারত-বাসীর চক্ষে মাতাবিশেষ। স্ত্রী আমাদের ধর্মপত্নী—ধর্মকার্ব্যে সন্ধিনী। মনুতে লিখিত আছে, যে-গৃহে ত্রী যথোপযুক্তরূপে পৃজিত না হরে থাকে, সেখান হতে লক্ষ্মী পলায়ন করেন—ত্রী শ্রীরই রূপান্তর। এইসবের দিকে দৃষ্টি করেই মনকে আমরা বোকাচ্ছি যে, নারীর প্রতি ব্যবহারে আমরা অস্থাস্ত জাতি অপেক্ষা হদয়ের উদারতা দেখিয়ে আসছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই ? মাকে আমরা বিশেষ একটু ভক্তি করি বলেই, এবং 'পর-ত্রীযু মাতৃবং' ইত্যাদি শ্লোক নীতি-শান্তে স্থান পেয়েছে বলেই যে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আমরা উদারমনা—প্রকৃত ভক্ত ও দেশহিতিষী কে সে কথা বলবে? মাকে ইউরোশীয়পণও কি ভক্তি করে না ?—ইংরাজরা সাধারণত রমণীদের প্রতি গৃহে ও রান্তাহাটে যাদৃশ সম্মান দেখিয়ে থাকে, তার দিকে দৃষ্টি করে অনেকসমরই কি আমাদের নিজ বিপরীত ব্যবহারের দিকে চেয়ে হেঁট-মুখ হরে থাকতে হয় না ?

শান্ত্রলিখিত শিক্ষা বিনাযুক্তি ও বিনা আপন্তিতে গ্রহণের ফলে এ দেশের রমণীদের অবস্থা কি শোচনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছে! নেই বলতে কিছুই নেই তাদের। অর্থোপার্চ্জনের কোন স্থ্যোগ নেই স্বাধীনতা নেই; এবং আজীবন রুদ্ধবায়ু-গৃহে বাসহেতু স্বাস্থ্য সামর্থ্যেরও অভাব। এক সতীত্বরূপ ডেমক্লেসের তরোয়াল সব সময়েই মাধার উপর ঝুলছে, যার দিকে চেয়ে চলতে কিরতে ভারা সর্বক্ষণ সম্বস্তু।

যা প্রাচীন তাকে প্রশংসা করাই এখনও সর্বত্রই স্বদেশহিতৈবগার প্রকৃষ্ট পরিচয়, এবং যশোলাভের সহজ উপায়। তার উপর চূই এক জন ইংরাজ পুরুষ বা রমণী আমাদের প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখ কল্পে বাহবা বলে' মাঝে মাঝে পিঠ চাপড়িয়ে দিচ্ছেন, জার জায়র।

এমন কারো ছিল না বা হবে না। পতিত বা পতনোশুধ জাতির সর্ববত্তই এ অবস্থা—অভীভের দিকে অভ্যধিক দৃষ্টি। আমরা কিন্তু লর্ড সিংহের मर्ज अक मछ हरत्र वलरवा-यङ्मिन ना त्रम्भीरमत व्यवशात शतिवर्श्वन हरत्, 'ভভদিন ভবিশ্বৎ আমাদের অন্ধকারাচছন্ন, লক্ষথক্ষ সবই নিক্ষল। মা'র চরণে প্রণত হলেই তাঁর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের পরাকাষ্ঠা হল, তা' আমরা মনে করি নে। পরিচছদ ও গহনায় ভূষিত করলেই ন্ত্রীর প্রতি সম্যক আদর দেখানো হয় না। এ সব হচ্ছে পুতৃল-খেলা দিয়ে ভাদের ভূলিয়ে রাখবার চেফা। তাদের প্রকৃত মানুষ হবার জঞ্চ আমরা কি করছি? পজ্জার ক্লোভের বিষয় নয় কি--- আমাদের স্বার্থ-যজ্ঞে তাদের শক্তি, বৃদ্ধি, স্থুখ, মনুষ্যন্থ, আগাগোড়া ভম্মীভূত হয়ে আসছে ? বনের পশুপক্ষী, কীটপভঙ্গ, বুক্ষলতা এবং মানুষের ভিতর পুরুষ—স্বাধীনতার মুক্ত বাস্তুতে সকলেরই জাবন পূর্ণশ্রী লাভ করে, শুধু ভারতের নারীই নাকি এীএই হয়ে ধ্বংসপথে অগ্রসর হয়। ভারতের পুরুষ! দেশ-শাসন ব্যাপারে সামান্ত স্বাধীনতাটুকু লাভ করবার জন্ম মাথা কুটে তুমি মরছ, ছটুফ্টু করে সাগরের ও-পারে বাচ্ছ আসছ; – কিন্তু নিজের ঘরের ভিতর তোমার আর এক মূর্ত্তি। সেখানে পূর্ণ আঁখারের ভিতর, অজ্ঞানতার ভিতর, ভোমার মা, প্রী, কন্সা, ভগ্নাকে আবদ্ধ রেখে স্বদেশ-সেবার তুমি প্রকৃষ্ট পরিচয় দিছে! স্বদেশ ভোমারই কেবল, তাদের কিছু নয় ? প্রকৃতিদন্ত গুণে যারা ভোমার অপেকা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়, ভাদের স্বাধীনভা না দিয়ে মাসুষ হবে — বুথা এ জল্পনা কল্পনা ভোমার। অশিকিত মা'র পুত্র তুমি—অণিকিত স্ত্রার স্বামী—বর তোমার স্বজ্ঞানভার জাঁধার,—

কুসংস্কারের স্তৃপ। এবং সেই কারণে তুমি নিজেও যে কুসংস্কারের জড়পিগু! অতীতের দিক হতে মুখ ফেরাও; মনু যাজ্ঞবন্দ্য ভূলে জগতের সঙ্গে চল; তবেই তুমি বড় হবে—নচেৎ নয়। সকল স্থসভ্য দেশেই, নানাবিধ কুসংস্কার জয় করে রমণীর অধিকার বিস্তার লাভ করছে—শুধু ভারতেই কি তারা চিরকালের জন্ম পতিভ হয়ে থেকে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে রাখবে ?

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

२१।४।১৯

### মেয়ের বাপ।

---:0:---

রাভ প্রায় ১০টার সময় ট্রান্ম শ্রামবান্সার থেকে ফিরছিলাম। রাস্তায় লোকচলাচল কমে এসেছিল—গাড়ীতেও ভিড় ছিল না। যভ কোরে গাড়ী চলছিল তভ জোরেই দখিণ হাওয়া মুখের উপর এসেলাগছিল। আরামে চোধ বুক্তে আসছিল।

হাতিবাগানের মোড়ে একটি ভদ্রলোক উঠে আমারই পাশে তাঁর পরিচিত একজনকে দেখে আলাপ আরম্ভ করে দিলেন।

- —এই যে কিরণ বাবু! নমস্বার মশাই, কেমন আছেন ?
- নমস্কার নবীন বাবু ! তারপর আপনাদের ধবর সব —
- —ভাল আর কই? মেয়ের বিয়ের ঠিক আঞ্চও কোথাও করে উঠতে পারি নি, সেই ধান্ধায়ই ঘুরচি। আপনি ত কাল জিতে নিয়েছেন মশাই।
  - —আপনাদের কল্যাণে কোনরকমে ছু'হান্ত এক হয়ে গিয়েছে। একটু থেমে নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—
  - --ভা ধরচপত্র কত হ'ল ?
- —সব স্থা আড়াই হাজারের উপরে বই নীচে নয়। মেয়ে আমাইকেই ভ চু'হাজার দিতে হয়েছে।
- —আঃ, ভার কমে কি আর মেয়ের বিয়ে হয় এখনকার দিনে ? সে বাহোক, নির্ভাবনা হয়েছেন আপনি, বেঁচেছেন, বুকের পাশর নেবে সিয়েছে।

ামিসমুল্লো কিলা বাবু বন্তেম-ভা আর: নাম্ল কই স্পাই-

নবীমবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে তাঁম দিকে চেয়ে জিজালা করকেন —মেয়ে জামাই ভাল আছে ত ?

- —বেঁচে আছে বটে, কিন্তু ভাল নেই। পন্নসাকড়িম্ম বেধানে জনটন, সেধানে ভাল থাকা যায় কি?
- —কেন আপনার জামাই ত B.A., আর শুনেছি চাকরি-বাকরিও করেন।
  - —তা করেন, কিন্তু—
- —এত কিন্তু করলে চলবে কেন ভাই, চাকরি ছাড়া **অ**মিদারী আর ক'জনের থাকে?
  - —কিন্তু বাডীটা ঘরটা ত থাকে।
  - —তা নেই না ক ?
- —দে না থাকারই মধ্যে। পুরোণো সরিকি বাড়ী একটু **ভাছে,** ভাও দেনায় ভোবানো।
  - —বেহাই দেনা করে রেখে গিয়েছেন বুঝি ?
- —সে অনেক কথা ভাই, আর সে সব কথা আলোচনা করলে ভ এখন কোন লাভ নেই।
- —কো সভ্যি। ্রিজ্ঞ বিয়ের আগে এই দেনার বিষয় কিছু জানতে পারেন নি ?
  - —তা পারলে কি জার এমন কাল করি? নেমবাম ছেলেটি ভাল। পাছে হাতছাড়া ছয়ে বার, তাই ডাফ্টাড়াড়িকনেই বিয়েটা ছিয়ে কেল্লাম। কে জানে তার কলে এই হতে?

- না মশাই, আমার মনে হচ্ছে আপনার মেয়ের বিরে ভালই হয়েছে। ছেলে ভাল দেখে দিয়েছেন ত—বাস্ আপনার কাল হয়ে গিয়েছে। এখন মেয়ের বরাৎ।
  - —কিন্তু তা বলে ত মন বোঝে না।
- —কিন্তু এ রক্ম ভাবাও ঠিক নয়। আর তাও বলি, বিয়ে ত দিয়েছেন এই সে দিন, এরই মধ্যে ভামাই কি মাতব্বর হয়ে উঠবে? এখন তার বয়সই বা কি?
  - --- वयुत्र कम रयुनि--- हूल- हुल (शरकरा हु' अकहै।।
- চুল পাকার কথা আর বলবেন না। আমার সম্বন্ধীর ছোট ছেলে— তার বয়স এই ১৫ কি বড়জোর ১৬ হবে, কিন্তু এরই মধ্যে তার মাথার অর্দ্ধেক চুল পেকে গিয়েছে।

তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য্য হই কি না দেখবার জন্মই বোধ হয় নবীন বাবু গল্প শেষ করে' একবার চকিতের মত আমার দিকে চাইলেন, এবং তথনই মুখ ফিরিয়ে একটু মুক্ষবিবয়ানা করে কিরণ বাবুকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আছে।, আপনার জামাইয়ের বয়স ২৫।২৬ হবে, কেমন?

- —তার বেশি হবে। বিতীয় পক্ষ কি না, বয়স একটু বেশিই হয়েছে, বোধ হয় বছর ত্রিশেক হবে।
- আ:, ত্রিশ বছর আবার বয়স ! কত লোকের যে ও বয়সে প্রথম বিয়েই হয় না। বিতীয় পক্ষ যা বলচেন তা—
  - —সে ত আমি জেনেই দিইচি।
    - —ছেলৈ পিলে আছে কি সে পক্ষের <u>?</u>
    - -- এकि मिर्ग नाइ

- —ভা সে জন্মই বা ভাবনা কি ? মেন্নে—বিন্নে হলেই পারের ঘরে বাবে। ভাবনা হ'ত যদি একটা ছেলে থাকত।
- —েলে জন্মও আমি ভাবছি নে নবীন বাবু। আমি ভাবছি এই দিনকাল, ভাতে সামান্ত চাকরি করে? সে সংসারধর্ম করবে কি করে? ভার উপর দেনা যা আছে সে ত গোকুলে বাড়ছে।
- —আপনি মিছিমিছি ভাবছেন এই দেনার জন্ম। এ ত আপনার ভাববারই নয়, তার উপর দেখুন, দেনা নেই কার ? রাজা মহারাজারা পর্যাস্ত দেনদার। শরীরটা ঈশর ইচ্ছায় ভাল থাকলে, ছেলেমামুষ ও-দেনা শোধ দিতে ওর ক'দিন লাগবে ?
  - —ভাই শরীরটাই কি ছাই ভাল ? অম্বলের অস্তথ ত লেগেই—
- শব্দল ত আমরা অন্তথের মধ্যেই ধরি নে, মশাই। অব্দল নেই কার ? ঠক্ বাছতে গাঁ উজ্লোড় হয়ে যাবে—কি বলেন মশাই আপনি ?—বলিয়া মধ্যত্ব মানার ভাবে ভদ্রলোক আমার দিকে চাইলেন। কোন উত্তর না করে আমি শুধু বিজ্ঞের মত হাসতে লাগলাম। সেই হাসির ইঙ্গিত অনুমান করে প্রসন্ধান ভদ্রলোক ভ্রমনই কিরণ বাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—জামাইরা আপনার ক' ভাই ?
- —ভাই-টাই আর কেউ নেই, থাকবার মধ্যে আছে এক মামা, কিন্তু ভার সঙ্গেও বনিবনাও নেই।
- আত্মকালকার ধরণই হরেছে ঐ, নিজে নিজে থাকতে চার, মামা কি বাবাকে পর্য্যন্ত কেয়ার করে না।

কিরণ বাবু চিন্তিত ভাবে বললেন—সেই সব দেখেশুনেই ত নিশ্চিম হতে পারম্ভিনে। ভাই ত এখন ভাবি, সেই অভ দেরীই ্বৰন হয়েছিল, আরও না হয় ছুমান দেয়া হও<sub>়া</sub> মদের মত একটি ছেনেও পাওয়া গিয়েছিল—আঞ্চও ভার বিয়ে হয় নি।

- ---পাছে৷ দেখুন কিরণ বাবু, সে সম্মন্তী সামায় করে দিভে পালেন ?
  - —**ভাপত্তি কি. সে'ছেলে'পছন্দ** করবেন'?'
- —কি যে বলেন আপনি ? কানা খোঁড়া না হয়, এমন একটি পেলেই বাঁচি আমি, আর আপনি বলচেন কি না অমন হেলে প্রকল করম কি না ?
- —ভা ছেলেটি ভাল, পছন্দ হওয়ার মত বটে। এদিকে পরনা কভিঙালয় না ভারা।
- —দেখো ভাই কোন দোষ টোষ নেই ত লুকোন ?' এখনকার দিনে যে—
- দোধ থাকবে কোথায় ? ছেলে দেখতে শুনতে জাল কাশ্যার জ কথাই নেই—
  - ---বভাবাচরিত্র ?
- বলছি যে তেমন ছেলে শভকরা একটা পাওয়া যায়। তা**সাকটি** পর্যান্ত চোঁয় না সে—
  - --চাক্তি বাক্তি করে ত গু
- —চাকরি করতে যাবে কেন ? বাপ ভার বা' রেখে র্গিরেছে,
  বুলো চলভে পারলে ভিন পুরুষ চাকরি করতে হবে'না।
  - বুঝে চল্ভে পারবে ভ ?
- --- भारत ना ि এই उ प्रांत्रहत्र वाभ मत्त्र गिरस्ट्रहर, अन्ने मर्था क्या जास वास्टिस्ट्रहरू जारनन है

- --- আছা লেখাপড়া কভদুর করেছে?
- —তা পাণ টাশ কিছ করে নি., তবে ক্লেখাপড়া বানে। এখনো পড়াশুনো করে শুনেছি।
  - —বাঙলা নভেল নাটক পড়ে রোধ হয়।
- —ভা জানি নে, কিন্তু শুনেছি সেই উদ্যোগ করে একটা নুডন ইংরাজি ক্ষল করিয়েছে দেশে।
  - —দেশে ?—কোথার সে<sup>\*</sup>?
  - ·—এই হুগলী **জেলা**য়—
  - ---ও হরি ৷ কলকাভায় নয় ?
  - ---না, কলকান্তায় নক্ষ।
- ও:, সেই পাড়াগাঁয় ম্যালেরিয়ার মধ্যে—কাপ রে j—বলতে বলতে ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে ট্রাম থামাবার করু লিকল চানতে টানতে বললেন-মাপ কররেন কিরণ বাবু, কথায় ক্থায়, বাড়ীর রাজা অনেক দুর ফেলে এসেছি দেখছি। অনুমতি হয়ত এইবার নামি---नमकात्र कित्र वार्. नमकात्र मणारे !-- कक्रालाक (नाम शक्रालन । মূলভূবি হালিটাও আমার মনের মধ্যে তার্ভিভ হয়ে গেল।

প্ৰীপ্ৰবোধ ঘোষ।

# মিলনাকাজ্ক।।

---;#;----

ভোমারে বেসেছি ভাল—এই ক্থাটুক ধ্বনিয়া উঠিছে মোর হুখে, বেদনায়; জ্মান্তের বাসনাটা প্রেম-সাধনায় ম্মৃতি রূপে কাগি' মোর ম্বলি' উঠে বুক। ভোমারে বেসেছি ভাল—ভাই চাহি আছ স্বশ্ন সাথে বাস্তবের নিবিড মিলন, অপরীরি পরীরির গাঢ আলিঙ্গন— মগুড়ার আবরণে ঢাকি দিয়া লাভ। রূপেতে অরূপ পূজা-মিলন-চুয়ারে, নব সৃষ্টি ভরে দিব বলি আপনারে। খোল বার—আজি মোর সাধনার শেব. পূর্ণাহতি দিব আব্দি সর্ব্ব ভয় লাজ। দেবভা—পরাব ভারে কামনার বেশ. স্ক্রন-রহস্মে খেরা মন্দিরের মাঝ।

# বিব্লহাকাজ্ফা।

---::---

ভোমারে বেসেছি ভাল—তাই জাগে ভয়. মিলনের রক্তনীতে যদি বাল ডোর শ্লৰ হ'য়ে খ'সে পড়ে কঠ হ'তে মোর. জবসাদ-খিল্ল প্রেম পায় যদি লয় — প্রণয়েতে করি তাই বিরহ আরোপ. ভৃথি কেবা খুঁজি ফিরে অভৃথির পুরে ? মিলনের মুচ্ছ নাতে কোন্ নব স্থরে আসর বিরহভর করি দিবে লোপ। বিরহ-সাধনে চাহি করিবারে জয় মিলনের অবসাদ, বিরহের ভয়। ভবে আসিও না আজ কমমূৰ্ত্তি ধরি', দূরে রহি' বাঞ্চিতেরে শুধু ভালবেসো; মিলনে ক্ষণিক ভৃপ্তি,—দিবা বিভাবরী অষুর্ত্ত রূপেতে তুমি কল্পনাতে এসো।

শ্ৰীকান্তিচন্ত বোৰ।

## সোহাগ।

---:0;----

কুরূপ কেন বলিস্ ভোরা আমার খোকায় বল্ ? রূপ ত তোরা চিনিসু নারে নিন্দুকেরি দল। রঙটি কালো, বয়েই গেল, ওই ত ভাল ঠিক, কালো তোদের কৃষ্ণ কালী, ভ্রমর এবং পিক। নাক্টি চাপা, শোনুরে কেপা, দেখেই দিগন্বর, গৰুড পাৰা আসতে নারে, পলায় পেয়ে ডর। শুনবি ভোৱা, নাইক কেন, ইহার চোখে টান ?---চান কে দেবে, ধনুক ফেলে মদন পেলে প্রাণ। কানটি নহে গ্রধ্রসম, তাতেই যত দোব.— **অমকল যে দেখলে পারে বাডবে পিবের রোব।** मख नरह मुकार्गाकि, जारकर का नाग,-কুবেরকে দেয় মাণিক কেলে, সুক্তা লে কি চারাণ नव्यका कि जिश्ह्यम्, छाई कि क्छू हरू ?--সিংছ ভাছার চিরদিবস পারের ভলে রয়। महारे कैंदि, ऋत ऋत, क्रत मुख्य हन,---क्रोड राष्ट्र श्रद्धार रकन मन्त्राकिनीत क्रम ! বলচি আমি—বভই পারিস নিন্দা ভোরা কর্, করভেন্তিগাতভণতা বোর, কিন্তে এমন বর !

### ক্বি

----:\*:----

কিশোর-কবির তন্দ্রালস চোখের সামনে স্বপ্রদেবী তার প্রিয়ার রূপটীকে একটু একটু ক'রে ফুটিয়ে তুললে। তারপর পাপড়ি-খসা ফুলের মতো রূপটী শৃত্যে মিলিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু একটী মাধুর্য্যের স্মৃতি—ঝরা ফুলের গন্ধটুকুরই মতো।

কবি জেগে উঠল। কল্পনাদেবা তখন তার কানে কানে ব'ললে
—কবির তৃষিত হৃদয় সে সিস্ধ করে দেবে—তার প্রেমে; কবির
দৈশ্য, লঙ্জা, ভয় সে দূর ক'রে দেবে— তার ত্যাগে; কবির জীবন
পূর্ণ ও সার্থক হ'য়ে উঠবে— একমাত্র তারই সঙ্গে মিলনে।

কবি সেই স্বপ্নলার সন্ধানে বেরুল—অরণ্যে নয়, পর্বতে নয়, ত্যোভস্বিনীর তীরেও নয়, নির্করিণীর ধারেও নয়— তাকে খুঁজে ফিরতে লাগল—পৃথিবীর পরিচিত-অপরিচিতের মধ্যে, সমাজের বিলাস-বাসনের মধ্যে, শাশানের শোক-নীরবতার মধ্যে।

কিন্তু কোথাও তার দেখা মিল্ল না।

্রমনি ক'রে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল। কবি কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে প'ড়ল।

ভার থোঁজার বিরাম ছিল না।

কভ বরাননী কবির পথে এসে দাঁড়াত। ব'লত—আমিই ডোমার সেই প্রিয়া। সন্ধান-ক্লান্ত কৰি মনে ভাৰত—হয়ত বা এ-সেই। মুখে ব'লত— দেবি ! স্বামার জীবন সার্থক হ'য়ে উঠ ল।

দিনের পর দিন—হয়ত বা মাসের পর মাস কেটে বেত। নারী একদিন ব'ল্ড—তৃক্ষা মিটেছে কি ? কবি ব'ল্ড—না।

নারী ব'ল্ড-- স্থানার মিটে গেছে। তুমি এইবার যাও।

কবি চ'লে ষেত। তার ভাজা বুকের চোরানো রক্তে গোলাপ লাল হয়ে উঠত; তার বিষয় মুখের করুণ হাসিতে জ্যোৎসা মান হ'লে আসত।

সমাজ গল। উঁচু ক'রে ব'ল্ড—ছি: ছি: ! কবি মাথা নীচু ক'রে ভাবভ—ভাইভ !

কবির যৌবনও ফুরোল, কবিও শব্যা প্রহণ ক'রলে।
মৃত্যুদেবী শিয়রে এসে ব'স্ল।
কবি জিজ্ঞাসা ক'রলে—এইবার ডাকে পাব ড 
মৃত্যুদেবী ব'ললে—এখনও নয়।
কবি ক্লান্তস্বরে ব'ললে—আর কডদিন ডাকে খুঁজে ফিরডে ছবে 
মৃত্যুদেবী শাক্তস্বরে উত্তর ক'রলে—স্প্তি বডদিন।
কবির চোখ বুজে এল। ডার শেষ নিঃখাসটা স্প্তিরই মধ্যে
কোখার মিলিয়ে পেল।

শ্ৰীকাস্থিচন্দ্ৰ খোব।

# উন্মাদয়ন্তী জাতক ।

(ৰাভক্ষালা হইতে অনুদিত)

---;#;----

তীব্র ছঃথে অভিভূত হরেও সাধুদন আপনার অটুট ধৈর্যবলে নীচমার্গের প্রতি উপেক্ষাপরারণ হয়ে থাকেন"—লোকমুখে এইরূপ শোনা যায়। যথা:—

একসময় বোধিসৰ শিবিদের রাজা ছিলেন। তাঁর মধ্যে সভ্য, ভ্যাপ, প্রভ্ঞা ও বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণের আভিশ্যু, থাকায়, তিনি লোকছিভ সাধনে চির উভ্যোগী ছিলেন। মূর্ত্তিমান ধর্ম ও বিনয়রূপী সেই রাজা সর্ববদা প্রজাবর্গের উপকারে প্রবৃত্ত থাকতেন।

> প্রকৃতিপুঞ্জের চিতে ছুইন্ডাব না আসিতে দিয়া, গুণের পরিমাবশে অদর তাদের বিকাশিয়া, পিতা যথা তনরেরে উভলোকে আনন্দিত করে, সেইমত ক্ষিভিপতি পালিতেন প্রকৃতিনিকরে।

দণ্ডনীতি ছিল তাঁর চিরকাল ধর্ম-অনুগামী, পরিজন পরজন কুয়েরি সমান শুভকামী। জধর্মের পথ সদা আবরিয়া সকল প্রজার, হুইরাছিলেন তিনি স্বর্গের সোপান স্বাকার। ধর্মপোলনেতে মাত্র লোকহিত ঘটে জানি মনে, অমুরক্ত ছিলা তাই চিরকাল ধর্ম-জাচরণে। সকলপ্রকারে সদা ধর্মপথে করি বিচরণ— অপরে লজ্ফিলে ইহা, কভু নাহি সহিত রাজন॥

সেই রাজার একজন পোরজনের পরম রূপলাবণ্যবতা একটি কন্থা ছিল। তাকে দেখলে ঞী, রতি, অথবা অপ্সরাগণের একজন বলে মনে হত। স্বার মতেই, সে ছিল প্রম দর্শনীয়া স্ত্রীরত্ব।

বীতরাগ জন ছাড়া, আঁখিপথে আর স্বাকার,
অস্পুন্ম তত্ম সেই চকিতে পড়িলে একবার,
নয়ন অমনি সেই রূপের রসিতে বাঁধা পড়ে—
নড়িবে কি, শক্তি নাই ভারাটি যে এক ভিল নড়ে!

সেইজ্যে বান্ধবেরা তার নাম রাখলে উন্মাদয়স্তী। তার বাপ এক্দিন রাজাকে গিয়ে জানালেন—"দেব! আপনার রাজ্যে একটি দ্রীরত্ন প্রাত্ত্রভা হয়েছে, আপনি ইচ্ছামাত্রেই তাকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করতে পারেন"।

রাজা প্রী-লক্ষণবিদ্ ব্রাক্ষণগণকে আদেশ করলেন—"আপনারা গিয়ে দেখে আন্থন মেয়েটি আমার প্রহণযোগ্যা কি না"। মেয়ের বাপ ব্রাক্ষণদের সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। বাড়ী গিয়ে তিনি উন্মাদয়ন্তীকে বল্লেন—"ভদ্রে, তুমি নিজ হাতে এঁদের পরিবেশন কর"। বাপের আদেশমত সে ব্রাক্ষণগণকে পরিবেশন করতে প্রবৃত্ত হল। তথন সেই ব্রাক্ষাদের— চাহিয়া সেই বয়ান পানে নয়ান নিশ্চল !

মদনহাত ধৈর্য্য সবে অবশ বিহ্বল।

মাতাল সম সংজ্ঞাহারা হইল একেবারে,

আপন আঁথি মনেরে তারা সম্বরিতে নারে!

খাওয়া ত দূরের কথ।—ধীরস্থিরভাবে বসে থাকতে পর্যান্ত তাঁরা পারলেন না। তখন গৃহস্বামী মেয়েকে তাঁদের স্মৃথ থেকে সরিবে দিয়ে, সহস্তে পরিবেশন করে তাঁদের খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করলেন।

পথে এসে ব্রাহ্মণেরা বিচার করতে লাগলেন—মেয়েটির রূপ ঠিক যেন প্রতিমার মতন, দেখ্বামাত্রই মোহিত হতে হয়। এক্ষেত্রে, পত্নীরূপে গ্রহণ করা ত দূরের কথা—একে দেখাও রাজার উচিত নয়। এর এই রূপচাতুর্ঘ রাজার অদয় উশ্বত্ত করে তুল্বে, আর তিনি সেই রূপশোভায় মত্ত থেকে ধর্মকার্যা ও রাজকার্যা সম্পাদনে শিথিলপ্রয়ত্ব হয়ে পড়বেন; এইরূপে রাজকার্যাসাধনে কালাভিক্রম হওয়ায়, প্রজার অ্থোদয় ও হিতসাধনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

> ইহারে দরশ করিবামাত্র মুনিরও সাধনে বিদ্ন হয়, রাজা ত যুবক, স্থাধেরি সেবক, আগে হতে ভাবে মজিয়া রয়।

এইরপ মনে মনে স্থির করে তাঁর। উপযুক্ত সময়ে রাজার সঙ্গে দেখা করে বল্লেন—"মহারাজ! মেয়ে ত দেখে এসেছি। মেয়েটির রূপচাতুর্য্য যথেষ্টই আছে, কিন্তু তার অপলক্ষণও আছে;—এবং সেলক্ষণের ফল হচ্চে, অপঘাত। সেইজন্যে মহারাজের ভাকে চোখে দেখাও অবিধি—পত্নীকে গ্রহণ করা ত দূরের কথা।

যেমন করিয়া সমেষা যামিনী চাঁদেরে লুকায়ে রেখে, ধরা আকাশের শোভা শৃষ্টলা একেবারে দেয় ঢেকে, ঠিক সেইমত নিন্দিতা হয় রমণী যে দেয় নাশি স্বামী ও শশুর উভয় কুলেরি য়শ ও বিভূতিরাশি।

এইসব শোনবার পর, "এই অলক্ষণে নারী আমার কুলের অফুরূপ হবে না" ভেবে রাজা তার প্রতি নির্ভিলাষ হলেন।

এদিকে সেই গৃহন্থ, রাজা তাঁর মেয়ের প্রার্থী নন জেনে, অভিপারগ নামক রাজারই একজন অমাত্যকে কন্থাসম্প্রদান করলেন। তারপর একদিন কোমুদী-উৎসবের কাল আগত হলে, নিজ রাজ্যধানীতে উৎসবশোভা দেখবার জন্ম রাজার মন উৎস্ক হল,—চমৎকার একটা রথে আরোহণ করে তিনি নগরভ্রমণে বেরলেন। বেরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন—রাজপথসকল জলসেচনে সিক্ত ও স্থমার্জিত হয়েছে, চারপাশের দোকানগুলি ধ্বজপতাকায় স্থসজ্জিত হয়েছে, নিক্তিও ফুলে পথের মাটি সাদা হয়ে গিয়েছে; ফুলের মালা, মদিরা, ধূপ ও সানীয় অমুলেপনের (প্রভৃতির) গল্পে বাতাস স্থরজ্জিত, হাস্থে লাস্থ্যে ও বাদিত্রের ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত, বিবিধ পণারাশিতে ভরা প্রসারিত রাজপথ উজ্জলবেশধারী পুইদেহ ভূই নাগরিকগণে আকীর্ণ হয়েছে। এই সব দেখতে দেখতে রাজা সেই অমান্ডাের বাড়ীর স্থমুধে এসে পড়লেন।

এদিকে অলক্ষণে বলে রাজা তাকে ত্যাগ করার, উন্মাদরস্তীর মনে বেশ একটু রাগ ছিল। রাজদর্শনেই বেন একান্ত কুতৃহলী—এই ভাব দেখিরে, আপনার রূপশোভা যাতে রাজার চোধে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে, মেষের শিখরে বিছ্যুভের মত হর্দ্মাতল উন্তাসিত করে সে দাঁড়িয়ে ছিল,—আর মনে মনে ভাবছিল, আচ্ছা দেখি একবার এই অলক্ষণেকে দেখে ইনি স্মৃতি ও গৃতি অবিচলিত রেখে নিজেকে ধারণ করতে পারেন কি না। রাজা সেই বাড়ীটীর শোভাসন্দর্শনে কুতৃহলী হ্বামাত্রই সহসা তাঁর দৃষ্টির অভিমূখে স্থিতা উন্মাদয়ন্তীকে দেখলেন। তথ্ন—

আপন অন্দরে নিতি স্থলরীদলের
শরীরবিলাসে বাঁর তিরপিত আঁথি,
ধর্ম্মে চির অন্মুরাগী, ইন্দ্রিয়বলের
বিজয়ে নিরত যিনি, অনুদ্ধত থাকি;
স্কুবিপুল ধৃতিগুণ বাঁহার ভিতর,
পরযুবতীতে বাঁর নয়ন বিমুখ—
এ হেন রাজাও হয়ে মদনে কাতর,
অনিমেষ চোধে তারে নেহারে উৎস্ক!

আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন-

এ বালা কি ঐ গুহেরি দেবতা, অথবা জমাট চন্দ্রকর ? মানবী ত নহে, দেবী কি দানবী আদিয়াছে এই ধরণী 'পর ?

ভাকে দেখে অভ্থানয়ন রাজা যখন এই ভাবে মনে মনে আলোচনা করছিলেন—তথন রাজরথ তাঁর মনোরথের একটুও অফুকুল না হয়ে সে স্থান অভিক্রেম করে চলে গেল। সেই রমণীর প্রতি
একাথ্রমনা রাজা, শৃত্যভাদয়ে অভবনে উপনীভ হয়ে, গোপনে সার্থী
স্মাশকে জিফাসা করলেন—

"খেত প্রাচীরেতে বেষ্টিত সেই গৃহটি কি তুমি চেন ?
কো সে, দাঁড়িয়েছিল যে শুল্র মেঘতে বিজ্ঞান ছেন ?"
সারথী বল্লে—'দেব ! অভিপারগ নামে আপনার একটি
অমাত্য আছেন, ওটি তাঁরই বাড়ী। আর যাঁকে দেখেছেন, তিনি
হচ্ছেন তাঁরি স্ত্রী, কিরীটবংনের মেয়ে। নাম উম্মাদয়স্তী।' এই কথা
ভানে তাকে পরস্ত্রী জেনে রাজার মন ক্যাকুল হল, চিস্তাভারে তাঁর
চোধ নিমীলিত হয়ে পড়ল। দীর্ঘনিঃখাস ফেলে তদর্পিতমনা
রাজা আত্মগত হয়ে বলতে লাগলেন—

ষ্ঠ ক্ষধ্র হাসিতে যে মোরে উন্সাদসম করেছে, রম্য আখরনিকরে ভরিয়া যেইজন আহা গড়েছে 'উন্সাদয়স্তী' এ নাম তাহার, করেছে যা হওয়া উচিত তাই, পাগল যে জন করে, নাম তার কিছু আর নাহি খুঁ জিয়া পাই।

পাশরিতে ইচ্ছা করি বটে,

তাদরে দরশ তারি ঘটে!

অথবা আমার এই মন

তারি মাঝে রয়েছে মগন!

আবার কথনো মনে লয়—

এ মনের প্রভু সে নিশ্চয়!

পর-রমণীতে মম এত অধীরতা,—
উন্মাদ হয়েছি আমি হায় !

ঘুম ত গিয়েছে মোরে একেবারে ছেড়ে,

লক্ষাও কি তোজিল আমায় ?

দেহের বিলাসে তার, হাসিভরা চাহনীর মাঝে,
অমুরাগে ভরা মম মন যবে বিরাজে নিশ্চল,
তথন অপর কাজে ডাকিতে কাঁসর যেই বাজে—
সে কাজের প্রতি মোর মন হয় বিদ্বেধ-বিকল।

এইরপে মদবিচলিত-ধৈর্য হলেও রাজা তাঁর চিন্তকে ব্যবস্থিত, করলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও পাণ্ডু হতে লাগ্ল। চিন্তাকুলিত ভাব আর দীর্ঘধাসত্যাগ প্রভৃতিতে তাঁর আকৃতিতে কামকাতরের ভাব বাক্ত হয়ে পড়ল।

যদি ও.

মহান্ ধৈর্যের বলে আপনার মনের বিকার গোপন করিলা নরবর, চিন্তায় স্থিমিত আঁথি, শরীরের কুশতায় তাঁর, ব্যক্ত তাহা হইল সম্বর।

আকার ইলিত লক্ষ্য করে লোকের মনের ভাব বুঝে নিতে রাজার সেই অমাত্য অভিপারগ ছিলেন খুব একজন নিপুণ ব্যক্তি। রাজাকে দেখে, কি যে তাঁর ঘটেছে তা অভিপারগের বুঝতে বাকী রৈল না। রাজার এ অবস্থা হবার কারণটি তাঁর বোধগম্য হওয়ায়, এতে রাজার অনিষ্ট ঘটতে পারে এই আশহায় তাঁর মন শহিত হল; কারণ রাজাকে তিনি স্থেহ করতেন, এবং অতি বলগালী মদনের প্রভাবে মাসুষকে যে কি হতে হয়, তাও তাঁর আনা ছিল। তারপর রাজাকে গোপনে কিছু আনাবার অস্তে তাঁর কাছে তিনি উপস্থিত হলেন, এবং রাজাকর্ত্বক কৃতাভাসুক্ত হয়ে বলুতে লাগলেন—

;

দেব আরাধনে, হে নরদেবতা, আজিকে যখন আছিত্ব রভ, অস্থুদ-আঁখি যক্ষ সে এক হইল আমার সমীপগত। কহিল আমারে, ওগো তুমি কেন দেখিছ না আঁখি মেলিয়া চাহি, উন্মাদয়স্তীপ্রতিনিবিষ্ট নৃপের ক্ষয়ে শাস্তি নাহি।

এই কথা বলে যক্ষ চকিতে হইল তিরোহিত, সেই হতে, ওহে দেব, বিষাদ ঘিরেছে মোর চিত। যাহা সে বলিয়া গেল, যদি প্রভূ ঘটে থাকে তাই, প্রসাদপ্রয়াসীক্ষনে আছো তবে কেন বল নাই ?

অত এব আমাকে অনুগৃহীত করবার অত্যে উন্মাদয়ন্তীকে এখন আপনার প্রহণ করা উচিত। তাঁর এই প্রস্তাবে রাজা লজ্জানতবদন হলেন। মদনবশগত হলেও চিরাভ্যস্ত ধর্ম্মবলে তিনি কখনো ধৈর্যাচ্যুত হন নি। তিনি স্পষ্টাক্ষরে সেই প্রস্তাব প্রভ্যাখ্যান করে বলুলেন—না, তা হতে পারে না, কেন নাঃ—

আমিত অমর নহি,—পুণ্য হতে হইব পভিড,
তারপর পাপ এই সবাকারই হইবে বিদিত।
আর, তার বিরহেতে হিয়া তব পুড়ে হবে ক্ষীণ,
ছলিয়া ছলিয়া যথা তৃণ হয় অনলে বিলীন!

উভয় লোকেরি ঘটে অহিতসাধন বেহেতু, অবোধে শুধু করে হেন কাজ। একমাত্র সেইহেতু ভ্রমে কলাচন নাহি করে সেই কর্ম্ম পশুত্রসমাজ।

অভিপারগ বলুলেন—দেব ৷ এতে আপনার ধর্মা অভিক্রেমের কোনই আশহা নেই. কেননা :---

> আমি যে করিব দান, ভাহাতে সাহায্য বিভরিয়া ধর্ম্মলাভই হইবে ভোমার না করি গ্রহণ ভাবে, বিশ্ব মম দানে আচরিয়া অধর্মত হইবে সঞ্চার।

হে দেব ৷ এতে শাপনার কীর্ত্তির উপরোধকও আমি কিছ (मथिक (न।

> আমি আর ভুমি ছাডা এ বিষয় জানিবে না কভু অস্ম্য কেও. অভএব জন-অপবাদ ভয়. করিতে হবে না শক্ষা সেও।

আর এ কার্য্যে আমাকে পীড়া দেওয়া ত হবেই না, অমুগুহীভই कड़ा इट्टा कांद्रग----

> প্রভুর স্বার্থচর্চাঞ্চনিত তৃষ্টিভরা যে চিত্ত, আঘাত বেদনা কোপায় সেখানে রয়. অভএব দেব, নিভতে কামের স্বখভোগ কর নিভা, মোরে পীডনের শকা সে কিছ নয়।

রাজা বল্লেন-ছিছি, এ পাপ কথা আর নয় ! সকল দানেতে ওগো ধর্ম্মের সাধন নাহি হয়. শোর প্রতি শতি ক্লেছে তুমি না ভাবিছ এ বিষয়। আমার উপর বেবা অভিশয় স্নেহে
নাহি চায় পানে আপনার,
এ হেন পরম বন্ধু, এ হেন বে স্থা,
ভার প্রিয়া স্থী যে আমার।

ব্দত এব আমাকে এরূপ প্রভারণা করা আপনার উচিত নয়। ব্দার এ বিষয় ব্যপর কেউ জানবে না বলেই কি পাপ হবে না ?

আদেখার নিসেবিত বিষের সমান
গোপনে আচরি পাপ, কেবা সুখ পায় ?
দেবভা ও যোগী, যারা নির্মাল-নয়ান,
ভারা নাহি দেখে—হেন কি আছে ধরায় ?

#### আরো দেখুন---

নছে সে যে তব প্রিয়া, হায়,
প্রত্যয় করিতে কেবা পারে !
ত্যোজি তারে তুমি বেদনায়
দহিবে না, বুঝাইবে কারে ?

### অভিপারগ বল্লেম---

দারাপুত্র সহকারে আমিত ভোমারি দাস, দেবভা আমার তুমি প্রভু, কোও ভ ভোমারি দাসী, অভএব ধর্ম্মনাশ ইথে ভব না ইইবে কভু। তে কামদ, দিছ তুমি মোরে বস্তু কামনার ধন,
আমার প্রিয়ারে আজি তোমারে করিব সমর্পণ।
ইত্রোকে প্রিয় বাহা তাহাই করিয়া দান, নরে,
রমণীয় প্রিয় বাহা পরলোকে তাহা লাভ করে।

অভএব, হে দেব, আপনি তাকে গ্রহণ করুন।

রাজা বল্লেন—না, তা, হ'তে পারে না, কোনজনেই না। কেন !—

> লেলিহান হুতাশনে মরিব পুড়িয়া, অথবা মরিব খর ভরবারি বার, যেবা শ্রী লভিনু চির ধর্ম স্থাচরিয়া, শক্তি নাহি মোর করি পীড়ন ভাষার।

অভিপারগ বল্লেন— স্থামার ভার্য্যা বলেই দেব, বদি ভার প্রতি-থাহণে অনিচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে স্থামি ভার প্রতি সর্বজনের অভিলাবের স্থাবেরাধী বেশ্যান্তভের স্থাদেশ করব, ভারপর ভাকে স্থাপনি গ্রহণ কর্মন।

রাজ। বল্লেন—আপনি কি পাগল হয়েছেন !
দশু দিব, বিনা দোষে
ভ্যান্তিলে কলতে।
ধিককৃত হইবে পুনঃ
হেখায়, পরতে।

্ষতএব এরপ কার্য্যে আমাকে প্রবৃত্ত করতে বিরত হয়ে, যা স্থায় তারই প্রতি মন্তিনিবেশ প্রদান করুন।

#### অভিপারগ বল্লেন---

স্থাধের বিলোপ মম, জন অপবাদ, আর ধর্ম্মের অত্যয়, তব সখ্য-স্থ-পাওয়া হৃদয়ে হবে না বোধ এই সমুদয়। মহীতে মহেন্দ্র তুমি, দানের আহবে কোথা হেন হৃতবহ ?— পুণ্যাহেতু মোর, যথা ঋতিকে দক্ষিণা লয়, তারে তুমি লহ।

রাজা বল্লেন—অবশ্য আমার উপর অতি স্থেহবশতঃই আপনি
নিজের হিতাহিত উপেক্ষা করে আমার স্বার্থ পরিচর্যায় উন্থত হয়েছেন।
বিশেষ করে এই জন্মেই আমি আপনার স্বার্থ উপেক্ষা করতে অক্ষম।
তারপর, জনাপবাদের বিষয়েও নিঃশক হওয়া যায় না। কেন যায় না,
তাবশৃহি—

লোক-অপবাদে যার। আদর না করে,
নাহি ভাবে পরকাল, ধর্ম উপেথিয়া,
বিশ্বাস থাকে না কারো তাহাদের পৈরে
অচিরে লক্ষ্মীও যান তাদের ত্যেজিয়া।

#### অভএব আপনাকে বলি ---

ধরমের অতিক্রমে দোষ যাহা—সেত স্থনিশ্চিত, যেবা অভ্যুদয় তাহে, সে কেবলি সম্পেহলড়িত। জীবনেরও লাগি যদি ধর্মাত্যাগে হয় প্রয়োজন, ভকুত ভাষাতে যেন ক্রচি তব না হয় কথন। কি আর বল্ব---

নিন্দা আদি ছুথ মাঝে অপরেরে ফেলিয়া,

নিজ সুখে রত নাহি রহে সাধুজন,
পরে নাহি নিপীড়িয়া, স্থায়পথে চলিয়া,
বেদনা আমার একা করিব বহন।

অভিপারগ বল্লেন—"প্রভুর উদ্দেশ্যে ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমি যে কাজ করছি, তাতে করে আমার পক্ষে, আর দেব, দীয়মানাকে প্রতিগ্রহণ করে আপনার পক্ষে অধর্ম সঞ্চারের অবকাশ আমি ত কিছুই দেখছিনে—পরস্তু শিণিগণ, সামস্ত ও জানপদগণ সবাই 'এতে অধর্ম কোথার' এই কথাই বলবে। অতএব দেন, তাকে গ্রহণ করুন।

রাজা বল্লেন—"দেখুন, আমার স্থার্থচর্যায় আপনি অভিমাত্র আসক্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে বেশ ভাল করে একটু চিন্তা করে দেখুন। আর সামস্তগণ, জানপদবর্গ, শিবিগণ এবং আপনি আমি,—এদের মধ্যে ধর্মবিত্তম কে ?

অভিপারগ অমনি সমস্ত্রমে রাজাকে বল্লেন---

আঁতিতে ভোমার প্রাভু অভি অধি কার,
বৃধজনে সেবি (তব জ্ঞান যে অপার)।
অতি পাঠকারী তুমি করি বহু প্রাম,
ত্তিবর্গ বিভার তত্ত্বে বৃহস্পতি সম।

রাজা বল্লেন—ভাই যদি হয়, ভাহলে এ ক্ষেত্রে সাপনি আর আমাকে প্রভারিত করবেন না। কেন না— নরের (স্বভাব) নার হিতাহিত যত, হয়ে থাকে নৃপতির চরিতামুগত। কীর্তিমান যেই রাজা, প্রজা তারে পূজে,— ফারপথে রব আমি এই সব বুঝে।

স্পথ কুপথ কিছু না ভাবিয়া মনে
গাভী যথা বৃষভের অনুগামী হয়।
নৃপে অনুসরি তথা চলে প্রকাগণে
শুভ কি অশুভ কারো মনে নাহি লয়।

ভারপর আপনি আরো দেখুন---

নিজেরে শাসনে রাখি—সে শক্তি নাহি যদি হয়, মোর হাতে মাকুষের কি ঘটিবে কহন না যায়।

আভএব হয়ে চির প্রকৃতির হিত্যোক্ষমান,
নিজেরও লাগিয়া চাহি ধর্ম আর যশ স্থাবিমল,
প্রভার নেতা যে আমি, গাভীদলে ব্যভপ্রধান,
আমি কি লভিতে পারি বাসনার বশের কবল ?

রাজার এই অবস্থা দর্শনে প্রসাদিত্যন অভিপারগ অমনি রাজাকে প্রাণাম কর্মেন, আর কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন—

> কি ভাগ্যসম্পদ্শালী এ রাজ্যের প্রকৃতিনিকর, পালনে নিরত তুমি যাহাদের, হে নরদেবতা ! বিসর্ভিয়া স্থ্যাধ, ধর্ম-অনুগমনে তৎপর— বনবাসী ভাগসেও তোমা হেন সাধু মিলে কোবা !

'মহৎ' শব্দটি এই আজি মহারাজ, ভোমাতেই অর্থসহ করিছে বিরাজ। অগুণীর যদি কেহ গুণগান করে রুচ অতি ঠেকে ভাহা আখরে আখরে।

মহৎ ভোমার এই আচরণে আছে বল বিস্ময় কি আর, সমুদ্র যেমন নানা রতনের, তুমি তথা গুণের আধার।

ভাহলেই দেখা গেল তীব্রছুঃখে গভিভূত হয়েও সাধুজন আপন অটুট ধৈষ্য আর স্থান্ডান্ত ধর্ম্মের বলে নীচ মার্গের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হয়ে থাকেন। অভএব ধৈষ্য-ধর্মের অভ্যাসের জন্য বোগসাধন কর্ত্ব্য। ইভি—

শ্রীস্থরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

### मशदम्व।

---:#:---

ভগীরথ-স্থাতিবাদে স্থারধূনী যবে
বাহিরি' বৈকুণ্ঠ হ'তে বিশাল গর্চ্জনে
চলিল মহীর পানে—কাননে কাননে
মৃচ্ছা গেল বিহঙ্গম পলকে নীরবে
শুলি' সে পর্চ্জন; বনে বনে ফুকারিরা
স্থগেন্দ্র শার্দ্দিল যত মার্চ্জারের মত
লুকাইল—হিমাদ্রির শৃঙ্গ শত শত
ভুচ্ছ বালিরাশি বেন পড়িল খসিয়া।
হু হু হু শব্দে ছুটি' আসে বেগবতী,
মাতা বস্ত্বরা শুনি' কাঁপে থর থর—
মহী বুঝি ধ্বংশ হয়—কাহার শক্তি
ধরিবে সে ভীমন্সোতে ?—ভুমি গঙ্গাধর !
আপনার শির পাতি' সে কলুব-হরা
ধরিয়া রক্ষিলে এই দীন বস্তব্ধরা।

( 2 )

ভোমারে ভাকে নি কেহ, স্থরাস্থরে ক্ষর
দোঁহে মিলি আরম্ভিল সাগরমন্থন,
ভোমারে ভুলিয়া কেহ চাহে নি, গরুরে
ববে তারা করি' নিল অমৃত বন্টন।
অবশেষে উঠি' এল তাত্র হলাহল !—
দেব যক্ষ রক্ষ নর কিয়রের প্রাণ
গেল কাঁপি' মহাত্রাশে; পৃথী কম্পমান,
স্বর্গ মর্ত্ত্য বুঝি আজি যায় রসাতল!
কোণা যাবে কি করিবে নাহি জানে কেহ —
দেব যক্ষ রক্ষ সবে শক্ষিত বিহবল!
ভূমি আসি' অবহেলে রক্ষিলে সকল,
পান করি কালকুটে; ত্রিদিবে অজ্ঞেয়,
দেব মাঝে মহাদেব নীলকণ্ঠ ভূমি,
অপ্রশেষ, অরিন্দম, জ্ঞানশক্তি-ভূমি!

প্রীয়রেশচরে চক্রবর্তা।

# নবীনের প্রতি।

হে নবান, হে তরুণ ! পশ্চিম-অচলে
বেখা ধীরে ডুবিতেছে অন্তগামী রবি,
জাঁথি সেথা বন্ধ করি' বিষণ্ণ বিরলে
নাহি ফেল অশ্রুজল ; নবারুণ-ছবি
উদয় অচলে বেখা বিশ্ব-মহাকবি
জাঁকিয়া দিতেছে চির পুলক-হিল্লোলে
সেখা থোঁজ সত্য তব ; প্রাণের কল্লোলে
বেখা যত উঠিতেছে লয় তান, সবি
বিশ্বকবি-গীত গান ; মোরা তারি স্থরে
পুষ্পাসম ফুটি' উঠি' পলকে পুলকে
সোহাগে স্থবাস টানি' দিগন্ত-আলোকে,
মুরছিল্লা পড়ি পুনঃ অন্তরীক্ষ-পুরে ;—
পশ্চিম-অচলে শ্রান্ত চলি' পড়ি' সুখে
আবার উদ্যাচলে জাগি' হাসিমুখে।

শ্ৰীস্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

# নতুন রূপকথা।

---:::---

এক যে ছিল রাজা। রাজার নাম জীবনগুপ্ত, রাজার রাজা শাক্দীপ, রাজার রাজধানীর নাম মনে নেই। রাজার ধনৈশর্ষোর অন্ত নেই. লোকজনের ইয়তা নেই। রাঙ্গার হাতীশালে হাতী. ঘোডাশালে ঘোডা, দেউডীভরা দরোয়ান, বাগিচাভরা ফল। রাজার সাত-মহলা পুরী পৃথিবীর বুক অ।কড়ে ধরে' আকাশ ফুঁড়ে একেবারে কোথায় উঁচু হ'য়ে উঠেছে—উপরে তাকিয়ে দেখলে দেখাই যায় না কোথায় তার চূড়া কোন্ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেছে। সাত-महला পুরী-ভার মহলে মছলে দাস দাসী, মহলে মহলে চন্দন-কাঠের দরজা, মেহগনি কাঠের জানালা, চুধের মত সাদা শেভ পাথরের থামের উপরে উপরে আবীরের মত লাল রক্তপাথরের গম্মুজ-একেবারে কভদূর থেকে দেখা যায় যেন পলাশবনে পলাশ ফুটে আছে। সেই সব থামে থামে আবার কত কার্রু-কার্যা, তার ইয়তা নেই। কোথাও ময়ুর তার পেথম ফুলিয়ে রঙ্ বাহার খেলছে, কোথাও হাতী তার ওঁড় ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিংহ ভার প্রকাণ্ড থাবা পেতে বসে আছে, বাঘ রাগে বসে' গর গর করছে-এমনি সব কভ কভ খেতপাথরের থামে থামে খোদাই করা। দেয়ালে দেয়ালে কত চিত্র। কোথাও সীভার বনবাস, কোথাও পঞ্চবটী, কোথাও মায়ামুগ, কোথাও অশোক্ষন-এমনি সব কত কভ

চিত্র নিপুণ তুলিতে চিত্রিত হয়ে দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচছে। গম্বুজের ছাদে ছাদে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শতদল আঁকা—তারই পাশে পাশে আবার কতরক্ষের পাথী লতা পাতা। সাত মহলে রাজার সাত রাণী। সাতরাণীর গলায় মুক্তোর মালা, নাকে হীরের ফুল, কানে পালার তুল; তাদের মাথাভরা চক্চকে মিশমিশে কালো রেশমী চুলে গজমোতির হার; হাতে সোনার কাঁকন রাণীদের গায়ের রঙের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেছে, আঙুলে আঙুলে লাল ডগ্ডগে চুণি-বসান আংটী; মাথা থেকে পা পর্যান্ত হীরে চুণি পালা জহরতে সাত রাণীরে রূপ একেবারে জল্ জল্ করছে। সাত্মহলা পুরীতে সাত রাণীকে নিয়ে রাজা স্বথে রাজ্য করেন।

রাজা প্রতি বৎসর বসন্ত এলে বনোৎসব করেন। বঁখন প্রথম কাল্পনের হাওয়ার মাঝের মদের গন্ধ শীতবুড়ির নাকে ঢোকে, তথন শীতবুড়িটা যেন কিসের স্মৃতিতে শিউরে ওঠে, কিসের বেদনায় জ্বেগে ওঠে। তার পরণের সাদা থানের কাপড়ে ধীরে ধারে সবুজের আমেজ লাগে, মুখের বুকের হাতের ঢিলে চাম্ড়া সব নিটোল হ'য়ে আসে, চোথের শুক্নো চাউনি বিছ্যুৎভরা মেঘের মত হ'য়ে আসে—মাথায় কাশফুলের মত সাদা চূলের রাশ ভ্রমরের দলে ছেয়ে যায়—ফাটা পা ছটো কমলদলের মত হ'য়ে আসে, হাতের কাঠির মত আসুলগুলো চাঁপার কলি হ'য়ে জেগে ওঠে। তখন শীতবুড়িকে চেনে কার সাধ্য; তখন তার কালো চোথে বাঁকা চাউনি, পাকা ডালিমের কোয়ার মত লাল টুক্টুকে ঠোটের ফাঁকে যুথীর কলির মত দাঁত-দেখান হালকা হাসির রেখা, জরি-পেড়ে চুণি পালার বুটিদার গাঢ় সবুজ রঙের সাড়ীতে আর তার শরীর যেন ধরেই না;

কো সবুজ সাড়ীর চাইতেও যে সে অনেকখানি বেশি—এই কথাটা নে ভরা-বুক নিয়ে যেন জানিয়ে দিতে চায়। প্রতি ফাস্তুনে এমনি করেই শীতবুড়ির নবজন্ম হয়, আর রাজাও তাঁর সাত রাণীকে নিয়ে এমনি সময়েই বসস্তোৎসব করতে রাজধানী ছেড়ে চলে যান।

সেবার প্রথম ফাল্পনের সঙ্গে সঙ্গে "ফাল্পনী"র বাঁশী বেলে উঠল।
বনে বনে গাছে গাছে পাভায় পাভায় পুলক লাগল। কোথা থেকে
একটা ভূঁইচাঁপা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে ভার কচি মাথা হেলিয়ে
ছলিয়ে আধ আধ কথায় গান সুরু করে' দিলে:—

"বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে। ভেবেছিলেম ফিরব না রে"।

কোথা থেকে একটা ছোট্ট চড়াই তার ছোট্ট বুক ফুলিয়ে গলায় গিটকিরি কেটে গান জুড়ে দিলে—

> "আকাশ আমায় ভর্ল আলোয় আকাশ আমি ভরব গানে"।

আমের মুকুলের গন্ধ ছোটার সঙ্গে সজে মৌমাছি দলের ব্যস্ত ব্যাকুলভা জেগে উঠল, ঘন পাভার আড়াল থেকে স-ভান কোকিল-ডেকে উঠল, বুল্বুল্ লভার গায়ে দোল থেতে থেতে পিউ পিউ করে' গলা সাধতে লাগল, দোয়েল ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে লতুন গোঁক-ওঠা ছোক্রার মত শিষ দিতে লাগল, শালিখেরা পর্যান্ত ছলদে ঠোঁট দিয়ে ডাদের গিরিমাটির গা ঠোক্রাতে ঠোক্রাতে মহা আনন্দে তাদের বেসুরো গলায় কিচির।মচির করতে লাগল। বলে বনে লভা তুলল—পাভা কাঁপল—বাভাস ছুটল—চারদিকে মহাসাড়া পড়ে পেল। রাজা বললেন—"বসস্ত আগভ, বনোৎসবের আয়োজন কর"।

রাজা বসস্তোৎসবে যাবেন। সাতমহলা পুরীর সাত মহল ডাক হাঁকে ভরে' উঠল। রাজপুরীর চার তোরণের নহবতে সানাইয়ের বুক চিরে ভৈরবী হ্বর ফুটে বেরল। কাড়া নাকাড়া দামামা মৃদক্ষ বাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী করভাল জয়ঢাক সব একসঙ্গে বেজে উঠল। ঘোড়াশালে লক্ষ ঘোড়া ঘাড় বাঁকিয়ে চিঁ হিঁ হিঁ করে' ভাদের আনন্দ জানাল, হাতীশালে হাজার হাতী ভাদের শুঁড় আকাশে ভুলে বিশাল নাদ করে' রাজার জয়ধ্বনি করে' উঠল। রাজা ছুধের মত সাদা একটা ঘোড়ার উপরে সোয়ার হলেন; সাত মহল থেকে সাত রাণী বেরিয়ের এসে সাত দোলায় উঠলেন। রাজপুরীর বিশাল সিংহলার পুলে গেল। রাজা সাদা ঘোড়ায় ঘোড়-সোয়ার হ'য়ে সাত লোলায় সাত রাণীকে নিয়ে সিংহলার পথে বেরলেন—এমন সময় সেই সিংহলার দিয়ে এক পরম হালর পুরুষ প্রবেশ করে' রাজাকে অভিবাদন করে' দাঁড়াল।

— ওরে থামা থামা কে কোথায় আছিস! থামা সব কোলাহল, সব গীতবান্ত, সব ডাক হাঁক, সব হাসি গান! ইন্সিতে সব থেমে সেল—কাড়া নাকাড়া দামামা মূদক রবাব বেগু বীণা মুরজ মুরলী করভাল জয়ঢাক সব যেন যাড়মন্ত্রবলে নীরব হ'য়ে গেল। নহবজে নহবতে সানায়ের হৃদয়-গলান হুর কানে কানে রেশ রেপে মিশিয়ে গেল, তুরজ সব বাঁকান-খাড় সোজা করল, হাতীর দল ভুঁড় আহ্বালন বন্ধ করল। বাহকেরা সাত রাণীর সাত দোলা কাঁধ থেকে

মাটিতে নামালে: রাজা হোড়া থেকে নেমে পড়লেন। রাজার আর বনেৎসবে যাওয়া হ'ল না।

রাজা দেখলেন পরম স্থন্দর পুরুষ। দীর্ঘ শরীর, উন্নত শির, তেজভরা চোখ, স্বাস্থ্যভরা দেহ: গায়ের রঙ, সে যেন গলিত কাঞ্চন-গায়ের কোনখানে টিপি দিলে যেন আঙ্গুলের তু'পাশ দিয়ে রক্ত ছুটে বেরবে, এমন স্বাস্থ্য। মাথা মুখ মুণ্ডিত। মাথা থেকে পা পর্যাস্থ কোন আবরণ নেই, কেবলমাত্র একটুকু কৌপীন। রাজা বিশ্বিভ হ'য়ে কিছক্ষণ তাকিয়েই রইলেন। ভারপর জিজ্ঞেদ করলেন— "মহাশয়। আপনি কে" १

আগন্তক উত্তর দিলেন—"মহারাজ! আমি সন্ন্যাসী"।

द्राका वलालन-"मराभग्न अख्वल कमा करावन। जन्नाजी कि १ अभाजी (क" ?

সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ! সন্ন্যাসী সেই, যে সৎ অসৎ নাশ করে' নির্বিকার হয়েছে। সেই পরম সভ্য একই সভ্য-সেই সভ্য হচ্ছে ব্রহ্ম। এক ব্রহ্মই সভ্য, আর সব মিধ্যা। মহারাজ, এই বে জগৎ দেখছেন, এ কেবল আমাদের মায়ার স্তম্ভি---আমাদের দৃষ্টির বিজ্ঞম<sup>®</sup>।

রাজা বিশ্মিত হ'য়ে জিজেন করলেন—"মহাত্মন। এ জগত সব मिला ? এই य मः नात्र. जे य व्याकान, जेरे य याजा, जे य राजी ---সব মিখ্যা" ?

—"অপ্ন মহারাজ অপ্ন ছায়াবাজী। হাতী কি থেকে বলছেন? বোড়া কোনটাকে দেখছেন ? আপনার যদি দৃষ্টি থাকত তবে দেখতে পেতেন, ও হাড়ীও নয়, ছোড়াও নয়—খালি "ইলেকট্রনের" পুঞ্জীভূত সমষ্টি। স্থাদ সোম—কোধার মহারাজ ?—আমি
দেখছি কেবল ঈশ্বর। এই মিথ্যাকে চরম করে' মেনে প্রম সভ্য
থেকে আমরা দুরে রয়েছি।"

রাজা এমন সব কথা কোনদিন শোনেন নি। তাই এ সব কথা শুনে উতলা হলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন—"মহাত্মন, ক্ষমা করবেন—আমার এখন সময় নেই—বসস্তোৎসবে বনে যেতে হবে। এ রাজ্যের এই রাজবংশের কোটি বছরের উৎসব এ—যা কোটি বছরের প্রত্যেক বছরটিতে সম্পাদিত হ'য়ে এসেছে। আমার পূর্বেব যিনি ছিলেন, আবার তাঁর পূর্বেব যিনি ছিলেন—আবার তাঁর পূর্বেব তাঁর প্রকার করবার ক্ষমতা আমার নেই। মহাত্মন, রাজপুরীতে অবস্থান করুন। এক মাস পরে উৎসব থেকে ফিরে এসে আপনার কথা শুনব। রাজপুরীতে যখন যা প্রয়োজন হবে অনুজ্ঞা করবেন—তৎক্ষণাৎ তা পালিত হবে"।

সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ, আমি সন্ন্যাসী—আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই। আপনি উৎসব থেকে ফিরে আস্থন—আমি অপেকা করব"।

#### ে সন্ন্যাসী বিদায় নিলেন।

—ওরে বাছকরেরা থেমে রইলি কেন! তোরা সব বোকার মন্ত সভের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন! বাজা বাজা—এ যে রাজা ঘোড়ায় উঠছেন—এ যে সাত রাণীর সাত দোলা বাছকেরা কাঁথে তুলে নিল—বাজা বাজা। চোথের এক পলক ফেলতে সোনার জীবন- কাঠির স্পর্লে যেন সব জেগে উঠল—কাড়া নাকাড়া কাঁসি দামামা রবাব বেণু বীণা মূরজ মুরলী মূদক করতাল জয়ঢাক—সব বেজে উঠল কাড়া নাকাড়া ক—র্র্ব্ করে' উঠল, কাঁসি খন্ খন্ করে' উঠল, দামামা ডিম্ ডিম্ করে' উঠল, মৃদক দম্ দম্ করে' উঠল, করতাল ঝম্ ঝম্ করে' উঠল, বেণু বীণা রবাব নানা মূচ্ছ'না তুলল, জয়ঢাক ঢক্কা নিনাদ তুলল। লক্ষ্ণ ঘোড়া আবার ঘাড় বাঁকিয়ে মাটির গায়ে খুর ঠুকতে প্রাচির গায়ে লাগল, হাজার হাতী শুঁড় ছলিয়ে তাদের চাঞ্চল্য জানিয়ে দিল—রাজা সাদা ঘোড়ায় সোয়ার হ'য়ে সাত দোলাতে সাত রাণীকে নিয়ে বনোৎসবে যাত্রা করলেন। রাজা সন্সাহচর নিয়ে সিংহদরজা দিয়ে প্রশন্ত রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন ;—রাজপুরীর চার তোরণে নহবতে নহবতে সানইয়ে সানাইয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে বসন্ত-বাহারে শুর উঠতে লাগল—

"গক্ষে উদাস হাওয়ার মত উড়ে তোমার উত্তরী, কর্নে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।"

রাজা বনে এলেন। রাজার পিছনে সাত দোলায় সাত রাণী, তার পিছনে লক্ষ ঘোড়া, তার পিছনে হাজার হাতী, তার পিছনে বাগ্যভাগু দাসদাসী অমুচর নিয়ে রাজা বনে এলেন, বসস্তোৎস্ব করবার জন্মে।

বনের অপূর্ব্ব শোভা। বনের বুক একেবারে পূরে উঠেছে— তালে তমালে শালে শিমুলে আমে জামে বকুলে পারুলে আশোকে সম্বাধ্যে একেবারে ভরে' উঠেছে। লক্ষ রক্ষের লক্ষ গাছ তাদ্বের ঘন পাতার চামর ঝুলিয়ে দিয়েছে; কেবল সবুজ আর সবুজ আর সবুজ আর সবুজ নেতাথ-জুড়োন সবুজে সবুজে একেবারে চারদিক জড়িয়ে গেছে, চারিয়ে গেছে—সেই সবুজের বুকে বুকে আবার রঙের টেউ। সাদা লাল হল্দে গোলাপী বেগুনে নীল জরদ—একেবারে রঙে রঙে রঙ বাহার। ভারই মাঝে আবার মন্ত বাতাসের মাতামাতি, বাতাসে বনে নতুন করে' পরিচয়, নতুন করে' চিরদিনের প্রশ্নোত্তর। বাতাস ছুটতে ছুটতে একখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায়—ঘাড় বাঁকিয়ে প্রশ্ন বর্ষণ করতে থাকে—

কে গো তুমি ? আমি বকুল ! কে গো তুমি ? আমি পাফল ! তোমরা কেবা ? আমরা আমের মুকুল গো—

আবার সেধান থেকে ছুট্ দিয়ে আর একধানে পমকে দাঁড়িয়ে যায়—আবার জিজ্ঞেদ করতে লেগে যায়—

ভূমি কে গো? আমি শিমূল !
ভূমি কে গো? কামিনী-ফুল !
ভোমরা কেবা ? আমরা নবীন পাভা গো—

আবার কেখান থেকে চট্ করে' ছুট্ দিয়ে কোন এক অশ্বথ গাছের আগভালে উঠে দোল খেতে খেতে গান ধরে' দেয়—

> "এই কথাটাই ছিলেম ভূলে মিল্ব আবার সবার সাথে কান্তনের এই কুলে ফুলে।'

"অশোকবনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্বে জিয়া,
বুকের মাতন টুট্বে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে,
ফাক্তনের এই ফুলে ফুলে।"

রাজা সন্ন্যাদীর কথা একেবারে ভূলে গেলেন। লক্ষ গাছের লক্ষ ডালে লক্ষ দোলনা চড়ল—মহানন্দে বনোৎসব আরম্ভ হল।

বনের সঙ্গে সঙ্গে মামুষের পরিচয় ত আজকার নয়, একদিনের নয়; ও পরিচয় সেই আদিম কালেরও আগে হ'তে—সেই কাল, যে-কালে বনের মামুষ ছিল বন-মামুষ। বনের সবুজকে যখন মামুষ হুদয় দিয়ে আবিকার করে, তখন ত বন কেবল বনই নয়—বনের চাইতেও সে অনেকথানি বেশি। মামুষের হুদয়ের রঙ যে তখন বনের সবুজকে উজ্জল করে' তোলে। সে তখন নিজ্জীব নয়, মুক নয়—তখন সে হাসে, থেলে, গান গায়। ওই গানই ত চাদনী রাভে হাল্কা হাতে আকাশের গায়ে জ্যোৎসার আলপনা টানতে টানতে বিহুৎবরণ পরীরা বেণু বনে বনে শুনতে পায়—

"ওগো দখিণ হাওয়া, পৰিক হাওয়া দোছল দোলায় দাও ছলিয়ে ! নৃতন পাতার পুলক-ছাওয়া, পরশ-খানি দাও বুলিয়ে। আমি পৰের ধারের ব্যাকুল-বেণু, হঠাৎ ভোমার সাড়া পেফু,"

### "আহা এস আমার শাখার শাখার প্রাণের গানের চেউ তুলিয়ে।"

ওই গানই ত অপ্সরীরা ভারা-জাগা ঊষায় তাদের সারা নিশার অভিসার থেকে ফিরবার পথে ঘুমন্ত চোথে ফুলন্ত গাছে গাছে শুনতে পায়—

> "ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা.

আমি স্তব্ধ চাঁপার তক গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।

আমি সদা অচল থাকি, .
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।"

ওই গানের সঙ্গে যখন মামুষও গান গাইতে শেখে তখন ত সে মুত্যুকেই বড় বলে মানতে চায় না। কিন্তু যাক সে কথা!

এক মাস পরে রাজা বন থেকে বসস্তোৎসব শেষ করে' রাজ-ধানীতে ফিরে এলেন। রাজপুরীতে এসেই মন্ত্রীকে জিভ্জেস করলেন —"মন্ত্রী সন্ন্যাসী কোথায় ? তাঁর কাছে আমায় নিয়ে চলুন।" মন্ত্রী রাজাকে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে গেলেন।

রাজা সন্ন্যাসীকে দেখে একেবারে চম্কে উঠলেন! এই সেই সন্ন্যাসী যাঁকে তিনি মাত্র এক মাস আগে দেখেছিলেন। কোথায় সে

নধর তন্ম-উন্নত শির তেজভরা চোখ, স্বাস্থ্যভরা দেহ, কাঞ্চনের मक वर्ग ? तम मूरथ यम तक कालि मारथ निरम्राह—तम होरथ यम কে কুজুটিকা ভরে' দিয়েছে—প্রশন্ত ললাটে চাম্ড়া কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছে—সারা শরীরটা একেবারে ঝুনো নারকেলের মত চিম্সে হ'য়ে উঠেছে। রাজা বিস্ময় প্রকাশ করে' সন্মাদীকে জিভ্তেদ করলেন-"মহাত্মন, আপনার একি পরিবর্ত্তন" ?

সন্ন্যাসী তাঁর অতান্ত শুষ্ক ঠোঁটে একট হাসি এনে মুতুক্ঠে উত্তর দিলেন—"মহারাজ, গত একমাস আমি অনাহারে আছি"।

conte ताकात cota करते। ज्ञाल केर्रेल-मतीत थत थत करते কেঁপে উঠল-বুকের উপর রত্নাজি ঝক্ ঝক্ করে' জেগে উঠল-কোষের অসি ঝন ঝন করে' বেজে উঠল—রাজা মন্ত্রীর দিকে চোথ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কঠোর কঠে বললেন—"এ কি ব্যাপার মন্ত্রী ? আমার যে রাক্ষ্যে কোনদিন সামান্ত একটি পিঁপড়ে পর্যান্ত অভক্ত থাকে না, দেই রাজ্যে রাজার অতিথি হয়ে রাজপুরীতে অবস্থান করে' একমাস কাল অনাহারে ! — মন্ত্রী এর অর্থ কি" ? ক্রোধে রাজার বাক্রন্ধ হয়ে এল, মুখে আর কথা সরল না।

মন্ত্রী কৃতাঞ্চলিপুটে প্রশান্ত কঠে উত্তর করলেন—"মহারাজ এ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। কিন্তু মহারাজ, বনোৎসবে যাবার সময় এ দাস সন্ন্যাসীর নিজ মুখ থেকেই শুনেছিল যে তাঁর কিছুরই প্রয়োজন নেই—তাই এ দাস তাঁর আহারের কোন আয়োজন করে নি। সন্ন্যাসীও কোন অনুজ্ঞা করেন নি"।

বাজা সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে বললেন—"মহান্মন, আপনার আহাৰ্য্য কি"?

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"মহারাজ, আমি যথন কুরুবর্ষের রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করছিলেম, তথন প্রতিদিন রাজভাগুারী দশসের করে' তথ আমার আশ্রমে রেখে যেত"।

রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' বললেন—"মন্ত্রী, রাজগোশালায় শ্রোষ্ঠ যে গাভী তিনটি রয়েছে সেই গাভী তিনটি সন্নাসীর সেবায় নিযুক্ত হোক"।

---"যে আজা মহারাজ"।

রাজা সম্ভপ্ত ও ব্যবিত অস্তঃকরণে অস্তঃপুরে চলে গেলেন।

( 2 )

প্রশন্ত রাজ্যভা। রাজা সভা করে' বসে' আছেন। রূপোর ঝালর লাগান চুনি পায়ার চুম্কি বসান চন্দ্রাভপ—ভারই নীচে স্বের্ণনির্ম্মিত রত্মণিত রাজ্যসিংহাসন। রাজ্যসিংহাসনে রাজা—মাথায় তাঁর রাজ্যমুকুট, হাতে তাঁর রাজ্যভা। রাজ্যমুকুটে কত কত মণি মরকত প্রবাল—ভাদের বুকে বুকে আলো প্রবেশ করে' আবার ছুঁচের মত সুক্ষম আর বিহাতের মত তীক্ষ্ণ হ'য়ে বেরিয়ে এসে চারদিকে ঠিক্রে ঠিক্রে পড়ছে। রাজাকে অর্ন্নহ্রাকারে ঘিরে কত কত পাত্র মিত্র জমাত্য সভাসদ, কত কত বৈদেশিক রাজ-প্রতিনিধি। সভাসদদের উষ্টোষের রত্মনাজিতে আলো প্রতিফলিত হ'য়ে সভামত্তপ চক্ চক্ ঝক্ কর্ছে, ঘারে ঘারে সভ্যকোটা ফুলের মালা ঝোলানো, ভারই মাঝে মাঝে আবার চোখ-জুড়োন আত্র-পল্লবের মত্মল ইক্সিত। রাজ্যভা গুল নীরব—একটুকু কোনখানে নড়াচড়া নেই। এ যেন

সত্যিকার রাজ্বসভা নয়-এরা যেন সত্যিকারের মানুষ নয়। এ-যেন একখানা নিপুণ ভূলিতে পটে-আঁকা ছবি।

ধীরে ধীরে সভামগুপের বাইরে মন্দিরার ঠিনি ঠিনি মিপ্তি শব্দ উঠল—ভারপর ভারই সঙ্গে সঙ্গে বৈতালিক-কণ্ঠে রাজার মঙ্গলাচরণ গীত উঠল। একবার, চু'বার তিনবার ফিরে ফিরে বৈতালিকেরা রাজার গুণগান করে' রাজার জয়ধ্বনি করে' উঠল, এমন সময়ে সভামগুপের বৃহৎ দার দিয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে উন্নত-শিরে সন্ন্যাসী রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

চ্কিতে রাজসভা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। চক্ষের পলকে রাজা সিংহাসন ভ্যাগ করে' উঠে দাঁভালেন। রাজার পাশে রাজমন্ত্রী উঠে দাঁডালেন, অমাত্যরা উঠে দাঁডাল, পাত্র মিত্ররা উঠে দাঁডাল, সভা-मामत्रा উঠে माँछान, रेरामिक त्रांक-श्रिकियिता উঠে माँछान। সম্নাদী তাঁর আজাতুলখিত অনাবৃত বাহু উত্তোলন করে' স্থার উদ্দেশে আশীর্কাদ বা**নী** উচ্চারণ করলেন। রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করলেন, তাঁকে নিয়ে গিয়ে আপনার সিংহাসনের দক্ষিণপার্শের আসনে বসায়ে রাজা সিংহাসনে বসলেন. পাত্রমিত্র আমাত্য স্বাই তখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করল।

ভারণর রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী রাজ্যের কুশল ড" ?

—"মহারাজ——" মন্ত্রীর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। মন্ত্রীর কথা কেড়ে নিয়ে সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ কুশল কোথায়? যেখানে রাভদিন ধরে' মিথ্যার পূজে৷ চলছে—আগা থেকে গোড় পর্যাম্ভ অনৃতের লীলা চলছে—দেইখানে কুশল ? মরুভূমির তপ্ত বালি নিঙ্ডিয়ে সলিল-বিন্দু মিলবে ? বাসনার বহ্নির মাঝে স্লিগ্ধতার আশা ? বিষবৃক্ষ কি চন্দন তরু হয় ? পক্ষে ডুবে কি রতু আহরণ করা যায় ? মহারাজ কুশল নেই—অন্তের ধ্বংস না করতে পারলে কুশল নেই"।

রাজসভা বিস্মিত হ'য়ে প্রায় রুদ্ধ-খাসে সন্ন্যাসীর কথা শুনতে লাগল। কারো চোখে পলক পড়ল না। কে ইনি ? মানুষ,—না স্বয়ং ভগবান মনুষ্যদেহ ধারণ করে' মর্দ্রো এসেছেন!

শুধু মন্ত্রী তাঁর মাথা-ভরা পাকা চুল হেলিয়ে স-সম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করে' বললেন—"মহাজান। আমি দার্শনিক নহি, স্তরাং যা আমি দর্শন করি তাকে অদৃশ্য বলে মানতে পারি নে। রাজকার্যো আমার চুল পেকে গেল, মানুষের স্থুর তুংখের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। মহাজন । সেই সাহসেই আচ আমি বলতে দিধা করর না যে রাজ্যের কুশল"—ভারপর রাজার দিকে ফিরে কুভাঞ্জলিপুটে বললেন—"মহারাজ রাজ্যের সর্ববত্র কুশল। রাজ্যে অপর্যাপ্ত শস্ত উৎপন্ন হয়েছে, প্রজাদের ঘরে ঘরে প্রচুর অন্ন, রাজা জীবনগুপ্তের নামাঙ্কিত পতাকা উড়িয়ে বানিজ্যতরণীর বহর পৃথিবীর সপ্ত-সমুদ্রের তরক্ষমালার পরিচয় নিচ্ছে, শিল্পকলার নব নব স্প্রিতে সমাজের মনের সৌন্দর্য্যের ও প্রাণের সঞ্জীবভার চিক্ত ফুটে উঠছে, সাহিত্য-पर्मन-विद्धात्मत आलाठनाय मगाक-कोवन मन्भानगानी **উ**पात श्रीय উঠছে। মহারাজ। দেশের এক প্রাস্ত থেকে আর এক প্রাস্ত পর্য্যন্ত আনন্দময়। নরনারীর প্রাণের আনন্দে রাজ্যের আকাশ বাতাস আকুলিত। সেই আনন্দই ত উন্নত সোধ-ঘেরা নগরীতে নগরীতে, পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীতে পল্লীতে পুলক ছড়িয়ে আনন্দ-আলয় গড়ে'

তুলেছে—সেই আনন্দের আলো লেগেই ত বৃক্ষণটিকায় তরুশ্রেণী সতেজ হ'য়ে আকাশের পানে আপনাদের মাথা নির্ভয়ে তুলে দেয়, সেই আনন্দেই ত সহস্র কল্লোলনী সহজ গতি-ভল্পিমায় পৃথিবীর বুক কেটে কেটে খ্রামল ক্ষেতে আপনার স্নেহরস অপ্র্যাপ্ত করে' বিলিয়ে সাগরাভিসারিক।। মহারাজ। রাজ্যের সর্বত্ত কুশল। রাজরাজেশ্বর জীবনগুপ্তের রাজ্যে সারা বর্ষ ধরে' বসস্ভোৎসব চলছে"।

সন্ন্যাসী ব্যথিত কঠে বললেন—"মহারাজ, মহারাজ! আমরা কেবলই জাল বুন্ছি—উর্ণনাভের মত আমাদের অন্তর থেকে আকাজ্ফার সূক্ষ্ম সূভো বের করে' কেবলই স্বপ্নের জাল বুন্ছি। ভারই উপরে আবার অজ্ঞানের তুলি চালিয়ে হাওয়ার মত অদৃশ্য রঙ দিয়ে আকাশ-কুমুম আঁকছি-এর শেষ কোথায় মহারাজ ় কিলে এর সমাপ্তি মহারাজ ? এর শেষ অমৃতে নয়--বিষে, আনন্দে নয়--হভাশায়, হাসিতে নয়--- অশ্রতে: মহারাজ ় এর শেষ সংবাদ মৃত্য। মহারাজ, ইলেকটনের মায়া ধ্বংস করতে' না পারলে অমৃতের সাক্ষাৎ মিলবে না"।

মন্ত্রী বিনীত কণ্ঠে বললেন—"মহাত্মন! এর শেষ সংবাদ মৃত্যু হোক্, কিন্তু সেই মৃত্যুকেই বড় করে' দেখব কেন ? আমার বয়েস ষ্মাশী পেরিয়ে গেছে, হয়ত'কাল মুত্যু হবে। মৃত্যুর পরপারে কি আছে ?—হয় অনস্ত জীবন, নয় বিরাট শূন্য ; কিন্তু আমার ঐ আশী বৎসরের জীবনকে ছোট করে' এক মুহূর্ত্তের মৃত্যুকেই বড় করে' দেখব কেন? অনন্ত কালের কোলে আশী বছরও যে আমি ছিলেম এইটেই যে আমার গৌরব"।

সন্ন্যাসী মন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠলেন—"কে

শুধু কাকাওকার বোনা স্থল জপ্তাল---ছিল না, যা চরম ও পরম, যা অক্য ও অব্যয় যা অবিনখন ও ঈশন"—কথা বলতে বলতে সন্মাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁডালেন। তাঁর চোধ হ'টি উৎসাহে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠল, তাঁর মুখমগুল অনিন্দ স্থন্দর ক্যোতিতে মণ্ডিত হয়ে গেল। আজামুলম্বিত চুই বাহু তুলে সমস্ত রাজসভার দিকে তাঁর মহস্বোচ্ছুল দৃষ্টি নিকেপ করে' উচ্চৈম্বরে বলে উঠলেন—"বল একবার ত্রহা সভ্য. জগত মিথ্যা"। তাঁর সে কণ্ঠস্বরে সভামগুপের বিরাট কক্ষ গুমু গুমু করে' উঠল, ঘারে ঘারে সভ্ত-ফোটা ফুলের মালা সব কেঁপে উঠল, রাজছত্তের সোনার ঝালর নড়ে উঠল, চক্রাতপের চুনি পাল্লার চুম্কি সব ছল্ ছল্ করে' উঠল, আর রাজমুকুটের মধ্যমণি মহামরকতটা যেন নিঃশব্দে একটুকু হেসে উঠ্ল, রাজসভার কেউ সন্ন্যাসীর ক্যোতির্মণ্ডিত মুধ্মণ্ডলের দিক থেকে আর চোধ ফিরাতে পারলে না—যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সমস্ত রাজসভা সমস্বরে ধ্বনি করে' উঠল—"ব্ৰহ্ম সত্য, অগত মিথ্যা"।

সন্ধাসী রাজ-সিংহাসনের দিকে কিরে রাজাকে সম্বোধন করে' বললেন—"নহারাজ! আমি আপনার রাজ্যে ধর্ম প্রচার করতে চাই, অপনার প্রজাবৃন্দকে সভ্যের পথে অম্ভের পথে অমরত্বের পথে নিয়ে থেতে চাই—অনুমতি দিন"।

রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' বললেন—"মন্ত্রী, শিপ্রানদীর তীরে সন্ন্যাসীর জন্ম বৃহৎ মঠ নির্শ্বিত হোক্। আর রাজকোষ থেকে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা সন্ন্যাসীকে দক্ষিণা দেওয়া হোক্"।

পৰুকেশাবৃত মন্তক অবনত করে' মন্ত্রী বললেন—"যে আজ্ঞা মহারাজ"।

#### ( 9 )

শিপ্রা অপ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে। সারা দিনমানে তার অস্থির বুক রোদে চিক্মিক্—টাদনীরাতে তার তরল হৃদয় জ্বোছ্নায় ঝিক্ঝিক্, দিন নেই, রাত নেই, শিপ্রা কলকল ছল ছল করে' গান গেয়ে গেয়ে ব'য়ে চলেছে। স্তব্ধ হুপুর বেলা যখন তমাল-তালীর বনে বনে প্রাণ-উদাসকরা ঘুঘুর ডাক থেকে থেকে জেগে ওঠে, তখন সেই নিস্তব্ধতার মাঝে শিপ্রার ছ'তীরের ঘন দেবদারু বনেরা তাদের মাথা হেলিয়ে শিপ্রাকে বুঝি জিজ্ফেস করে—ওগো শিপ্রা, তুমি গান গেয়ে গেয়ে কোথায় চলেছ ?—আর শিপ্রা উত্তব দেয—

গান গাহিয়া চল্ছি আমি সেই দেশেতে যেথায় গো আকাশ গায়ে সাগর শুয়ে উর্দ্মিনালায় থেলায় গো, অসীম নভে অগাধ জল কর্ছে সদাই ছল ছল চলছি আমি সেই দেশেতে গান গেয়ে মোর বীণায় গো।

চল্ছি আমি সেই দেশেতে তুল্তে স্থনীল দোলাতে চল্ছি আমি অন্তিমেতে পারব খেলায় ভুলাতে আমার গীতি আমার গান, সিশ্ব করি হৃদয় প্রাণ গগন তলে সিম্কুর্কে পারব কোথায় মিলাতে। চল্ছি আমি সেই স্থনীলে যেথায় সবই পুলক গো গভীর জলের শাস্তশীতল অসীম চভের আলোক গো, আলোক যেথায় পুলক যেথায় শব্দ যত স্তব্ধ যেথায় লব্ধ যেথায় গল্প গীতে এই নিংক্রির চালক গো।

গান্টী আমায় শিখিয়েছে বিশ্বপৃতির করুণা এই গানেতেই ধরিত্রী ও রাত্রি দিবস মগনা স্থক্ষ গানে সাক্ষ গানে স্থজন লীলার রক্ষ গানে এই গানই গো সজ্জামহার নইলে মহী নগনা।

ওই গানেতে উঠ্বে জাগি আছিদ্ যারা ঘুমায়ে
মুক্তি বিহীন মর্শ্বহীনের ধর্মথানি জড়ায়ে,
বন্ধ হয়ে রুদ্ধ ঘরে
মলিন মুখে আঁথির 'পরে
অবিশ্বাদীর হাস্টুকু দিবদ যামি ছড়ায়ে।

উঠ্রে জাগি আলোর মাঝে জীবন পথের আনন্দে, মর্ম্মতলের দেবতা সেই মোহন মধু স্থ-ছন্দে, নৃত্যে তারি তালে তালে হাস্থে তারি ছল ছলে, উঠ্বে জাগি লাস্থে তারি বর্ণে গীতে গন্ধে। উঠ্রে জাগি উধায় যথন রক্ত রবি কিরণে,
পৃথী তলের দূর্বারাশি জড়ায় হিরণ বরণে,
উঠ্রে জাগি ক্লান্ত সাঁঝে
দিন্টা যথন রক্ত সাজে
অন্ধকারে ধরে যথন লুটায় মহার চরণে।
উঠ্রে জাগি জীবন পথে উঠ্রে জাগি মরণে,
উঠ্রে জাগি মিলভে হবে বিশ্বপতির চরণে,
উঠ্রে জাগি—ছুট্তে হবে
উঠ্রে জাগি—লুটতে হবে

এমনি করে' শিপ্রা ছুটে চলেছে—লক্ষ পল্লীকে বিরে যিরে, হাজার নগর নগরীকে বেড়ে বেড়ে নেচে নেচে ছুলে ছুলে ফুলে ফুলে ফেনা ছড়িয়ে ছড়িয়ে জঞ্জাল কুড়িয়ে কুড়িয়ে অক্লান্ত গভিতে ব'য়ে ব'য়ে চলেছে—আপন প্রাণের মিগ্ধতা কোমলতা শীতলতা অপর্যাপ্ত সেহরস ধরিত্রীর রক্ষে রক্ষে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এমনি করেই শিপ্রা সাগরা-ভিসারিকা। সেই শিপ্রারই তীরে এক বিরাট মঠ নির্শ্বিত হল— রাজ-আজায়—সন্ন্যাসীর জন্ম।

বর্গা শেষ হ'য়ে গেল। শরতের সোনার রঙ জগত ভরে' কুটে উঠল। সন্ন্যাসী তাঁর মঠে যাবার জন্মে রাজপুরী ত্যাগ করে' রাজপথে বরুলেন। রাজপথে অগণ্য লোকের সারি চলেছে—রাজপথের পাশে পাশে অসংখ্য দোকানে বেচা কেনা চলছে। সন্ন্যাসীকে যে দেখল সেই মুশ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল। পথিক পথ ভূলে গেল—দোকানে

ক্রেতা বিক্রেভারা বেচা কেনা ভুলল—নাগরিকদের গুহে গৃহে বন্ধ-कानांना मर शूरल रात-ा किर्पा व्यमःश्र कूनांवनाता भनक शैन চোথে সন্ন্যাসীকে দেখতে লাগল। কত কিশোরী তাঁকে মনে মনে পভিত্বে বরণ করল-কত প্রোঢ়া বৃদ্ধা তাঁকে পুত্র বলে বাঞ্চা করল—সম্যাসীর কোন দিকে জ্রাক্ষেপ নেই—ভিনি সোজা চলেছেন আপনার গন্তব্য স্থানে। সবাই জিজ্ঞেস করে—কে ইনি ? মানুষের মুখে মুখে কথার রঙ চড়ে। কেমন করে' রটে গেল যে কিছ **मिन आर्ग यग्नः महारम्य त्राकारक चर्य रम्या रमन—रम्या मिरा** বলেন যে ভিনি শীঘ্র মনুষ্য দেহ ধারণ করে' তার রাজ্যে উপস্থিত হবেন-এই সন্ন্যাসীই সেই মহাদেব। সন্ন্যাসী মঠে পৌছিতে না পৌছিতে মঠের চারিদিক লোকে লোকারণা হয়ে গেল—সেদিন দিন ফুরুতে না ফুরুতেই সম্ন্যাসী লক্ষ্ণ শিষ্ম করলেন—মঠের চূড়া থেকে এক প্রকাণ্ড গৈরিক পভাকা উড়ল। বাতানে সেই গৈরিক পতাকা সারা দিনমানে পত্পত্করে উড়ে উড়ে যেন বলতে লাগল— "মি—ত থ্যা"—"মি—তথ্যা"।

সন্ধ্যাসীর লক্ষ শিস্তা পক্ষপালের মত সমস্ত শাক্ষীপে ছড়িয়ে পড়ল—ধর্ম প্রচারের জন্তে। ধনীর অট্টালিকায়, বণিকের বাণিজ্যালয়ে, গৃহত্বের গৃহে, দরিদ্রের কুটিরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"ব্রহ্ম সভ্য জগত মিথ্যা।" নগর নগরীর কোলাহলের মাঝে, শাল্ড পল্লীর নীরবতার মাঝে, সবুজ বনের শ্রামলভার মাঝে কেবল ঐ রব ধ্বনিত হতে লাগল—"ব্রহ্ম সভ্য জগত মিথ্যা।" শাক্ষীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত থেন গৈরিক হ'য়ে উঠল—রোদের রঙ্বেন গৈরিক বেণুতে ভরে' উঠল—বাতাস যেন গৈরিক গঙ্কে পূর্ণ

হয়ে গেল—নীল আকাশ যেন গৈরিক বাগিণীতে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল— "ব্রহ্ম সভ্য জ্বগৎ মিখা।"। ওরে কি আছে ?—কিছুই নেই, আমি নেই, তুমি নেই, জগত নেই--- কিছুই নেই। ওরে এসব কিসের জ্বয়ে---এই পরিশ্রম, এই কর্ম্ম এই ভোগ ? থামাও থামাও সব মূর্থের দল যদি মঙ্গল চাও। এমনি করেই দিন কাটতে লাগল। দিনে দিনে মাস কাটল-মাসে মাসে বছর কাটল-কছরে বছরে কত বছর কেটে গেল-খীরে ধীরে নর নারীর প্রাণের অন্তি শিথিল হ'যে এল-ক্রেমে ক্রমে জীবনের অমৃত স্বাদহীন হ'য়ে উঠল—এ স্প্রির শব্দ গন্ধ রূপ রস অর্থহীন বোঝা হ'য়ে পডল-ধনীর ভোগসামর্থ্য লয় পেয়ে গেল-মামুষের কর্ম্মসামর্থ্যে বাজ পড়ল-বণিকের বাণিক্যালয় বিশৃত্খলায় ভরে' উঠল-কুষকের লাঙ্গলের মটো টিলে হ'য়ে পড়ল। স্বার মুখেই ঐ এক বাণী—ক্সগৎ মিখ্যা, জগৎ মিখ্যা। কত কত ধনীর অট্রালিকায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল-কত কত বণিকের বাণিজ্য তরণী বিনা ঝড়ে মারা পড়ল-ক্ত কত গৃহত্বের বাসস্থান অমনি অমনি জ্বলে' উঠল-ক্ষেতে ক্ষেতে হালের বলদ অমনি অমনি মারা পডল। মাসুষের অস্ট্রীকারে সব অকুতার্থ হ'য়ে উঠল। মন্ত্রী গিয়ে রাজসমীপে নিবেদন করলেন—"মহারাজ রাজ্যের ভীষণ অমঙ্গল উপস্থিত। দুর্ভিক্ষ আসন্ন।"

"চর্ভিক আসন? সে কি মন্ত্রী! চর্ভিক আসন। আমার রাজ্যে —যে রাজ্যে প্রতি বৎসর তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হয়— সেই রাজ্যে ছুর্ভিক্ষ! মন্ত্রী, আপনার ভুল হ'য়ে থাকবে--আপনার অবসর গ্রহণের কাল উপস্থিত বুঝি।"

তুঃধের হাসি হেসে মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"আমার ভুল হয় নি—

আমি সত্য সংবাদই রাজ সমীপে নিবেদন করছি। রাজ্যে প্রকৃতই তুর্ভিক্ষ আসন্ন। দেশের নর নারীরা জীবনে আন্থা হারিয়েছে, জীবনের আনন্দকে তাডিয়েছে। কৃষক আর তেমন উৎসাহে তেমন করে. লাঙ্গল ধরে না—ভার লাঙ্গলের মুঠো শ্লথ হ'য়ে আসে, মাতা ধরিত্রীকে আর সে তেমন চোখে দেখে না, সে আজ তার কাছে প্রাণহীন অস্তিহ-হান, এই অবজ্ঞার বিনিময়ে সে আগে যে শস্ত পেত তার দশমাংশের এক অংশ পায়, বাণিজ্যের শিল্পের অবনতি ঘটেছে, বণিকের চোখে এ জগৎটা ভার কারাগার, অস্থথের জায়গা অমঙ্গলের স্থান, ভার বাণিজ্য-তরণী আজ কেবল কাঠের ভেলা, তার মধ্যে মানুষের প্রাণ নেই মন নেই আনন্দ নেই। বণিকের প্রাণের পুলকে আজ সপ্তসিন্ধর তরঙ্গমালা কলু কলু ছলু ছলু করে না. তাঁর জীবনের অবজ্ঞায় তার বিশাল বুক আজ ফুলে ফুলে উঠছে, তার কল্ কল্ ছল্ ছল্ অট্টহাসিতে পরি।ত হয়েছে, ভাই তার বাণিক্যা-তরণী বিনা ঝডে মারা পডে। দার্শনিকেরা সূর্য্যের আলোকে নাকচ করে দিয়ে অমাবস্থার অন্ধকারের বুক চিরে স্বর্গের জ্যোতি ফুটিয়ে তোলবার চেন্টায় ব্যস্ত। সাহিত্যে কেবল পরলোকে বাঁচবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মহারাজ--"

রাজা বিচলিত হলেন, মন্ত্রীর কথা শেষ না হতেই বললেন, "মন্ত্রী আমি পরিদর্শনে বের হব. প্রস্কুত হও।"

রাজা ও মন্ত্রী হু'জনে ছল্মবেশে রাজপুরীর গুপ্তবার দিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন।

রাজা ও মন্ত্রী রাজপথ ধরে চলতে লাগলেন। রাজপথের তু'ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তায় নরনারী চলছে। সব যেন লক্ষ্মীহান শ্রীহান। রাস্তার তু'ধারের সোধ্যালার ভিতর থেকে বেন একটা নিঃশব্দ ক্রন্দানের রোল ঘুরে ঘুরে উঠে আকাশে মিশে যাচ্ছে, নর-নারীরা দব যেন অর্দ্ধমূত ভাদের দে উৎদাহদীপ্ত আনন নেই, তড়িতোজ্বল চোথ নেই, যেন নিভাস্ত অনিচ্ছাসত্তে আপনাদের নিরেট দেহটাকে বোঝার মত ব'য়ে নিয়ে চলেছে আর ভাবছে কবে এর হাত থেকে উদ্ধার পাবে। দোকানে দোকানে বেচা কেনা চলছে, যেন কলের দোকানে কলের মাসুষেরা কলের সাহায্যে হাত পা নাড়ছে, চারিদিক মৃত্যুর ছায়াতে সব কদর্য্য হ'য়ে উঠেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্রালিকা—যেন তার মধ্যে বাদ করছে সব "মদ্নি" রা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাণিজ্যালয়-থেন দেখানে বদে' রয়েছে সব প্রেতাস্থারা, বাহির থেকে সেই সবই আছে, নেই কেবল সেই ভিতরের প্রাণের তডিৎ—যে তডিতের স্পর্শে সব স্থন্দর হ'য়ে উঠবে সার্থক হ'য়ে উঠবে, অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। রাজা সব দেখলেন, তাঁর চোথ তুটো অশ্রুসিক্ত হ'য়ে এল। রাজা রাজধানী ছাড়িয়ে জনপদ ছাডিয়ে পল্লীতে প্রবেশ করলেন।

রাজা দেখলেন পল্লীর সে চোখ-জুড়োন চেহারা আর নেই। পত্রবহুল বৃক্ষরাশি যেন সব কুপণ হ'য়ে উঠেছে, যা নেহায়ৎ না হলে নয় সেই কটা পাতা গায়ে জড়িয়ে তারা কল্পালের মত ডাল মেলে দিয়ে অড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে. ক্ষেতে ক্ষেতে আর সে খ্রামল শোভা আপনার মায়া বিস্তার করে হাসে না। দীঘির জ্বলে আর মরাল মরালীরা সে আনন্দে সাঁতার কাটে না. পল্লী-আকাশ আর তেমন শিশুদের হাম্ম কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে না. স্তব্ধ দুপুরে ছায়ায় ঢাকা বটগাছের তলে আর রাখাল বালকের বাঁশীতে তেমন স্থর কোটে না---আর সে পল্লীদেবালয়ে সান্ধ্য আরতির কাঁশর বেজে

ওঠে না। ভরা-জ্যোছনায় আর সে ঠাকুরমায়ের মুখে রূপকথার স্বপ্নের জাল বোনা নেই, সে সাধ আহলাদ স্থুখ সম্পদ যেন কোন এক যাত্রকরের মায়া প্রভাবে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। দুর্ববাবিরল মাঠে মাঠে হাড় বের-করা গাভীর দল প্রাণপণে তাদের আহার্ঘ্য আদায় করবার চেষ্টায় ধুকছে, পল্লীপাশ দিয়ে শীর্ণা নদী দীনা ভিখারিণীর মত থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে আপনার প্রাণহীনতার পরিচয় দিয়ে দিয়ে অস্ফুট ক্রন্দনে চলছে। রাজা যেথানেই যান সেধানেই কেবল শোনেন—"ব্রহ্ম সত্য ক্ষগৎ মিথা। কি হবে রে ভাই মিথদার জ্ঞাল বাড়িয়ে কোনরকমে চটো দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই ভাল"। রাজা সব দেখলেন, সব শুনলেন, তারপর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি" ?

মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"মহারাজ। মানুষ ধরিত্রীকে অস্বীকার করেছে, নিজেও তাই নিরর্থক হ'য়ে উঠেছে। মামুষের প্রাণহীনতায় তার চতুষ্পার্শের প্রকৃতি নিজ্জীব আনন্দহীন হয়ে উঠেছে, মহারাজ। আপনার জীবনের প্রতি মামুষ প্রেম হারিয়েছে তার বিনিময়ে সে লাভ করেছে কেবল মৃত্যা। এরা আজ মনে করতে শিখেছে যে ইহলোকের চুঃৰ পরলোকের স্থুও হয়ে দেখা দেবে, ইহলোকের অক্ষমতা পরলোকে সামর্থ্য হয়ে ফুটে উঠবে, এদের ধারণা মহারাজ, ইহলোকে নরক ভোগ করাই পরলোকে স্বর্গ লাভের সহত্ব ও সত্য উপায়"।

রাজা বিরাট ছ:থের ভার বুকে করে' রাজপুরীতে ফিরে এলেন। ধীরে ধীরে রাজ্যে চুভিক্ষ দেখা দিল। অন্ন বস্ত্র অগ্নিমূল্য হয়ে উঠল। বেখানে এক টাকায় আট মণ চাল মিলত দেখানে আট

টাকায় এক মণ চাল মেলে না। যেখানে তাঁতির বাডীতে চার আনা পয়সা ফেলে দিয়ে এলে এক জোড়া কাপড় মিলত সেধানে চার টাকায় একখানা কাপড় পাওয়া যায় না। চারিদিকে হতাশা নিরাশা. কেবল হাহাকার। দেশের কত লোক একবেলা খেয়ে থাকল কত লোক আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে লাগল। আর কত লোক মরে গেল। কিন্তু দেশের লোকের এ হর্দ্দশা প্রাণে প্রাণে অফুভব করবারও শক্তি নেই—এমনি তারা প্রাণহীন। সবাই মনে করতে লাগল যে এ পৃথিবীর বুঝি এই রকমই ধারা। তখন দ্বিগুণ জোরে নরনারী-কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হতে লাগল "ব্রহ্ম সত্য জ্বগৎ মিথ্যা"। এই মিপার কাছ থেকে যত শীল্ল বিদায় নেওয়া যায় ততই ত সুবিধা। ঘরে ঘরে আরও পরিধেয় বস্ত্র গেরুয়া রঙ্কে রঙিন হয়ে উঠল।

#### (8)

এই রকম যখন শাক্ষীপের অবস্থা তখন এ সংবাদ গুপ্তচর-মুখে অমুখীপের রাজা হনেখরের কাছে গিয়ে পৌছিল।

রাজা হনেশর সিংহাসনে বসে ছিলেন, সংবাদ শুনে একেবারে সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। "কি বললে, কি বললে গুপ্তচর ? এই রকম অবস্থা ? অসুধীপের রাজা হুনেশ্বর তার পিতা মুখলেশ্বর. তার পিতা বাণেশ্বর, তার পিতা চণ্ডেশ্বর এমনি সাত পুরুষ ধরে শাক্ষীপ জয় করবার চেষ্টা করেছে; আর বার বার পরাভূত হয়ে ফিরে এসেছে। আৰু শাক্ষীপের এইরকম অবস্থা! সেনাপতি, সালাও সাজাও, সৈশ্য সাজাও"। রাজা হনেখর সেনাপডিকে যুদ্ধ যাত্রার অন্তে সৈক্ত সাক্ষাতে আছেশ করলেন। তুরী ভেরী বেলে উঠল,

অসি ঝন্থনা জেগে উঠল, বর্ষাকলক চিকমিক করে উঠল। পঁয়ত্তীশ হাজার সৈশু, দশ হাজার হাতি, থিশ হাজার ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে রাজা হুনেখর শাক্ষীপের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন।

রাজা জীবনগুপ্ত ধবর পেলেন, ছনেখর আসছে পঞ্চাশ হাজার সৈশ্য দশ সহস্র হাতি বিশ সহস্র যোড়া নিয়ে শাক্ষীপা জন্ম করতে। মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—"মন্ত্রী রাজ্যের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে পরোয়ানা জারি কর যে স্বদেশরক্ষার্থে আবার আজ অস্ত্র ধারণ করতে হবে, শাক্ষীপের চিরশক্র জন্ম্বীপের রাজা আজ সসৈশ্যে আবার সমাগত। দেশের সমস্ত সমর্থ লোক সমবেত হোক, জন্মুরাজ যেন আবার পরাজয়-পুরজার নিয়ে ফিরে যায়"।

রাজ অমুচর ছুট্ল দিকে দিকে রাজার পরোয়ানা নিয়ে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে, দেশের যুবক দলকে আহ্বান করতে। রাজ অমুচরেরা সমস্ত নগর নগরীতে প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে রাজার পরোয়ানা জারি করলে, রাজ-আহ্বান জানিয়ে দিলে, তার পর তারা এননি এমনি রাজপুরীতে ফিরে এল, তাদের সঙ্গে কেউ এলোনা।

সেনাপতি নিজে বেকলেন—সমস্ত দেশবাসীকে ডেকে ডেকে বললেন, "স্বাধীনতা হরণের জ্বন্তে শক্ত আগত, ওঠো জাগো, যার বাছতে কিছুমাত্র বল আছে, ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত আছে, দস্তার হাত থেকে দেশ রক্ষার্থে, দাসন্থের কবল থেকে স্বাধীনতা রক্ষার্থে, বেরিয়ে এসো অগহ্য পল্লীর অসংখ্য কুটার থেকে, সংখ্যাহীন নগরীর উচ্চ সোধমালার ভিতর থেকে, অগণিত মাসুষের দল, অদম্য অপরাজের অরিন্দ্রম। সেনাপতির বাণী কারো প্রাণে কোন চেউ তুললে না, সে নাণী অংকাশে অমৃনি মিশিয়ে গেল। সেনাপতি একাকী রাজপুরীতে ফিরে এলেন, সঙ্গে কেউ এলো না।

রাজা নিজে বেকলেন। তার প্রজাদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "এসো শাক্ষীপের বীরের দল, আমাদের পিতপিতামহর৷ যেমন করে' জন্মবাজনণকে, তাদের বাহিনীকে বার বার পরাজিত করে পুষ্ট করে নষ্ট করে শাক্ষীপের প্রতান্ত দেশ থেকেই বিতাড়িত করেছিলেন, তেমনি করে আজ আমরা হুনেশ্বর আর তার বিশাল চমকে বিধবস্ত করে তাড়িয়ে দেব। পরধনলোলুপ হুনেখরের দু'চোখ আজ শাক্ষীপে নির্শ্বিত বর্শাফলকের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করুক, তার সৈয়েরা আজ শাক্দীপের বীরবুন্দের তরবারীর ধার অফুভব করুক. এস বীরের দল, আর সময় নেই, শত্রু খারে সমাগত"। রাজার কথা সবার এক কান দিয়ে প্রবেশ করে আর এক কান দিয়ে বেরিছে গেল। রাজা ফিরে এলেন, কেউ এল না।

ताका छात्रश्रादत क्रय्रथ्यनि निक्षे (श्राक निक्षेण्य द'ए लागल। শাক্ষীপের চারিদিকে কোথায়ও মুতুকঠে কোথাও মুভের কঠে, কেবল রব উঠতে লাগল—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথাা''।

রাজা হুনেখর ফ্রতবেগে শাক্ষীপের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন, স্বচ্ছন্দ গভিতে, কোনখানে কোন বাধা নেই, কোৰাও একখানি তরবারী তাঁর পথ আগলে বসে নেই. কোনখান থেকে একখানি বর্ণা তাঁর সৈয়ের আরে এসে পড়ল না। রাজা জীবনগুপ্ত মাথায় করাঘাত করে' সিংহাসনে বসে' পড়লেন। "কি হবে মন্ত্রী, কি হবে ! আপন স্বাধীনতা রক্ষার্থে একটি লোক অগ্রসৰ হোল না। **(मणद्रका दक कदारा १ लाक रनरे। द्राक्रकार्य कुरवर्द्ध धन मिक्क**,

কি হবে? লোক নেই। অস্ত্রাপারে অপর্যাপ্ত অস্ত্র মজুত, কি হবে? লোক নেই—লক্ষ সৈম্মের বর্ষব্যাপী রসদ মজত, কি হবে ? লোক নেই"। নিরাশায় রাজার চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল।

রাজা ত্নেশ্র সন্ধার প্রাক্তালে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। গুহে গুহে সমস্ত দরজা জানালা রুদ্ধ, রাজপথে পথে আর সেদিন বাতি জলল না. একটি লোক চলল না, চারদিক স্তব্ধ মৃত্যুর মত নীরব, যেন কোন এক প্রেতপুরী। ধীরে ধীরে সন্ধার আঁধার গভীর কালো হ'য়ে উঠল, ছনেশ্বর তাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈশ্য দশ হাজার হাতি বিশ হাজার খোড়া নিয়ে এসে রাজপুরীর উত্তর ঘারে হানা দিলেন, সেই সময় সেই আঁধারে রাজা জীবনগুপ্ত তাঁর সাত রাণীর হাত ধরে' চোথের জল মৃছতে মুছতে দক্ষিণ দার দিয়ে রাজপুরী ত্যাপ করে গেলেন।

#### ( ¢ )

রাজা জীবনগুপ্তের সিংহাসনে রাজা হুনেশ্বর বসে'। রাজা গুপ্ত-চরকে আহ্বান করে' জিড্ডেদ করলেন—"গুপ্তচর, প্রবল প্রভাপান্বিভ এই শকজাতি, যাদের কত শতাব্দী ধরে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা জয় করতে পারে নি. সেই শকজাতির আজ এ দশা কেন ?"

গুপ্তচর বললে-"মহারাজ! এই রাজ্যে দশ বৎসর পূর্ব্বে এক বন্নাসী আসেন, ভিনি প্রচার করেন যে, ভিনি অভি স্থক্ষ্ম দৃষ্টিভে এই আবিকার করেছেন বে এই জগতের কোন অন্তিম্ব নেই। সেই শিক্ষাকে অবলম্বন করে শক্ষাভি এ জগভটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে আপনাদের আনন্দহীন প্রাণহীন করে তুল।ছল, তারই প্রতিশোধ এই তর্দ্ধশা"।

রাজা ছনেশ্বর জিজ্ঞাগা করলেন—"সে সন্মাসী এখন কোথায়" ? গুপ্তচর উত্তর দিলে—"ভিনি এখন শিপ্রাভীরে তাঁর মঠে অবস্থান করছেন"।

রাজা বললেন---"তাঁকে আমার সমীপে নিয়ে এস"।

সন্ধ্যাসী রাজা হুনেশ্বের সমীপে নীত হ'ল। রাজা হুনেশ্বর, আপনার গলা থেকে বহুমূল্য মণিহার খুলে নিজ হাতে সন্ধ্যাসীর গলায় পরিয়ে দিলেন। বললেন—"মহাত্মন, আমার পিতৃপিতামহরা সাত পুরুষ ধরে' অন্ত্র দিয়ে যা করতে পারেন নি, আপনি এক পুরুষে শাস্ত্র দিয়ে তাই করেছেন, সম্রাট হুনেশ্বের ভক্তি ও কুভক্ততা ও এই যংকিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণ করে তাকে কুতার্ধ করুন"।

তরপর সমাট তাঁর সেনাপতির দিকে চেয়ে বললেন--"সেনাপতি, সন্ধ্যাসীকে আমার সামাজ্যের সীমানার বাইরে রেখে আসবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক, ভার জন্মে এক মাস সময় দিলেম, সন্ধ্যাসীকে আনিয়ে দেওয়া হোক, ঐ এক মাস পর থেকে তাঁকে কোন দিন আমার সামাজ্যের সীমানার দেখতে পেলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে"।

সেনাপতি ভরবারি কোষমুক্ত করে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন—"যে আজ্ঞা মহারাজ"।

প্রীক্সরেশচন্দ্র চক্রবর্ম্বী।

# पृथि ।

---:#:----

শরতের একমুঠা রোদ্ররে জমায়ে
বে পদ্ম উঠেছে বেড়ে, তাই দিয়ে গড়া
তু'খানি মধুর আঁখি,—তু'টি পক্ষমছায়ে
স্থাজীর স্বচ্ছলতা কূলে কূলে ভরা।
তারি মাঝে দৃষ্টিখানি করুণ-কাতর,
বাহুপুটে আলিঙ্গন মেলিয়াছে তার
বেপমান দৃষ্টি-বাহু—আত্মার অধর
পাঠায়েছে চুম্বনের চারু পুস্পাধার!
ব্যাকুল বক্ষের দোরে আসন্ন উন্নত,
অসমাপ্ত চিরন্তন দৃষ্টির চুম্বন —
বিদ্যুৎপ্রবাহে চিন্ত মুগ্ধ মন্ত্রহত :
এত বল কোথা পেল ও ভীরু নয়ন!
তু'টে আঁখি—একখানি দৃষ্টি—ভারি মাঝে
নিখিল বিশ্বের লীলা নিঃশেষে বিরাজে ।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

## ঝিলে জন্মলে শীকার।

---:#:----

( 0 )

১লা দেপ্টেম্বর, ১৯১৭

তোমাদের একটা কথা বলা ভাল, যে পায়ের চিহ্ন দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুকে নেওয়া যায়; চিতাদের সম্বন্ধেও একথা খাটে। বাষের দাগ অনেকটা চৌকাগড়ণের, বাঘিনীর তা নয়। গোল বাধে কখন জান ?—বাচ্চাদের বেলায়। তাদের পায়ের দাগ দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া দায়। কিন্তু একটি সহজ্ঞ উপায়ে এ সমস্মার মীমাংসা করা যেতে পারে, পায়ের একটা দাগ হতে জ্মন্ত দাগের ব্যবধান কতথানি, দেখলে সেটা সহজে বোঝা যায়। পায়ের দাগের আকার ছয়েরি সমান, খোকা-বাঘের পায়ের কাঁদ খাট, আর ধুকির লম্বা। এটা নজর করে দেখা ভাল, কোনও জীবেরই শিশুহত্যা করা ভাল নয়। এদের বেঁচে বর্ত্তে বড় হতে দেওয়া উচিত, এতে যদি তোমার হাতের শীকার ফস্কে অল্যের হাতে গিয়ে পড়ে তব্ও এ স্বার্থ ত্যাগ করা কর্ত্বর।

বাখ কিন্তা চিভা কি করে গরু মোষ মারে, এ খবরটা জানতে সবারই কোঁভূহল হয়। এ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখবার সোভাগ্য বদিও আমার ঘটে নি, তবে হত্যাকাণ্ড সমাধা হবার জব্যবহিত পরেই আমি উপন্থিত

হয়েছি। হত জন্তুটির পিঠে কিন্তা ঘাড়ের পাশেই আক্রমণকারীর দাঁতের দাগ দেখা যায়, আর যে ভাবে ঘাড়টি ভেঙে ঝুঁকে পড়ে, তা দেখলে বোঝা যায় শত্রুপক্ষ নিরীহ জন্মটির উপর ব্যাঘ্র-ঝম্পনে এসে. সম্মধের পায়ের থাবা দিয়ে ধরে' তার ঘাড় মটকে ভেঙে দেয়। মারবার পরেই তাকে মুথে করে, কিছু দূর টেনে নিয়ে কোন ঝোপের অড়ালে কিম্বা তলায় রাখে, শকুন হাড়গিলে কিম্বা মাংসাশী জন্তুদের মুখ হতে ভাকে রক্ষা করবার **জয়েই** এই কাজ করে। অনায়াসে এ ভার সে বহন করে। আমি একবার মস্ত একটা মোষকে এম্মি করে টেনে তিন ফুট চওড়া একটা নালার অস্ত পাড়ে রাখতে দেখেছিলাম। এম্মি অবলীলাক্রমে এই বিপুল ভার বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলে যে. সে দিকে যে মাটীর টিবি ছিল তাহ'তে এক আঁজল ধুলোও খসে পড়ল না। পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘটি প্রকাণ্ড, আর সে অতবড় মোষটিকে বেডাল যেমন তার ছানা-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেম্বি সহচ্ছেই ঝাঁপিয়ে পডেছিল, এতে তার গায়ে কি পরিমাণ সামর্থ্য ছিল, তা অনায়াসেই অনুমান করতে পারো।

এসম্বন্ধে আমাদের দেশে সাধারণত অজ্ঞতা এতদূর যে, অনেকেই সন্তীর ভাবে বলেন, "কাপ্ড়া চাই মেম্ সাহেব" বলে যে ফেরি-ওয়ালারা সহরের অলি গলিতে কেরে, ব্যাস্থবীরও তাদেরই মত তার শীকারের বোঝা পিঠে করে বয়ে নিয়ে যায়। আর একটি হাস্থকর ধারণা এই যে, বাঘ গিয়ে মোষ কিমা গরুর ল্যাজে কামড় দিয়ে ধরে, তটোতে পুব খানিকটে টানা ছিঁচড়া চলে, তারপর স্থযোগ বুঝে চতুর বাঘ মোষের ল্যাজের টানটা আলগা করে দেয়, আর সে যেমি মুধ পুবড়ে পড়ে আর অমি ইনি গিয়ে তার ঘাড়ের উপর চেপে বসেন।

এই হচ্ছে মামূলি বিশ্বাস, আর তুমি যদি এর বিপরীত কিছ বল, তা হলে সেটা তোমারই স্বজ্ঞতা বলে' প্রতিপন্ন হবে। এখানে আর একটা গল্প না বলে' এগিয়ে চলাটা ঠিক হয় না। একবার স্থল্যবনে বাঘে একজন নাপিভকে দিনে চুপরে আক্রমণ করেছিল, ধুর্ত্ত নাপিত ভয় পাবার পাত্র নয়, সে করলে কি জান ?—তার পুঁটুলি হতে নরুণটি না বার করে বাঘের গলায় বসিয়ে দিলে, আর যাবে কোণা গ বাঘ আর পালাবার পথ পায় না, কিন্তু পালাবার যো কি ? চতুর নরফুন্দর ততক্ষণ তার লেজ ধরে আটক করেছে: ফলে কি দাঁডাল জান ?—থলের মুখ ফাঁক পেলে ইতর যেমন পালায়, বাঘটি তেমনি করে দে চম্পট, কিন্তু আলাসূল ডোরাকাটা বাঘছাল খানি, বিজয়ী নাপিত ভায়ার হাতেই রয়ে গেল! দুঃখের বিষয় এমন অপুর্বব ঘটনা অতঃপর আর ঘটবার সম্ভাবনা নেই। সেরপ নাপিত একটি মাত্র ভূভারতে কমেছিল, মরণ কালে এমন অসম্ভব বীরত্ব সে সঙ্গে করেই নিয়ে চলে গেছে। যে ভদ্রলোক এ গল্পটি আমায় বলে ছিলেন. তিনি পরে জর্মান দেশে অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করতে যেয়ে মারা গিয়েছেন, কিন্তু গল্পটি অমর হয়েই আছে।

চিতার শীকার পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন, সে ঘাডে গিয়ে পড়ে না, গলায় কামড দিয়ে ধরে থাকে, জন্তুটি মরে পড়ে গেলে, তবে তাকে ছাড়ে। লোকে বলে রক্ত শুষে খাবার জ্বান্সে দে এম্নি করে, কিন্তু এটাকে মেনে নেওয়া চলেনা, কেননা এসম্বন্ধে প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নি।

আমি যতদুর জানি, তাতে বলতে পারি, চিতা আহার্য্য সম্বন্ধে অনেকটা সাত্তিক, বাত্তের মত অমন তামসিক নয়। সে উচ্ছিষ্ট কিম্বা পর্যুসিত আহার করে না, আর তা ছাড়া চিডা পরের শিকার-করা জন্তু আহার করে না। বাঘের অত বাচ-বিচার নেই, যা পায় তাই খায়, তবে কুধার তাড়নায় স্থবোধ স্বভাবের জ্বন্থে নয়! আমি দেখেছি একটি ছোট অথচ পূর্ণবয়স্ক বাঘ একবার বাঘিনীর শিকার-করা একটি মোষ অধিকার করে বসে ছিল্ল তারপর যার সম্পত্তি, সে আসবামাত্র "অর্দ্ধং তাজতি শণ্ডিভঃ" এই নীতিবাকা শিরোধার্যা করে অবিলম্বে পলায়ন করলে। এ ব্যাপার যেখানে ঘটেছিল শুনেছি সেইখানেই এক বাঘিনী পরের শীকার চুরি করে খেয়ে বেড়াত, কিন্ত যখন বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ল, তখন দেখা গেল তার খেহখানি একেবারে অস্থি চর্ম্মদার। কারণ অনুসন্ধান করে আবিষ্কার হল যে. তার টাকরায় অনেকগুলে। সজারুর কাঁটা আটকে রয়েছে. আর কতকগুলো বিঁধে তার চোয়াল ফুটো হয়ে গিয়েছে. মুথের চারিদিকে মেচিাকের মত ঘায়ের সমষ্টি, এ অবস্থায় চুরি করে খাওয়া ত দুরের কথা, মখের গোড়ায় খাবার এগিয়ে এলেও, খাওয়া তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে দাঁডিয়েছিল। তাই বহুদিনের উপবাদে দেহখানি হাড়ের মালায় পরিণত। একজন মস্ত শীকারী আমায় বলেছেন, তিনি একবার একটা বাঘ মারার পর দেখেছিলেন তার সম্মুখের হাতে মস্ত একটা সজারুর কাঁটা বিংধে আটকে ছিল।

বাঘ আর চিতা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কত বড় হতে পারে, সে কথা আনেক শীকারের বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু নানা শীকারীর নানা মত, তাই মাপ করবার নিয়ম সবার সমান নয় বলে' এ সম্বন্ধে মত্তবিধ দেখা যায়! বাঘ বন্দুকের গুলি খেয়ে মরবার অব্যবহিত পরেই, তার লম্বাই চওড়াই কতথানি সেটা মাপা উচিত; কেননা দেরি হলে দেখা যায় তার শরীর সক্ষ্চিত হয়ে গিয়েছে। আমি

একবার দশফুট লম্বা একটা বাঘ শাকার করি, জঙ্গল হতে তাঁবুতে বয়ে নিয়ে আসা, এই সময় টকুর মধো পাঁচ ছয় ইঞ্চি কমে গিয়েছিল। এতে আমার বন্ধদের ভারী আমোদ বোধ হয়েছিল, ব'লে রাখা ভাল যে সে দিন তাঁদের ভাগো কোন শাকারই জোটে নি ৷ মৃত্যুর পর সব ষ্ণপ্তর শরীরই শক্ত হয়ে ওঠে. তবে বাঘদের দেহে এই কাঠিক্স যত শীঘ্র দেখা দেয়, অষ্ট্র পশুর শরীরে তা হয় না। চামডা ছাডিয়ে নিলে বাঘটা যে কত বড ছিল তার কোন খবরই পাওয়া যায় না। প্রকৃতি-মাতা এ জাতীয় জন্তুদের যে পোষাকটি পরিয়ে দেন, তা' তাদের দেহে এঁটে বসে না. আলগা থাকে। এর উদ্দেশ্য এদের দেহে যে ক্ষত হয়, সেটা চামড়াতেই আটক থাকে. মাংসে গিয়ে না পৌছয় ভা হলে প্রাণ হানির সম্ভাবনা অধিক। এদের গায়ে আঘাত-ক্ষত সর্বনদাই হচ্ছে—সেটা যাতে চামড়ার উপর দিয়েই যায়, বেশি সংঘাতিক না হয়, এই নিয়ত বিপদ নিবারণের জন্মেই প্রকৃতি তাদের দেহের মাচ্ছাদনটি ঢিলে রেখেছেন। বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে নেবার পর হু'ফিট আন্দা**জ** বেড়ে যায়, চিতাবাঘের এর অর্দ্ধে ব বাড়ে। একই দৈর্ঘা এবং আয়-ভনের বাঘ ও চিতা কিন্তা ওজনে সমান হয় না। একটা বড বাঘের ভারে একখানি বড শক্ত চারপাই মড় মড় করে ভেঙে পড়তে আমি দেখেছি। চিতা ওজনে একমণ ৩৫ সেরের বেশি হতে প্রায় দেখা যায় না একটি বড় বাঘ কিন্তু সাড়ে সাত মণ পর্যান্ত হতেও পাবে, এমনটা যদিও সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্বের একটা অন্তৃত খটনা ঘটে ছিল। সেই কথা মনে পড়ে গেল, একটা বাঘের গায়ে গুলি লাগে নি, পালাবার সময় বেখানটিতে শীকারীরা ঘেরাও করে-ছিল, সে সেই দিকে ছটে যেতেই আর সবাই পালিয়ে গাছে উঠে পড়ল, এক বেচারী ভাড়াভাড়ি উঠতে না পেরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল, তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, সে সেই খানটিতে পড়ে মবে লাছে, ঘাড়টি মটকান, নখের কিন্ধা দাঁতের কোন চিক্র দারীরের কোথাও ছিলনা। পলায়নতৎপর ব্যম্মরাক্র হয়ত একবার সম্ভর্পণে তার ঘাড়ে হাত রেফছিলেন প্রাণ্যীর সলম্জ্র প্রথম সম্ভাষের মত!) ভাতেই তার এই দশা, একেবারে "পপাত চমমার চ"। এ হ'তেই জন্মটির ওজন যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

সামর্থ্য আর নিষ্ঠুর হায় আর কেউ বাদের সমান না হ'লেও, এরা কিন্তু বুনো কুকুরকে ভারী ডরায়। বনচর জন্তাদের মধ্যে এই কুকুরদের মত ছায় স্বভাবের আর কোন পশু নেই। এরা একবার যে বনে এসে দেখা দেয়, আর সবাই আহঙ্কে সেথান হ'তে স্থদূরে পলায়ন করে। ব্যাঘ্রাজ্যও এই "যেনগতা পদ্মার" অনুসরণ করেন। আর একটা কারণও থাকতে পারে, শীকারই যদি সব পালান, তবে শীকারী আর সেখানে বসে কি করবে বল? ভালুক আর পাহাড়ি-চিভা বুনো কুকুরকে ভেমন ডরায় না, ভার কারণ এরা সহজ্ঞে গুহা গহ্বরে আশ্রয় নিতে পারে। আমার একবারকার শীকার এদের উপদ্রবে একেবারেই মাটী হয়ে গিয়েছিল।

বাঘ, সাম্বর, অক্ত মৃগপাল সব কোথায় অন্তর্জান হয়ে গেল, আমি পথ চেয়ে চেয়ে বসে যখন ফিরে এলাম তখন শুনলাম, তার চু'দিন পরে বাঘ ভালুক হরিণ নীলগাই সবাই বাসায় ফিরে এসেছিল। এই বুনো কুকুরের দল ভারী চালাক; এক জায়গায় জড় হয়ে না থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, একই জন গিয়ে, এক একটা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে, আর অন্মরা শীকার ভাডিয়ে তাদের দিকে নিয়ে যায়। সাম্বর-ছরিণ প্রায়ই এদের ফাঁদে পড়ে, কারণ প্রকাণ্ড ডালপালাওয়ালা শিং নিয়ে এরা বনের মধ্যে দিয়ে শীগগির দেডি পালাতে পারে না। এই কুকুরের দলের এক আধটিকে মেরে ফেললেও আর গুলোকে ভয় খাওয়ান যায় না, কিন্তু ঘায়েল করে যদি চলচ্ছক্তি রহিত করতে পারা যায়, তাহলে কাঞ্চ কতকটা হয় বটে। এরা কিন্তু মানুষের কোন হানি করে না। এই শয়তানদের কথা শেষ করবার আগে এক জন স্কচ ( Scotch ) শীকারী ভাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা সর্ব্ব সাধারণে জ্ঞাত করান কর্ত্তব্য। তিনি বলেন—"জন্মদের মধ্যে এদের মত থেঁকী, বেয়াদব, পাজী জানোয়ার আর ছুটি নেই" (The most snarling, ill-mannered and detestable of beasts ). এমন সকল শব্দের উপযোগীতা ততক্ষণই আছে, যতক্ষণ না তার অপব্যবহার হয়। এমি একটি দ্রৰ্দ্দশাপ্রস্থ শব্দ ( d-d ) নিশ্চয়ই আদিম মানব-প্রবর "লাদমের" মুখ হতে রাগের মাথায় প্রথম জন্মলাভ করেছিল,—আর এ রাগটার উৎপত্তি যে ইবা-র (Eve) ব্যবহারে হয় নি এ কথা কে সাহস করে বলতে পারে ? আইন যাঁদের পেশা, তাঁরা বলবেন এম্লি ন্সার একটি ২হু প্রাচীন প্রথা তাঁহাদের ব্যবসায়ে প্রচলিত আছে—সেটা হচ্ছে alibi. এটাও নিশ্চয়ই আদিম-পাপের মতই পুরাতন। আদম যিহোবার বিচার কালে এই alibi গ্রহাজিরের অছিলা করেছিলেন-किञ्ज विकटन।-- आगारनत कक मार्ट्यता यमि এ क्थांने कानरजन ভাহলে তাঁদের হাতে কি জবর নঞ্চিরই থাকত।

একবার একটা চিতা, হঠাৎ কোন্দিক দিয়ে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হ'ল ভা আর কারো বোধগম্য হল না বলে, (এর কথা পরে আরো

শুনতে পাবে ) আমরা সবাই শীকারী, লাঠিয়াল বরকলাজ ভার অনুসন্ধানে বের হ'লাম। জায়গাটির পাশে এক টকরা জলল ছিল. সেটা কারো নজরে পড়ে নি, কেননা সেখানে গাছপালা, কি ঘন ঘাস, এমন কিছুই ছিল না যার আড়ালে আবডালে কোন জয়, এমন কি একটা বেড়ালও, লুকিয়ে থাকা সম্ভব ৷ আমরা একবার নয়, চু'বার নয়, তিন ভিনবার এর চারিদিক উটকে পাটকে দেখে যখন কোনই ।কনারা করতে পারলাম না, তখন এরই পাশে যে আখের ক্ষেত ছিল, সেই দিকে খুঁজতে যাব মনস্থ করলাম। লাঠিয়ালরা সবে মাত্র ত্র'পা এনিয়েছে, কার কি কর্ত্তব্য সে বিষয়, আমার ভাদের সব কথা বলা তথনও শেষ হয় নি. এমন সময় আমি দেখতে পেলাম সেই জঙ্গলটার মধ্যে কি যেন নড়ছে, তারপর দেখি কিনা, চিতাটি বুকে হেঁটে মস্ত একটা টিকটিকির মত এগিয়ে চলেছে। ভাগ্যিস আমার বন্দুকটা আমার কাঁধের উপর তৈরি ছিল। আচমকা শব্দ শুনে স্বাই চমকে উঠল. আর মনে করলে সেটা হঠাৎ ফসকে আওয়াক হয়েছে, কিন্তু যখন বাঘটাকে ভূমিসাৎ হয়ে পড়তে দেখলে, তখন আর তাদের বিস্মায়ের পারাপার রইল না। আমরা যখন তার থোঁতে চারিদিক তোলপাড করে বেড়াচ্ছিলাম, ভখন সে কেমন করে নিঃশব্দে লুকিয়ে ছিল, আর অভবার আনাগোণা করা সত্তেও যে আমাদের চোথে পড়ে নি, এটা ভাৱী আশ্চর্যাি মনে হয়।

বাঘ শীকারের একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের কথা তোমাদের এথানে বলা ভাল, তার মধ্যে একটু মজার কথা আছে। গেল-বংসর ঘটনাটা ঘটেছিল। গল্পটা আমার আর K. G. B-র কাছে তোমরা অনেকবার শুনেছ। একটি বাঘিনী আমার নির্ঘাত শুলির

খায়ে মরে পড়েছে, আমরা সবাই মিলে, চারিদিক ঘিরে ভার ভোরা-राष्ट्रि सम्बद्ध हामछ। शामित्र, आत नधत (एड्व श्रामार्थाम कत्रि) জনবিশেক লাঠিয়াল কাছাকাছি, আর বেশির ভাগ পাহাড়ের মাথার উপর রয়েছে, আমাদের কাছে পৌছতে হলে, তাদের অনেক খানি পথ নেমে আসতে হবে, বাঘিনী-নিধন বার্ত্তা, লাঠিয়ালরা চীৎকার করে তাদের বলচে, তারা মহানদে পাহাড হতে দৌডে নেমে আসছে, কাছাকাছি যারা ছিল তারাও ভিড করে ঘিরে এসেছে, আমি আমার বন্দুকটি বাক্সবন্দী করেছি. এমন সময় প্রকাণ্ড এক ভল্লক দম্পতির ত্রপ ত্রপ শব্দ আমার কাণে এসে পৌছল। K.~G~B. বন্দুক হাতে এগিয়ে গিয়ে ভাদের অভার্থনা করলেন, স্বাগত সম্ভাষণের মাহাজ্যে একটি ত তৎক্ষণাং ধরাশায়ী হল, ইহছীবনের মত আর তার বাক্য নিঃসরণ হয় নি । অভাটি চারিদিকে লাঠিয়াল শীকারীর গোলঘোগে. বাঘ ভালুক মারা পড়বার বিভ্রাটের স্থযোগে পলায়ন দিলে, স্থখের বিষয় কারো কোন হানি করে যায় নি। আমি বাক্স হতে বন্দুকটি বার করে নেবার চ্র'এক মিনিটের মধ্যেই এত খানি কাগু হয়ে গেল।

আর বেশি দুর না এগিয়ে, এলোমেলো ভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে এখন কাজের কথায় মন দেওয়া ভাল। বাঘ আর চিতা শীকারের গল্প আমি প্রকৃত ঘটনা হতেই বলব। এ ব্যাপারে যেথানে সম্ভব. পায়ে হেঁটে শীকার করাই সব চেয়ে নিরাপদ উপায়, এ কথা জোর ুকিরে বলতে আমি একটুও দ্বিধা বোধ করছি নে—এ বিষয়ে প্রথম ন্থান দিতে হবে Still Hunting-কে, অর্থাৎ এক স্থানে স্থির হয়ে বসে শীকার করাকে। এ কাজে প্রচুর অভ্যাস আর অলোকিক ধৈর্য্যের আবশ্যক। এ ব্যাপারে অনেক সময় দেখা যায়. সেটা বিরক্তি- জনক লুকোচুরি ধেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শীকারী শুধু খুঁজেই
মেরে, কিন্তু অভাট লাভ হয়ত ভাগ্যে সহজে ঘটে না। লম্বা ঘাসে
ভরা জললে এমন ভাবে শীকার করা সন্তব নয়—পাহাড়ে যায়গায়
এ সুযোগ পোঁজা দরকার আর স্থবিধাও পাওয়া সহজ। বুহদাকার
জন্তু বিশেষকে তার আপন জমিদারীর এলেকায়, এ ভাবে হাত করতে
পারাই শীকারীর মৃগ্যা-কোশলের পরাকাষ্ঠা। যদি মৃগ্যার নিদর্শন,
ব্যাদ্ররাজের ডোরাকাটা আঙরাখা, ভাঙকের লোমশ কোমল কম্বল
খানি, হরিণের শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড শুঙ্গ যুগল, মহিষাম্বরের
অর্দ্রচন্দ্রকি শৃঙ্গ-ফলক, বরাহ অবতারের খড়েগর মত যুগ্যদন্ত, সংগ্রহ
করে গৃহের শোভা, আর আপনার বীর্য্য গৌরব স্মরণীয় করতে চাও
তাহলে পরিশ্রম করতে হবে, যে মামুষ এগুলি অর্জ্যন করতে চায়,
বিনিময়ে তাকে আপন জীবনের অনেক খানি অংশ, আর শ্রেষ্ঠ অংশই
দান করতে হবে।

মধ্য-প্রদেশে অনেক পাহাড়তলী আছে, কিন্তু শীকারী সেখানে কমই যায়। কেননা সেখানে সহজ গতিবিধি, সোঁখীন চালচলন চলে না। শীকার প্রত্যাশায় মৃত জন্তুর পাশে পাহারা দিয়ে বসে থেকে বিশেষ কিছু স্থবিধা হয় না। টোপ গেথে মাছ ধরবার জন্তে চুপ করে বসে থাকতে হয়, বাঘকে ভুলিয়ে আনবার জন্তে পাঁঠা কি ভেড়া বনে বেঁধে রাখতে হয়, তাকে আকর্ষণ করে আনবার জন্তে এইটি সব চেয়ে ভাল উপায়। আর যদি তার কাছাকাছি কোন জন্তে বাঘের আক্রমণে মারা গিয়ে পড়ে থাকে, আর সেখানে জনসমাগম বিরল হয়, তাহলে বাঘটিকে তার মৃত-শীকারের কাছাকাছি নাগাল পাবার খুবই সম্ভাবনা। এই সব মৃত-শীকারের কাছে পৌছবার

জন্মে শীকারীর বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কান-কথার চেয়ে জোরে কোন কথা বলা চলে না, আর শীকারীও তাঁব অনুচরদের নিঃশব্দ পদ সঞ্চার পাওয়া আবশ্যক। প্রায়ই দেখা যায় এর কাছাকাছি কাক চিল গাছের ডালে বসে গলা বাড়িয়ে সতৃষ্ণ

ই দিকে চেয়ে আছে। তোমায় আসতে দেখে শেয়াল-গুলো মনভারী করে নিতান্ত অনিচ্ছায় অম্মত্র সরে পড়ছে। ময়ুরের কেকা ধ্বনি, যতক্ষণ বাঘ সেখান হতে অদুশ্য না হচ্ছে. ততক্ষণ আর কিছুতেই নীরব হচ্ছে না. এই সব লক্ষণ হতেই বাঘটি যে কোপায় আস্তানা নিয়েছে, তা বোঝা যায়। এখন তার কাছাকাছি পৌছতে হলে. গাছের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, আন্তে আন্তে এগোন ভাল, मञ्जर राल मार्स मार्स्स इ'এक ठक घुरत घुरत या ध्या मन्द नग्न, কিন্তু কথনই নালা কিন্তা নদীর শুক্র খাল কিন্তা ঘন ঘাসে ঢাকা মাঠ দিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

ময়র জাতের কেন কে জানে বাঘ সম্বন্ধে ভারী একটা মোহ আছে—কি যে মায়ামন্ত্র ব্যান্ত্রবীরের জানা আছে কিনা জানিনে, কিছু ময়ুর এদের কাছাকাছি থাকতে পারলে দুরে যেতে চায় না। জঙ্গলবাসী শীকারীরা দেখে শুনে এই গুণ-জ্ঞানের ঠিক খবর জেনে নিয়েছে. আর শীকার করবার সময় এই চুর্ববলতার বিশেষ স্থবিধা নিয়ে থাকে। আমি একবার শীকার করতে গিয়ে, বনের মধ্যে তাঁবুতে বসে ছিলাম, এক ঝাঁক ময়ুর কাছাকাছি চরছিল, দেখলাম একজন শীকারী বাঘের মত ডোরা-কাটা একটা হল্দেটে রঙের পদ্দা নিজের সম্মুখে আডাল করে ধরে আন্তে আন্তে এগোচ্ছে। ময়ুর স্বভাবত ভারী ভীক আর লাজুক, কিন্তু বাবের মত এই ডোরা-টানা পদ্দা দেখে

তারা ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠল, পর্দা যতই এগোয় ময়ুরগুলি ততই স্ফুর্ত্তি করে, বিচিত্র কলাপ আর পাখা মেলে আনন্দে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। গ্রাম্য শীকারীটি পঁচিশ গজের মধ্যে গুলি করে একটিকে হাত করলে. কিন্তু তবুও অন্মেরা তখনও নিরাপদ হবার জন্মে পালিয়ে গেল না। পাগলের মত কলরব করে সেই পর্দারই আশে পাশে ঘরে বেডাতে লাগল, ইত্যবসরে শীকারী আরো একটিকে গুলি করে মেরে সামনের পর্দ্ধা ফেলে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে। এই পর্দ্ধাকে তারা বলে 'বাঘিনী'—মোহিনী শক্তির আধিকাবশত বোধ হয ন্ত্রীলিক্সের ব্যবহার চলেছে। সে যাই হোক, অনেকবার এ কথা 🗫 নেছিলাম কিন্তু চোখে না দেখা অবধি বিশাস করি নি। অমন স্থান্দর পাখী মেরে ফেলা ভারী নিষ্ঠুরতা, তবে অমন নিষ্ঠ্রতা ষে আমার চোখের সমুখে ঘটতে দিয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ, শোনা-কথার সত্য পরীক্ষা। আমি মনে করেছিলাম যে তার বড়াই নিতান্তই গাল-গল্প, কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল অন্য রকম। সে বল্লে ময়ুর শীকার করা যে শীকারীদের ব্যবসা, তাদেরি কাছে এই বাঘিনীর চাতরিটা সে শিখে নিয়েছে। এই শীকারীরা তীর ধমুকে ময়ুর শীকার করে থাকে। কোন কোন বহা প্রদেশে যেখানে চারিদিক গুল্ম কিম্বা ঘন তৃণ-সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বালুকার স্তুপ আর জলহীন নালার প্রাত্মর্ভাব, সেখানে শীকারী হাতী পাঠিয়ে, বাঘকে তাডিয়ে তার হত-শীকারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা বাহুল্য, যে হাতী এ বিষয় বিশেষ রূপে শিক্ষা পেয়েছে সেই কাজে লাগে. আর এমন একটি হাতী সহজে বড় একটা পাওয়া যায় না।

হাতীর উপর হাওদা দেওয়া হয় না, জিন-সওয়ারীর মত বসতে

হয়, পা রাখবার জন্মে দু'টি জায়গা থাকে. এটা বীরাসন সন্দেহ নাই কিন্তু নিরাপদ নয়, বিশেষত পথে এগবার সময় বার বার ডাল পালার বাধা অতিক্রম করতে হয়। এর উপর যদি দ্বীপেন্দ্রটি বীরেন্দ্র না হয় তাহলে সমূহ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। এমন একটি বিপুল বপু অনাহত আগস্তুককে অকস্মাৎ আসতে দেখে বাঘ কিন্তা চিতা. এন্নি স্তম্ভিত হয়ে যায় যে প্রথম গুলি মারবার বিষয়ে কোন বাধা দেয় না। সম্বর হরিণও ঘন ঘাস-বনের মধ্যে ঠিক একই ব্যবহার করে। আর অযোধ্যায় যেখানে বহু চিত্রক হরিণের বসতি, স্বচ্ছন্দ আহার বিহারে প্রকাণ্ড আয়তনের হয়ে ওঠে, তাদেরও আমি অনেক বার অনেক গুলিতে এই উপায়ে শীকার করেছি।

এই রকম হাতীর উপরে বসে শীকার করতে গেলে. একটি বিষয়ে তোমাদের বিশেষ করে সাবধান হতে হবে। যে মুহুর্ত্তে বনের মধ্যে প্রবেশ করবে আর যতক্ষণ না বনের বাহিরে আসবে ততক্ষণ কিছতেই নিজের বন্দুকটি হাত ছাড়া করবে না, তা সে যতই ভারী হোক না কেন ? হঠাৎ যে পথে কখন কার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য घটतে वला कठिन, विभान रव এमে मिथा मिराय यात्व ना এ कथा कि বলতে পারে ? না যদি আসে. সে ত ভাল কথা কিন্তু বনের মধ্যে হাতীর পিঠে চড়ে, শীকারের খোঁজে বেরতে হলে, আগে হতে সাবধান হওয়াই ভাল, জান ত কথায় বলে "সাবধানে বিনাশ নাই"। আর তা ছাড়া নিজের বন্দুকটির সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয় ততই ভাল, তাকে যখন তখন কাঁধে পিঠে করে নিয়ে বেডালে তার সঙ্গে এমনি वक्क् कन्याय त्य विशासत मूर्थ तम महाय हरम निम्हय है माँजाय, **जात जनाग्नार्म जात माशार्म जात विनाम श्रेड श्रे । यात्रा क्रिक्ट्र** 

ছকি, টেনিস খেলে তারা জানে, ব্যাটের সঙ্গে ভাব রাখলে সময়ে কাজ দেখে।

P.—একবার জঙ্গলে মাচান বাঁধা ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখতে গিয়েছিলেন, আমি বার বার বলা সত্ত্বেও বন্দুকটি নিলেন না, রেখে গেলেন। একটা সরু নালা পার হয়ে বাচ্ছিলেন, তার তু'ধারে খাড়াই পাড়, ঝোপ ঝাড়ে একেবারে ঢাকা, বেশি দূর যেতে না যেতেই একটা মস্ত বাঘ একেবারে কানের কাছ দিয়ে লাফিয়ে পড়ে গচ্ছেন্দ্র-গমনে চলে গেল। P.—যে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁর পায়ের শব্দ কিন্বা পাথর গড়িয়ে পড়বার শব্দে সে চমকে উঠে থমকে,—পালিয়ে গেল। উভয় পক্ষেই কি স্থযোগ হারালে বল দেখি! P.—কে তোমাদের মনে আছে ত ? Bisley আর অন্তত্ত্ব কত প্রাইজ আর মেডাল সে পেয়েছিল, শেষ কালে একটা জ্বলম্ভ বাড়ী ছতে বসস্ত রোগী ছোট্ট একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে, সেই রোগে বেচারী তু'চার দিনের মধ্যে নিজেই মারা গেল।

সেই জঙ্গলেই আমি একদিন চিন্তলের খোঁজে খোঁজে বহুদূর বিস্তৃত ঘন বাঁশবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। থেকে থেকে ময়ুরের কর্কশ কেকা ধানি কিম্বা কপোতের মৃত্যুগান ছাড়া আর কিছুতে চারিদিকের পরিপূর্ণ নিস্তক্কতা ভঙ্গ হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অরণ্যস্থলভ ত্ব'একটি অপরিচিত অশুভ পূর্বব শব্দ কানে আসছিল, তার, কোথা কিম্বা কেন কিছুই বোঝা যায় না। এই বিরল শব্দগুলিই বেন নিস্তক্কতাকে আরো গাঢ়তর ও অস্বস্তিকর করে ভোলে। কখনো কোন মৃতিকার স্তুপ ডিজিরে, শুক্নো গাছের গুড়ি এড়িয়ে ক্বেলি শ্রুগিরে চলেছি, একবার মনেও হন্ন নি, যে কোন কিছু হঠাৎ আমার

সম্মুখে এসে পড়বে কিন্তু তবুও চোখ যদিও কিছু দেখতে কিন্তা কান किছু अनरा भाग्न नि, हिंग आमि तुना भागनाम, कि रान এको। আসছে, তারপর চোখ তুলেই দেখলাম—প্রায় চল্লিশ হাত দূরে একটা প্রকাণ্ড হাতী, কুলোর মত কান চুটো খাড়া করে, শুঁড় গুটিয়ে তুলে সোজা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিচার বিবেচনার সময় ত আর তখন ছিল না, আমি তাড়াভাডি একটা ঘন বাঁশ ঝাডের মধ্যেই লুকিয়ে পড়লাম, যদিও আমার পিছ পিছ আসবার কোন পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাই নি. তবুও সেদিকে কি ঘটছে দেখবার জন্যে আন্তে আন্তে মুখ ফেরালাম—দেখলাম পর্ব্বত-প্রমাণ একটি হস্তিনী শুঁড় তুলে হুকার করতে করতে দ্রুত অন্তর্ধান হল—গজেন্দ্র গমনে নয়। যদি আমি আর চু'চার হাত এগিয়ে যেতাম, বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে না আশ্রয় নিতাম, তাহলে কি যে ঘটত সে সম্বন্ধে অধিক না-ভাবা আর না-বলাই ভাল। আমার হাতে শুধু 12 bore Nitro  $\mathbf{P}_{\mathrm{aradox}}$  ছিল, আর তোমরা ত জান হাতী মস্ত বড জানোয়ার হলেও কেমন অনায়াসে অতি অল্প পরিসর স্থানে সম্বর পার্শ পরিবর্ত্তন করতে পারে। তাই Paradox আর আমার পদযুগলের সন্মিলিত চেফীতেও প্রাণ রক্ষা হত না. সেটা স্থনিশ্চিত !

ক্রমশ—

# বিস্তভ্তন।

---:4:----

ভার নামটি ছিল টুলু; সে ছিল আমার বাল্য-সহচরী। ভার সম্পর্ক, পৃথিবীর আকাশ এবং পৃথিবীর বাভাস সম্পূর্ণরূপ পরিহার করে' আমারই প্রাণে—আমার মর্ম্মের গভীর বেদনাভেই নিমগ্ন হয়ে রয়েছে।

সে থাকত আমাদের পাড়ার রায়দের বাড়ীতে। কিন্তু রায়দের দেহের যে শোণিত-প্রবাহ, তার সঙ্গে তার রক্তের যোগ ছিল না; আবার প্রীতি বা স্নেহের কোন যোগসূত্রে তাদের হৃদয়ের সঙ্গে তার যে কোন বন্ধন পড়েছিল, এমনও নয়। ঐ ক্ষুদ্র একটি বালিকা যেন ছিল রায়-পরিবারের মস্ত একটা দায়।

টুলুর এক মামি-মা ছিল রায়দের ঘরের বিয়ারী, সে যখন বিধবা হয়ে তার বাপের বাড়ী এল, তখন অনাথা ভাগিনেয়ীটিকেও সে তার সঙ্গে আনল। বিধবা-মেয়ের অন্তিত্বের গুরুভার আর রায়দের বেশি দিন বইতে হল না, কিন্তু মৃত্যুকালে একটি অনাথা বালিকাকে লালন পালন করবার দায় সে তার মা বাপের ঘাড়েই চাপিয়ে গেল।

জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার একটা স্থযোগ টুলু পেয়েছে, কিন্তু রায়দের বাড়ীতে বে অবস্থায় তার দিন কেটেছে,—পশু-প্রদর্শনীর পশুর যে দশা, তার তুলনায় তা ছিল আরো তুর্বহ। বাড়ীর লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে এবং তাদের মনের যোগ ছিল করে বালিকার কুদ্র প্রাণ-পাখীটি মুক্তির অবাধ আকাশে আনন্দে যে ভানা মেলবে, আমন অবকাশ তার খুব অল্পই ছিল; নিরস্তর তাকে পর্য্যবেক্ষণ করে? আতিপাতি করে? তার দোষগুলো বের করবার এবং নানাভাবে তাকে গঞ্জনা দেবার উভ্তম ও উৎসাহ বাড়ীস্থদ্ধ লোকের একাস্তরূপেই ছিল। টুলু যে তাদের আপনার কেউ নয়, অথচ তাকে পালন করবার দায় তাদেরই, এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্মও বিম্মরণ হতে না পেরে তাকে নিয়ে তাদের কারুর আর স্বস্তিবোধ ছিল না। অনাথা বালিকাটির মুখের অল্প তুলে ধরে তারা তার জীবন রক্ষা করেছে বটে, কিন্তু তার প্রতি তাদের অন্তরের যে অবজ্ঞা ও বিঘেষ ভাব, তার বদ্ধ হাওয়াছে শিশুর কুদ্র প্রাণটি নিরস্তর গুমরে মরেছে।

আমার বিধবা-মায়ের আমিই ছিলুম একমাত্র সন্তান। তাঁর হৃদয়ের অজত্র স্বেহরাশি আমার ক্ষুদ্র প্রাণ-পাত্রটি কাণায় কাণায় ভরে' ভূলে' আরে যেন উপছে পড়েছে, আর তার বিভিন্ন ধারার একটি ধারা ঐ অনাথা বালিকাকে আশ্রয় করেই বেগে প্রবাহিত হয়েছে। টুলুর কচি হৃদয়খানি ক্যাঘাতে নিরন্তর কর্মজ্বরিত হয়েছে, থেকে থেকে হু'এক মুহূর্ত্তের ফাঁকে বালিকার অন্তরের ঐ ক্ষত স্থানে আমার মা-ই তাঁর স্বেহের হাতখানি বুলিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বাড়ী টুলু যে এসেছে, তার দরুণ তাকে তের কথা শুনতে হয়েছে। রায়দের বাড়ীর দৃষ্টি গুপ্তচরের মত অলক্ষ্যে তাকে অনুগমন করে' সদাসর্বনদা তার গতি বিধি নিরীক্ষণ করেছে। ভালমন্দ সামগ্রী যখন যা-কিছু আমাদের বাড়ীতে হয়েছে, মা হয় ত হেঁসেল ঘরের এক কোণে বসিয়ে তাকে খাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু রায়দের দৃষ্টি সেখানে গিয়েও পৌচেছে। টুলুকে তারা কত গালিগালাক করেছে,—এক

রতি মেয়ে, কিন্তু তার উদরখানি যেন কুম্বকর্ণের মত, বাড়ীতে এত যে খায় তবু কি তৃপ্তি আছে, আবার এবাড়ী ওবাড়ী গিয়ে পাত না পাতলে মেয়ের দিন আর যায় না। কিন্তু, অত যে বিড়ম্বনা, তবু টুলুর আমাদের বাড়ী আসা ক্ষান্ত হয়নি; ত্ব'বেলা অন্তত ত্ব'টিবার সে আমাদের বাড়ীতে প্রতিদিনই এসেছে।

আমি তখন গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলে নীচের এক ক্লাশে পড়তুম; ইস্কুলে যারা ছিল আমার সহপাঠী, ইস্কুলের বাইরে আমি তাদের সম্পর্ক বড় একটা রাখতুম না। আমি ছিলুম বিধবা-মায়ের একমাত্র সস্তান; মায়ের অঞ্চলখানি আমাকে সদাসর্ববদা আকস্মিক বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছে। ইস্কুলের ক'টি ঘণ্টা ব্যতীত বাড়ীর বার হবার, এবং অন্যান্থ ছেলেপিলেদের সঙ্গে দৌড় ধাপ ও ছুটোছুটি করবার অবকাশ আমি থুব অল্পই পেয়েছি; অধিক সময় আমার কেটেছে অন্তঃপুরেই। ঐ সময় টুলু যখন একটু ফাঁক পেয়েছে আমাদের বাড়ীতে এসেছে, একটি নিঃসঙ্গ বালকের হৃদয়ের কারবার দিনে তাকে নিয়েই জমেছে।

ইস্কুল থেকে আমি বাড়ী ফিরেছি; তার অল্লক্ষণ পরেই টুলু আমাদের বাড়ীতে এল; সেদিন বালিকার কচি প্রাণের পল্লব আরো বেন নেতিয়ে পড়েছিল। আমার স্থমুখে চুপটি করে এসে সে দাঁড়ালে, বেন নীরব মনোবেদনার জ্যান্ত একটি সাকার রূপ। বালিকার ভাপ-দের্ম চিত্তে যে মুহূর্ত্তে একটি বালক-হৃদয়ের স্লিম্ম ও স্থলীতল স্পর্লাধানি লাগল, তার অন্তরের যে একটা নিবিড় বেদনা, তার পারিপার্শিক হাওয়ার উত্তাপে এখনও অশ্রু ছয়ে ঝরবার অবকাশ পায় নি; সেই নিমেষে তার চুটি ডাগর আধির পাতায় বিন্দু বিন্দু হয়ে

দেখা দিল। বালিকার প্রাণে সেদিনের একটি বিশেষ ঘটনা অতি নিদারুণভাবে আঘাত করেছিল।

টুলুকে ত বাড়ীস্থন্ধ লোক তাড়নাই করেছে, তাদের কাছে তার চিত্ত সদাসর্বদা সঙ্কুচিত হয়েই রয়েছে, সেখানে যার সাহচর্য্যে বালিকার হৃদয়খানি ঈষৎ মেলেছে, সে হচ্ছে তার প্রিয় স্থহদ একটি বিড়াল। অবজ্ঞা ও অনাদরের পাঁচিল অলখ্য হয়ে যেখানে উঠেছে, বালিকার অন্তরাত্মা থেকে থেকে যেন ঐ একটি ক্ষুদ্র জানলার অল্প একটু ফাঁকে মুখখানি বাড়িয়ে আলো-আকাশের আননদ-মূর্ত্তির ঈষৎ পরিচয় পেয়েছে।

টুলু বিড়ালটিকে বড় ভাল বেসেছে; বাড়ীর লোকদের বিষ-দৃষ্টির অন্তরালে কোন একটি নিরাপদ স্থানে কখনো সে যদি তার সাক্ষাৎ পেয়েছে, তাকে কোলে করে গায়ে তার কত হাত বুলিয়েছে, তাকে কত সোহাগ কত আদর করেছে; তার ব্যথায় কত সমবেদনা জানিয়েছে। আবার বিড়ালটিও ছিল এমনিতর যে বাড়ীর আর আর ছেলেপিলে যদি তার গায়ে হাত দিয়েছে, অমনি সে হয় ত দৌড়ে পালিয়েছে, অথবা হিংশ্রে একটি জীবের মতই ধারালো নথের সাহায্য নিয়েছে; আর টুলু যখন গিয়েছে, শান্তশিফ শিশুটির মত তার কোলে এসেছে। বিড়ালটার সঙ্গে টুলুর যে অতটা সোহার্দ্য ভাব, ওটা যাতে ব্যক্ত না হয়, সেদিকে ঐ কুদ্র বালিকার যদিও বিশেষ সাবধানতা ছিল, তবু বেশি দিন আর তা গোপন রইল না। আর যথন প্রকাশ পেল যে, বিড়ালটা টুলুরই একান্ত অনুরক্ত, তখন ঐ বিড়ালের সম্বন্ধে বাড়ীর লোকদের মনোভাব বিষ হয়েই উঠল। সেদিন টুলুর বড়ই আদরের ঐ যে বিড়ালটি, তার বিষাদঘন চিত্তে, স্থদূর আনন্দ-লোকের একটি

ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বহন করে এনেছিল, তাকেই—ঐ বালিকার যারা নিষ্ঠুর বিধাতা, তার প্রাণের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটি নদীর পারে 'অন্তরীণ' করেছিল; আর বালিকা, তার অন্তরে নিদারুণ একটা আঘাত পেয়ে, আমারই কাছে এসেছিল তার সে বেদনা জানাতে।

অশ্রুভরা তুটি চোথের দৃষ্টি আমার মুখের দিকে তুলে ধরে টুলু আর্দ্রকণ্ঠে যথন জানালে, "তারা আমার বিড়ালটাকে নদীপার করে দিয়েছে"। বালকের মন তখন যেন একেবারে উদ্ধৃত হয়ে উঠল,— বালিকার প্রাণে তারা অস্থায়রূপে যে নিষ্ঠুর ব্যথা দিয়েছে, তার একটা প্রতিবিধান করবার উদ্দেশে। আমি সাস্থনা দিয়ে তাকে বললুম, "আমাদের বিশুকে কালই ওপারে পাঠাব, এবার তোমার বিড়ালটিকে আনিয়ে আমাদের বাড়ীতেই রেখে পুষব, দেখব কে আবার তাকে নদীপার করে"।

বিশু আমাদের বাড়ীর একটি চাকর, আমার সকল আবদার ঐ
বিশুই শুনত। সেদিন বিশু বাড়ীতে উপস্থিত ছিলনা, নতুবা আমি
তাকে সেই মুহূর্বেই পাঠাতুম; সময়ের অপেক্ষা আমারই সইছিল না।
বালিকার ছঃখ সেই দণ্ডে ঘুচিয়ে তার প্রীতিসাধন করবার জন্ম একটি
বালকের অন্তর বড়ই উদ্বেল হয়ে উঠল। নদীটি আমাদের বাড়ী
থেকে প্রায় একপোয়া মাইল দূরে ছিল; টুলুকে সক্ষে করে' আমিই
বালুম, যদি বিড়ালটার কোন সন্ধান করতে পারি। যখন পাড়ের
উপর এসে আমরা দাঁড়ালুম, শুনলুম, ওপারের একটা ঝোপের
আড়ালে বসে বিড়ালটা মিউ-মিউ করে কাঁদছে। বিড়ালের কারা
শুনতে পেয়ে, টুলু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল; "আরু আয় পুষি
আয়, আয় আয় পুষি আয়"।

বিড়ালটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে, জ্বলের একেবারে কিনারাতে এসে দাঁড়াল, কিন্তু নদীতে সাঁতার দিতে সে আর সাহস করল না; আবার পাড়ের উপরে উঠে গিয়ে এবার আরো বেশি কাত্রাতে লাগল। টুলু হতাশ হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল,— তার ঐ চোখের চাহনি অন্তরের দারুণ কাতরতাই জ্ঞাপন করছিল। বালিকার প্রতি আমার অন্তরের সহামুভূতি আমাকে জানিয়ে দিল, যে বিড়ালটিকে যদি ঐখানে ঐ অবস্থাতে রেখেই আজ বাড়ীতে ফিরি, সারা রাত তার বেদনা-বিদ্ধ হৃদয় অশ্রুণ হয়েই ঝরবে। বালিকার ঐ অশ্রুণ নিবারণ করবার আগ্রহ বালকের স্বাভাবিক ভীরুতার অন্তরে একট ত্বঃসাহস জাগিয়ে তুললে।

নদীর এক ঘাটে ছোট একপানি ডিঙ্গি-নৌকো বাঁধা ছিল, আমরা ছু'জনেই গিয়ে ঐ নৌকোতে উঠলুম। নদীর গভীরতা তেমন ছিল না, কফে শ্রেফে নৌকা আমি পাড়ে নিলুম; কিন্তু নৌকাখানি সিধে ভাবে না গিয়ে এদিক ওদিক করতে করতে, স্রোভের টানে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ল। সেখানে একটি জায়গায় নৌকো ভিড়িয়ে রেখে, ফুজনেই পাড়ের উপর এসে দাঁড়ালুম; টুলু আবার ডাকল, আয় আয় পুষি আয়, আয় আয় পুষি আয়'। পুষি এবার বালিকার গলার আওয়াল পেয়েই, দৌড়ে ভার সামনে এসে উপস্থিত হল।

যখন ওপারে আমার নৌকাখানি ভিড়েছিল তখনই সন্ধা।;
এবার ফিরবার কালে যখন আমরা নদীর বুকে, তখন সাদা মেঘের
টুকরোর মতই দিবাভাগের নিস্প্রভ চাঁদ, জগৎ-মায়ের কপালে একটি
রজতের টিপ হয়ে জলে উঠেছিল। প্রকৃতি তার অঙ্গের ধূম-ধূসর
বসনখানি উন্মোচন করেছিল, তার দেহ থেকে আলোর উৎস ছুটে

ছিল। আর নদীটির যেদিক পানে গতি তার বিপরীত দিকে. দিগন্তের তরুশ্রেণীর মাথার উপরে,—নিবিড় একখানি মেঘ, একটি বিরাট বিহাগের মতই পক্ষ বিস্তার করেছিল। আকাশ যেন উতলা হয়ে এদিক ওদিকে ছুটেছিল; তার ত্রস্ত-পদক্ষেপে নদীর বুক থেকে থেকে বিষম চাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল। টলু.—নৌকোর আগ-গোলুয়ের দিকে একটি জায়গায় বিড়ালটিকে কোলে করে বদে, নদীর দিকে একবার ঝুঁকে পড়ে দেখছিল যে যাত্নকরের হাতের একটি রজত-মুদ্রার মত নদীর গর্ভে আকাশের একটি চাঁদ থেকে থেকে দশটি হচ্ছে, কখন বা একটি মশালের মত জ্বলে উঠছে, আবার এক একবার নদীর বক্ষে—চক্রমা যেন সোনার একখানি মাতুর হয়ে বিছিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ীর পুকুরঘাটে মা আমাকে অল্ল বয়সেই সাঁতার শিখিয়ে-ছিলেন, কিন্তু আমার বড় বেশি ভয়-ভাবনা হতে লাগল টুলুর জন্মে। টুলুকে আমি বার বার সাবধান করলুম; কিন্তু বালিকার অন্তরের সাবধানতা সেদিন কি ছিল ? হারিয়ে-যাওয়া যে অমূল্য নিধি, তার স্মেহাসুরক্ত একটি বালকের প্রয়াস তাকে মিলিয়ে দিয়েছিল, বালিকা তার ঐ ফিরে-পাওয়া ধন বুকে ধরে, রাক্ষস-পুরীর যে রাজ-কন্যা রাক্ষসদের সহবাসে অতি তুঃখে যার দিন অতিবাহিত করেছে, তারই মত প্রণয়-পাশে বন্ধ একটি রাজপুত্রেরই যেন অমু-সঙ্গিনী হয়ে. স্রোতে তার ডিঙ্গা ভানিয়েছিল। রূপকথার কোটো-টির মতই যেন একটি কোটো—ঐ একটি অনাথা বালিকার অস্তরে. এতকাল তার চঃখ বিডম্বনার পাথর-চাপা হয়ে পড়েছিল, সে দিন क्रमकारलं अवकारम जात थे कोरों त जालाश न रात करति ।

বালিকার প্রাণে আনন্দের হাট বসেছিল। নৃত্য-শীলা পরীদের স্থস্বর-সম্বলিত উল্লাস-সঙ্গীতে তার হৃদয়ের দিক-দিগন্ত যেন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। নদীর এ-পারে ও-পারে যে আলো, প্রিয়ন্তনের সহস্র চুম্বন-বর্গণের মত অজতা ধারায় এসে গাছের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় পড়েছিল. ঐ আলোকের মদে সেদিন টুলু তার অন্তরের শৃন্ত পেয়ালাটি ভত্তি করেছিল। যে বাতাস দশাগ্রস্ত ভক্তের মত, নদীর তীরে, ধানের ক্ষেতের সোণার প্রাঙ্গনে আনন্দে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, সেই হাওয়াতে বালিকার চিত্ত যেন উদ্ভান্ত হয়ে ছুটেছিল। তাকে কত আমি সতর্ক করলুম, তবু তার অন্থিরতা কিছুতে গেল না; এক একবার জলের দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে, বালিকা উল্লসিত চিত্তে নদীর বুকে চাঁদের খেলা দেখতে লাগল। একটা হাওয়ার বেগ একবার উদ্দাম হয়ে এসে. আমার নৌকোখানিকে জ্ঞােরে ধারু৷ দিয়ে জেলেদের একটা বাঁশের সঙ্গে লাগিয়ে দিলে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে লগি ঠেলছিলুম, সে ধান্ধাটা সামলে উঠতে না পেরে জলের ভিতর ডিগবাজি খেয়ে পড়লুম। তারপর আবার যখন আমি জেগে উঠলুম: দেখি যে হাওয়ার প্রবল বেগ আমার নৌকোখানিকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, আর অন্য একখানি নৌকো বেয়ে কারা যেন আমার দিকেই আসছে। আমার সর্বাঙ্গ আতত্কও ত্রাসে আডফ্ট হয়ে আসছিল: জেলেদের বাঁশটি নিকটে পেয়ে. সেইটে ধরে আমি নেয়েদের ডাকাডাকি করতে লাগলুম।

টুলুর বিড়ালটাকে পার করে' নেবার উদ্দেশ্যে ছোট্ট একখানি ডিঙ্গিতে উঠে, আমি টুলুকে সঙ্গে করে ও-পারে গিয়েছি, মায়ের কানে কি করে যেন এ-সংবাদ পৌচেছে। মা বড়ই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে

ত্ব'জন লোক আমার খোঁজে পাঠিয়েছেন। তারাই একখানি নোকো-বেয়ে আমার দিকে আসছিল। যখন কাছে এসে তারা আমাকে তাদের নৌকোতে তুললে, তখন দেখলুম আমার ডিঙ্গিখানি খানিকট। দুরে গিয়ে, পাড়ের উপ্ডে-পড়া একটা গাছের সঙ্গে বেধে রয়েছে। টুলু সে নৌকোতে নেই। বালিকার কোলে তার আদরের যে বিভালটি ছিল, সাঁতার দিয়ে সেটি তীরে উঠেছে ও সেখানে এক কায়গায় বসে মিউ মিউ করে' ডাকছে। অবোধ জন্তু জানেনা যে. সে যার প্রতীক্ষায় আছে সে আর কখনো আসবে না, তার ভালবাসার ধনকে বাঁচাতে গিয়ে সে আৰু নিজে প্রাণ হারিয়েছে!

**बी**वीद्यश्वत मञ्जूमनात्र।

# বাঁশি।

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গলার ধারা—প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলেচে। অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্থ্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ থেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুখতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা স্থ-তৃঃখের সঙ্গে মেলাতে ঘাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

স্থার মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নম্ন, স্মচেনাই সত্য। মন এমন স্ম্নিভাগ ভাব ভাবে কি করে ? কথায় তার কোনো স্পবাব নেই।

আৰু ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজ্চে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের স্থারের সঙ্গে প্রতিদিনের স্থারের মিল কোথায়? গোপন অভৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংখাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশির দৈববাণীতে এ সব বার্তার আভাস কোথায়?

গানের স্থর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দ্ধা একটিখানে ড়ে কেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্চে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ **অবগুঠনতলে, তাই তার** তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যথন সেখানকার মালা-বদলের পান বাঁশিতে বেব্দে উঠ্ল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখ্লেম—তার পলায় সোনার হার, তার পাল্লে হ'গাছি মল,—সে বেন কালার সরোবরে আনন্দের পল্লটির উপরে দাঁড়িয়ে।

স্থরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মাসুষ বলে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন্ ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে। বাঁশি বলে, এই কথাই সভ্য।

শ্রীরবীজনাথ ঠাকুর।

# সভ্যতার কফিপাথর।

-:\*:--

বনে যেমন ক্ষনেক রকম ফুল থাকে, যাদের চেহারা দেখলেই ভাদের শুঁকভে ইচ্ছে যায়, কিন্তু পরিমল লোভাকে ভাদের নিকট হতে শেষে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরভে হয়, সেইরূপ সাহিত্যকাননেও ক্ষনেক ফুল আছে যাদের বাহ্যিক চাকচিক্যই ভাদের একমাত্র ক্ষরেন। সে দিন জনৈক বন্ধুর হাতে ভাক্তার ফারেল লিখিভ "Modern man & his Forerunners" বলে একখানি বই দেখলুম। বইটির নাম, মলাট, ছবি প্রভৃতি আমার মনকে গ্রেপ্তার করে বসল। ধার নিয়ে সেটিকে আছোপান্ত পড়লুম। পড়ে কিন্তু লেখকের উপর হাগও হল আর মায়াও জন্মাল। রাগ হল তাঁর অন্তুত materialistic মতগুলো দেখে, আর মায়া হল তাঁর প্রতিহাসিক অ্তুতার পরিচয় পেয়ে। লেখক পৃস্তকের উপক্রমণিকায় বলেছেন যে ভিনি ১৫।১৬ বংসরের গবেষণার পরে বইটি লিখেছেন। যদি ভাই হয় ভাহলে আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে তিনি বদি ইতিহাস চর্চ্চা ছেড়ে ভাক্তারিছে মনোনিবেশ করেন ভাহলে তাঁর পক্ষে ও জগতের পক্ষে মন্সলকর হবে।

( ২ )

লেথক সভাতা নামক **কি**নিসটির ধর্ম্ম নির্ণয়ের চেন্টা করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর আধিপভা বিস্তারের নামই হচ্চে ৰভাতা। বে লাভ এ বিষয় ৰত বেলি কৃতিৰ লাভ করেছে সেই ভাতিই 👅ত বেশি সভা। প্রকৃতির উপর আধিপতাই হচ্চে সভ্যতার কপ্তি-পাথর। কোনো আভির সভাতার পরিচয় নিতে হলে তার এই ক্ষমতার ধবর নিতে হবে। ভাক্তার ফারেল আরও বলেন যে দাসম্বই হচ্চে সভ্যতার। বনেদ। দাসত্বের উপর ভর করেই সভ্যতার চারুহর্ম্ম্য সর্বস্থানে পঠিত হরে উঠেছে। দাসত্ব কোন না কোন আকারে সব সভ্যদেশেই ৰৰ্ত্তমান আছে। যে দিন এই মল্ললময় দাসত প্ৰথা উঠে যাবে. সে দিন সভাতাও ভিত্তিহীন অট্টালিকার স্থায় অচিরাৎ ধূলিসাৎ হবে। এইরূপ <del>খেয়ালের চশ</del>মা দিয়ে বর্ত্তমান যুগকে নিরীক্ষণ করে যে ভাক্তার সাহেবের মনে কতকটা ভীতির সঞ্চার হয়েছে ভাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। জনসাধারণ চারিদিকে ভাদের ব্যক্তিগত অধিকার পাবার জন্ম চীৎকার করচে, মারামারি কাটাকাটি করচে, বিপুল অন্দোলন করচে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত একচেটে ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পেরে বাচে। এই সব দেখেন্তনে লেখক নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। ফলে সভ্যতার, বিশেষত ইউরোপীয় সভ্যতার, স্থায়ীর সম্বন্ধে তাঁর মনে विगम्न नत्मर कत्मार ।

#### ( 9 )

লেখক সভ্যভার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন এবং যে-সামাজিক প্রথাকে সভ্যভার সর্ব্ধ প্রধান উপকরণ রূপে নির্দ্ধারিত করেছেন, প্রকৃত্ত ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে সভ্যভার বিলোপের উপর চোখের জ্ঞল কেলবার বিশেষ কোন কারণ দেখতে পাওয়া বার না। রুশো (Rousseau) স্বলেছের "আমি যদি কোন বর্ষর জেশের য়ালা হই

ভা হলে বে ব্যক্তি সে দেশে সভ্যভার আমদানী করবে ক্ষণমাত্র ইভন্তভ না করে তাকে ফাঁসি কাঠে ঝলিয়ে দেবো<sup>®</sup>। লেখক সভ্যতার বে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা পড়ে রুশোর সঙ্গে সায় দেবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি মনে ক্লেগে ওঠে। জগতের উন্নতি যদি ক্যাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর দাসের শ্রামার্ক্তিত সম্পদের নাম হয়, ভাহলে সে উন্নতির শেষ যবনিকার যত শীঘ্র পতন হয় ততই মঞ্চল। সভ্যতার যদি কোন আধ্যাত্মিক অর্থ না থাকে, তাহলে সে সভ্যতার দ্বারা মানবের অমকল ছাড়া মঙ্গল হতে পারে না। বাতবলের সঙ্গে যদি নৈতিক বলের বিকাশ না হয়, তাহলে সেটা একটা মহা ভয়াবহ বস্তু হয়ে দাঁডায়।

#### (8)

লেখক যে সামাজিক অবস্থাকে সভাতার পরিচায়ক বলে বর্ণনা করেছেন তার দৃষ্টাস্তের জন্ম পুরাকালের ইতিহাসের জার্ন নিধি খোলবার দরকার নেই, একবার বর্ত্তমান জগতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই ভার প্রত্যক্ষ প্রতিমৃর্ত্তি দেখতে পাওয়া ষাবে। এই গত জুন মানের Edinburgh Revew-এ Mr. W. C. Scuily "The Colour Problem in South Africa" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেটি পড়ে বোঝা যায় যে ডাক্তার কারেল নিরুপিত সভাতার গুণনিচয় দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করচে। সেখানে মানুষ প্রকৃতির উপর দুঢ়রূপে আধিপভা স্থাপন করেছে, সেখানে শ্রেণীবিভাগ পূর্নমাত্রায় বিরাজ করচে এবং ৰ্দাসৰ ভাৱ ফুল্ল অট্টহাসিতে দিপন্ত মুখনিত করছে। Mr. Soully

বলেন " within the union limits there is a population of six million souls, only a million and a quarter of whom are Europeans and throughout the greater area comprised by the four provinces-Cape, Transval, Free State and Natal-such a stringent and illiberal colour line is drawn that not alone have the non-European inhabitants, no voice in the management of the country but their social and economic conditions are such as to practically debar them from advance-Moreover they are subjected to vexations, discriminating laws and are the victims of a deep and growing race-prejudice on the part of the Europeans." দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাক্তার ফারেল যা চান, তাই আছে। কিন্ত তাই বলেই কি. দক্ষিণ আফ্রিকা সভ্য জগতের শীর্ষ-স্থানীয় বলে গণ্য হবে? এই কি সেই সভ্যতা যাব জন্ম কোনা মাসুষের মত মানুষ অকাভরে আত্ম বলিদান করতে পারে ? এই কি সেই সভাতা যা নিয়ে আমরা এত গৌরব গুরে বেডাই ?

## ( ¢ )

এই গত ইউরোপীয় মহাসমরে জার্মাণীর প্রতিপক্ষ দলেব লেখকগণ, জার্মাণীকে নানা বিশেষণে বিভূষিত করেন। জার্মাণদের বঙ্গা হয় সজ্ঞাবর্বর (Civilized Barbarian)। কথাটি অর্থহীন নর, কারণ এর মন্ম সকলেই প্রহণ করেছেম। কিন্তু এ কথাটির ছারা কি এ সভ্যের

প্রকাশ হয় না যে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য ছাড়া অশ্য কোন গুণের অন্তিছ না থাকলে একটা জাতিকে সভ্য বলে গণ্য করা যায় না। জার্মাণদের মধ্যে বিভা ছিল, বৃদ্ধি ছিল, বিজ্ঞান ছিল, organization ছিল, কিন্তু তবুও তারা বর্ধরে। কেন ?—প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে কিন্তাসা করলে, তিনি বলবেন যে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই, অপরের অন্তিছের সন্ত তারা স্বীকার করে না, রাজনীতিতে বে স্থায় অস্থায় পথ বলে একটা কথা আছে সেটা তারা মানে না, জাতীর চুরি যে ব্যক্তিগত চুরির স্থায় দোষনীয় একথা ভারা বোঝে না, ইত্যাদি।

( & )

কি কি গুণের ও ক্ষমতার সমাবেশ একটি আতির মধ্যে ঘটলে তাকে সভ্য নামে অভিহিত করা যেতে পারে সে বিষয়ে মত ভেদ আছে এবং থাকাও স্বাভাবিক, তবে একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে সভ্যতা নামক বিশেষণটি কেবল বাহুবলের নামাস্তর মাত্র নয়। একজন আততায়ী যদি বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে তার পৈশাচিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জ্বন্থে স্থকেশিলে ব্যবহার করতে শেখে, আমরা তার জ্ব্যু তাকে, তার সভ্যতাকে আশিবাদ করব না। সভ্যতার সম্বন্ধ পাশবিক ক্ষমতার সঙ্গে নয়— নৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে। বাহুবলের সঙ্গে সভ্যতার সমন্ধ থাকতে পারে কিন্তু সে সম্বন্ধ নিত্য নয়— নৈমিত্তিক। যিতু গুই একজন নিঃসহার ব্যক্তি ছিলেন আরে যে Pilate নাকি তাঁকে ক্রুপে টাঙিরে ছিল, সে ছিল একজন ক্ষমভাশালী রোম-প্রতিনিধি। রোমের

অতুলনীর ক্ষাতা তার ইলিতে চলত। কিন্তু ডাই বলে कि Pilate-কে যিত অপেকা বেশি সভা বলতে হবে? ব্যক্তিগত কথা ছেডে. ভাতির কথাই নিন। নব্যযুগের প্রীদের বিজ্ঞানবল প্লেটোর বুগের এথেন্স অপেক্ষা অনেক বেশি। এখন গ্রীসে রেল-গাড়ী আছে, মোটর ছুটছে, ষ্টিমার চলছে, ভোপ, কামান, বন্দুক, কল-কারখানা সবই আছে, আর প্রাচীন এথেন্সে এসবের কোন চिक्टरे हिम ना। अ भव भएवं क्षितित अर्थन एक जामदा नदीन প্রীস অপেকা বেশি সভ্য বলে মনে করি। এর কারণ কি?-এর কারণ হচ্চে এই যে, প্রাচীন এথেন্সে মানবাত্মার যে বিকাশ ছয়েছিল আত্মকালকার গ্রীসে তার কোনও লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। জীবনের মূল উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে এপেন্স যে ব্যপ্রতা দেখিয়েছিল এখনকার গ্রীসে তা দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিকের বিকাশের চেষ্টা এথেনাই করেছিল এখনকার গ্রীসে সে চেষ্টা নেই। এবং উক্ত মহান্ উদ্দেশ্বদয়ের অনুশীলনে এথেন্সের যে কৃতির লাভ হয়েছিল এখনকার গ্রীদের ভা স্বপ্নেরও অগোচর। এইজ্ঞাই আমাদের নিকট প্রাচীন এথেন্সের এত কদর। এই একই কার্বে আমরা প্রাচীন ভারতকে নব্য ভারত অপেক্ষা এবং গেটের জার্দ্মাণীকে নব্য আশ্বাণী অপেকা বেশি মহামূল্য বলে মনে করি।

(9)

সভ্যাসভ্য নির্ণয়ের জন্ম বেমন আমাদের অন্তরে বিচার-বৃদ্ধি নামক একটা ক্ষমভা আছে, ভালমন্দ প্রশংসনীয় নিন্দনীয় নির্ন পশের জন্মভ আমাদের সেইরূপ একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিটির বাঙলা নাম হচ্ছে ধর্মজ্ঞান, আর ইংরাজিভে ভাকে বলে "The sense of right and wrong." ক্যাণ্ট সেটাকে Practical Reason বলেছেন। এই কর্ত্তব্য বৃদ্ধির ঘারা বে জিনিসটি অসুমোদিভ হয় সেটি হচ্ছে বাঞ্চনীয়—good. এই বৃদ্ধির প্রাচ্চ্য্য বে জাভির মধ্যে ঘটেছে সেই জাভিই সভ্য জার যে জাভির অবস্থা ইহার বিপরীভ, সে জাভিই বর্বর। এই প্রায়াম্মায় জ্ঞানই হচ্ছে সম্ভ্যভার বিচারক। এর ঘারা যাচাই করেই আমরা জানতে পারি যে কোন্ জাভি সম্ভ্য জার কোন্ জাভি অসভ্য।

#### ( & )

কোন্ কোন্ ব্যক্তিগত এবং জাতীয় গুণ প্রশংসনীয়, কোন্ কোন্
গুণ নিন্দনীয়, সে বিষয়ে অবশ্য বিশুর মতভেদ আছে। এই মতভেদবশত কোন কোন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে,
morality ও এক রকম ক্রচি বিশেষ। একই কাজ এক জনের নিকট
প্রশংসনীয় এবং অন্থ জনের নিকট নিন্দনীয় বিবেচিত হয়। নৈতিক
কর্ম্মের মধ্যে এমন কোন সাধারণ গুণ (common element) নেই
যাকে সকলেই শিরোধার্য্য করে নিতে পারে। যদি থাকত তাহলে
এ বিষয়ে এরূপ ব্যক্তিগত ও আভিগত মতবৈষম্য দেখা যেও না।
ভাল মন্দের বিচারও জ্যামিতির সিদ্ধান্তের মত অকাট্য হত। তাঁরা
বলেন আমাদের ভাল মন্দের বিচার কডকটা খাত্যরেরের উপাদেরভার
বিচারের স্থায়। তুই ব্যক্তির মধ্যে যেমন কাঁটাল এক জনের নিকট
অমৃতত্ল্য অমৃত্ত হয় এবং সেই একই ফল বিতীয় ব্যক্তির ব্যন্দের আনর্যন করে, সেইরূপ মাতৃ-হত্যাও কারও নিকট এক বিষম পাশ

রূপে অনুভূত হয় এবং কেউ তাকে একটা প্রশংসনীয় কাজ বলে মনে করে। কাঁটাল সম্বন্ধে রুচির বিভিন্নতা যেমন একটা ব্যক্তিগত জিনিস, মাভূহত্যা সম্বন্ধে মতভেদও ঠিক সেইরূপ একটা ব্যক্তিগত রুচি-ভেদ মাত্র। সার্ববভোমিক নীতি (Universal moral Law) বলে কোন জিনিস নেই, ওটা একটা অলিক স্বথ্ন মাত্র।

#### ( 2 )

এই জাতীয় দার্শনিক এ কথা ভূলে যান যে, যদি কোন রক্ষ মেজাজের লোক ভার এই অন্তুত মত শুনে ধৈর্য্য হারিয়ে লাঠি মেরে তাঁকে খায়েল করে বঙ্গে, ভাহলে তিনিই তারস্বরে বলে উঠবেন—লোকটির সালা হওয়া উচিত। জল-সাহেব যদি রায়েতে লেখেন যে রুচির বিভিন্নতা দোষণীয় নয়, অতএব আসামীকে ছেডে দেওয়া হোক, তাহলে দার্শনিক ম'শায় ক্রণমাত্র ইতস্তত না করে বলে উঠবেন, "বড অস্থায় হয়েছে. সমাজ আর টিকবে না, শীগ্গির অরাজকতা আরম্ভ হবে। সভ্যতা এবারে লোপ পাবে." ইত্যাদি। কেউ যদি উত্তরে বলে. "কেন. অরাজকতা এলই বা-ক্লতি কি ?" দার্শনিক অমনই উত্তর দেবেন, "ভাহলে বর্বরতা ফিরে আসবে"। তার্কিক যদি বলে "বর্ববরতা এলই বা ক্ষতি কি"? দার্শনিক বলবেন, "মাসুষের স্তথ চলে যাবে. দর্শন বিজ্ঞান লোপ পাবে. আরও নানা রকম অনিষ্ট ছবে"। বোঝা গেল দার্শনিক মশায় ঐ জিনিসগুলিকে বাঞ্চনীয় বলে মনে করেন। ভার্কিক কিন্তু অভ সহজে হার না মেনে তাঁর কথাতেই উত্তর দেবে. "যে সে জ্ঞান বিজ্ঞানকে বাঞ্চনীয় বলে মনে , করে না। এ সব জিনিস ভার নিকট অরুচিকর, এর প্রভিকার কি

कि कर्य्वन"? मार्गनिकरक उथन वलए इं श्रव, "ए-वाहात्र माथात्र দোষ আছে, ওকে পাগলা গারদে পোরা দরকার, না হলে ও বিষম প্রমাদ ঘটাবে ইত্যাদি"। নীতিটাকে আম কাঁটালের সঙ্গে তুলনা করলে তার ফল এই রকমই হাস্থাস্পদ হয়ে দাঁডায়। সমাজের শত্রু হওয়া দোষণীয়, তা না হলে শত্রুকে জেলে পুরবার আমাদের কি অধিকার আছে ? দার্শনিক যদি বলেন, "আজুরক্ষার জন্ম আমরা ও-কাজ করতে বাধা"। তার্কিক তথনই বলে উঠবে "আত্মরক্ষার প্রয়োজন কি? আমরা সকলে মরলুমই বা" ? তখন দার্শনিককে বাধ্য হয়ে বলতে হবে "জীবনটা বাঞ্ছনীয়, এটা একটা অমূল্য জিনিস। এ থেকে যা পার আদায় করে নেও"।

#### ( >- )

দর্শন বিজ্ঞানের সব কচকচি ছেড়ে দিলে আমরা দেখতে পাই খে. আসল কথা এই যে ভালমন্দ বিচারের একটা ক্ষমতা আমাদের সকলেরই আছে এবং আমরা যেটাকে ভাল মনে করি সেটা হওয়া উচ্চতও মনে করি। ভাল মন্দের জ্ঞানটাকে আমরা রুচিবিশেষ বলে মনে করি নে। যা পাপ তা যে কেউ করুক আমর। সেটাকে দোষণীয় মনে করি। আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান ( Practical Reason ) বলে, ভাল কাজ সকলেরই করা উচিত আর মন্দ কাজ থেকে সকলেরই দূরে থাকা উচিছ। জ্ঞানী যে-কারণে তাঁর বিচার বৃদ্ধিকে মানেন, ঠিক সেই কারণেই তাঁর বিবেক বৃদ্ধিকেও মানেন। তুটিই মামুষের ঈশব দত্ত অমুল্য ধন, তুটিই সমান শিরোধার্য। অবশ্য কোন্ বিশেষ কাজটি ভাল আর কোন্টি মন্দ

সেই নিয়ে মত ভেদ আছে। কিন্তু কোন্টি সত্য আর কোন্টি মিধ্যা এ নিয়ে কি মতভেদ নাই ? বৈজ্ঞানিকেরা এক সময় পৃথিবীকে চতুর্ভু বলতেন আর এখন বলেন সেটা গোলাকার। কিন্তু এ রূপ বিভিন্নতা ঘটেছে বলেই কি আমরা বলতে পারি যে পৃথিবী গোলও বটে আর চতুর্ভু ও বটে ? এখন একজন যদি বলে যে রাম ভার মাকে খুন করে মহাপাপ ক্রেছে এবং আর একজন যদি বলে বে, না সে ক্ষম্ম পৃণ্য অর্জন করেছে, তাহলে এই চুইটি মত কখনো লত্য হতে পারে না। এর মধ্যে একটি সত্য আর একটি মিখ্যা। লত্যাসত্য নিয়ে মতভেদ ঘটলেই যেন আমরা বলে উঠিনা যে, সত্যাসত্য বলে কোন জিনিস নাই। সেইরূপ ভাল মন্দের বিষয় মতভেদ ঘটলেও এ কথা যুক্তিযুক্ত নয় যে, ভাল মন্দ বলে কোন জিনিস নেই। এ সব কথা হচ্ছে ইংরাজিতে যাকে বলে platitude কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের প্রকোপ যখন বড় অসম্ভব রুক্ম বেড়ে যায় তখন platitude হয় আমাদের প্রধান আগ্রেম্বন্তন।

#### ( 55 )

ভাল মানে, হওয়া উচিত। সভ্যতাকে যে আমরা ভাল বলি তার
মানে সেটা হওয়া উচিত। আমাদের প্রথম স্থির করতে হবে যে কি কি
কিনিস হওয়া উচিত। তারপর দেখতে হবে যে সে কিনিসগুলি কোন
সমাজবিশেষে আছে কি না। যদি থাকে তবে সে সমাজ সভ্য আর
বিদি না থাকে তাহলে সে সমাজ বর্ষর । অবশ্য নিখুঁত সভ্যতা
perfect civilization কোথাও পাওয়া যায় না। কখনও আমরা
perfect state-এ পৌছুব কিনা, সে কথা আমি এখানে আলোচনা

করচিনে। আমি এখানে এই বলতে চাই যে perfection-এর একটা নক্সা পরিক্ষুট ভাবেই হোক আর অপরিক্ষুট ভাবেই হোক, আমাদের মনের মধ্যে অন্তরনিহিত আছে এবং সে নক্সার সঙ্গে বে-সমাজের যত বেশি সভা।

আমি পূর্বেই দেখিয়েছি যে প্রকৃতির উপর আধিপতা বিস্তার করলেই সভ্যতা লাভ হয় না। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে মনুষ্যবের বিকাশ যথোপযুক্তরূপে হয় নি বলেই বেপ্লামিন কিড আক্ষেপ করে বলেছেন—"Civilization has not yet arrived, for that of the West is as yet searcely more than glorified savagery." সভ্যতার সম্বন্ধও বাহ্যিক সম্পদের প্রভাপের সঙ্গে নয়, মানসিক নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে; দাসহের সঙ্গে নয়, মানসিক নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে; দাসহের সঙ্গে নয়, সাম্যের সঙ্গে; বিজ্ঞানের সঙ্গে নয়, জ্ঞানের সঙ্গে। যেখানে মামুবের মন ফুলের মত ফুটে উঠেছে, যেখানে তার আত্মা পশুষ্থ থেকে দেবছের দিকে উঠে যাচ্চে, যেখানে দয়া ধর্ম স্বেছ মমভা সমাজকে তাদের স্থবর্ণ শৃঞ্জলে ক্রমেই দৃঢ় হতে দৃঢ়তর ভাবে বাঁধছে, সেখানেই প্রকৃত সন্ভাতার বিকাশ হচ্চে। এ সব কথা মামুলি হলেও সভ্য।

### ( 52 )

দাসত্ব—সম্ভাতার ভিত্তি নয়, ভিত্তি অসভ্যতার। মানুষ আর বে-কোন কালের অশ্য স্বষ্ট হোক, গোলাম হবার অশ্য স্বষ্ট হয় নি। স্তরাং যে-সমাজে দাসত্ব আছে, তার সভ্যতায় বর্ববরতার বীজ আছে। দাসত্বের বারা প্রকৃত সভ্যতা কোনও সমাজে গঠিত হয় নি, দাসত্ব সংৰও গঠিত হয়েছে। কলিকাতা, লগুন প্রভৃতি বড় বড় নগরে অসংখ্য বারবনিতার সমাগম দেখতে পাওয়া যায়। এমন বড় সহর নাই যেখানে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা তাদের জাল বিছিয়ে না বসে আছে। সমাজের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ চিরস্তন। কিন্তু তাই বলে কি আমরা বলতে পারি যে, উক্ত নগরগুলিতে যা কিছু সভ্যতা দেখতে পাওয়া বার, তা বেক্তা-প্রথার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে প্রভাবের কারেল দাসত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তাও কতকটা এই শ্রেণীরই যুক্তি।

## ( >0 )

সভ্যতা সমাজেই সম্ভবপর। সামাজিক-জীবন রক্ষার জান্স যে সব অনুষ্ঠান আবশ্যক সে সবের সংস্থান যে-সমাজে নেই তার সজ্যতাকে lopsided ( একরোখা ) বলতে হবে। যে সব জিনিসকে সমাজ মূল্যবান মনে করে তাদের রক্ষার ক্ষমতা যদি সমাজের না থাকে, ভাছলে আমরা সে সমাজের সভ্যতাকে পূর্ণাবয়রব বলতে পারি নে। এই সমাজিক আত্মরক্ষার জন্ম বিজ্ঞান একটি শ্রেষ্ঠ অন্ত্র। বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতির শক্তিসমূহকে আমরা নিজের বশে আনতে পারি এবং তাদের সাহায্যে সমাজের মঙ্গল সাধন এবং অন্তিম্ব রক্ষা করতে পারি। এই হিসেবে প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার, জাতীয় জীবনের একটি প্রধান কর্তব্যের মুধ্যে গণনীয়। আমার মনে হয় এই সামাজিক সভাটি ডাঃ ফারেলপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মনে এরপ প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তাঁরা জীবনের অন্ত সব সভ্যের প্রতি ক্ষম হয়ে পড়েছেন। জীবনের মঙ্গল দর্শনে তাঁরা এমন মেতে গোছেন যে

এ ছাড়া যে জীবনের আর কিছু আছে, তা তাঁরা একেবারে বিশ্বন্ত হয়ে গেছেন। তাঁরা ভূলে গেছেন যে, জীবন কেবল একটা মল্ল-যুদ্ধ নম্ব, এটা আত্মার একটা অনস্তকালব্যাপী উন্নতির চেষ্টাও বটে। তাঁরা আত্মার এই মন্মান্তিক মন্ত্র ভূলে গেছেন—"আৰু বাহায়েম বাহরা দারম, আজ মালায়েক হাম. আজ বাহায়েম বোগজর তা আজ মালায়েক বুগজরি"। অর্থাৎ—আমাদের মধ্যে পশুও আছে আর ফেরিস্তাও (angel) আছে। পশুৰ ছেডে উঠ, তাহলে ফেরিস্তাদেরও ছেডে উঠবে।

ख्याबिन चालि।

# বিলে জঙ্গলে শীকার।

---;+;----

२) (न (मर्ल्डेचन, )৯) १

স্লেহের অলকা কল্যাণ,

সে যে কত বৎসর আগে, আজ আমার তা মনে নেই, মনে আমি করতেও চাই নে। এক স্থন্দর জ্যোৎসারাতে, ব্যান্তরাজের সঙ্গে বনপথে আমার প্রথম শুভদৃষ্টি হয়। তথন মাঘ মাস, আমি আমাদের দেশের বাড়াতে ছিলাম। সেদিন ভোরে গাঁরের একজন লোক এসে আমায় খবর দিলে, গাঁরের সীমানার আপের রাতে, তার একটা মস্ত মোষ বাঘে মেরে রেখে গিয়েছে। স্থানটি পরীক্ষা করে জানা গেল উভয় পক্ষের যুক্ষের কোন চিহ্ন নেই। বাঘটি খুব সম্ভবত লুক্রিরে কাছাকাছি প্রতীক্ষা করে ছিল, ঘাড়ে এসে পড়ে বেচারীকে প্রাণে মেরেছে। মহিষ-সাংস অল্পই সে আহার করেছিল এবং পাশের চনা-ক্ষেতে যে পদ্চিহ্ন রেখে গিয়েছিল, তাহতে স্পষ্টই জানা গেল—ভিনি একটি অস্থাবশেষ। তখন আমার বয়স একেবারেই কাঁচা, তা ছাড়া শীকারীদের উপার, উপার ওয়ালাদের কড়া হুকুম যে, আমাকে বাহ্ন ভালুক শীকারের কোন উৎসাহ না দের কিম্বা সাহায় না করে। সেই জয়ে শীকারীদের সঙ্গে নিয়ে বন পিটিয়ে বাঘটিকে যে ঘেরাও করব, ভার কোন আশাই ছিল না। কাছেই একটা গাছে মাচান বাঁধা হল—

আসনটি নিরাপদ হলেও নিঃশব্দ ছিল না, একটু নড়া চড়াতেই কাঁাক কাঁক শব্দ করে উঠত। সূর্যান্তের বহুপুর্বব হতেই আমি গিয়ে স্থাসন নিলাম, সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, তিনি না ছিলেন শীকারী, না জানতেন তার কায়দা কাতুন। অল্প কালের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে স্নাইপ আর হাঁস আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল, ক্রমে বন-প্রান্তর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে এল, শুধু রাত্রিচর পাথীর ডাকে মাঝে মাঝে সেই গন্তীর নিশুক্তা ক্ষণিকের অন্যে ভঙ্গ হচ্ছিল মাত্র। আকাশে প্রায় পূর্ণ-চন্দ্র, রাত্রিখানি যেন মাজা ফটিক। ছুটি একটি বেজি টুক্টুক্ করে আসতে লাগল. ভয়ে ভয়ে. থেমে থেমে, মৃত মহিষের কাছে অগ্রসর হবার আগে, গলা বাড়িয়ে চারিদিক বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে নিলে, কিন্তু সেখানে অধিকক্ষণ রইল না। এর পরে হু'একটি শিয়াল দেখা দিলে, আর দলের মধ্যে যার ক্ষ্ধা কিম্বা লোভ একটু বেশি তিনি আহার স্থক করে দিলেন। আমরা উপর হতে ছোট্ট একটি শুক্নো ডাল ছুঁড়ে দিতেই, চম্কে উঠে দেদেড়ি। অনেককণ ধরে বলবার মত কোন ঘটনাই ঘটল না। রাত ১টার পর নদীর ধারে কুকুর ডাকতে আরম্ভ করল, ক্রমে বস্তির কুকুরেরাও তার সঙ্গে যোগ দিলে। এ ভাকাভাকিও অল্পকণের মধ্যেই থেমে গেল, আর কোন নড়াচড়াও কোন দিকে রইল না. কেবল কাছাকাছি একটা শিমূল গাছ হতে কভক-গুলো শকুন থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল, হাভ বিশেক ভফাতে বাঁ দিকে অন্সলের মধ্যে একটি বড় জানোয়ারের নিশ্বাসের পভীর শব্দ শষ্ট শোনা যেতে লাগল। বন্ধ আমার ঘাড়ের উপর হাত রেখে. বাঁছে যে দিকে দেখালেন বহু চেষ্টাভেও সে দিকে আমার চোথে কিছু শড়ল না। একটি প্রকাণ্ড বাষ ঠিক আমাদের মাচানের নীচে এলে নাঁড়িয়েছিল, বন্ধুর ধ্যাননিশ্চল দেহ আর তন্ময় দৃষ্টি হতেই বোঝা গোল ভার সমস্ত মন বাঘটি আকর্ষণ করে নিয়েছে। দুএক নিমেষ লময় মাত্র, বাঘটি মাচানের নীচে হতে খোলা জমিতে বেরিয়ে ধীরে মৃত মহিষের দিকে অপ্রাসর হতে লাগল কিন্তু তবু যেন মনে হছিল সে এক জনস্ত যুগ।

সে এক চমৎকার দৃষ্ঠ, সে যথন ধীরগন্তীর পাদক্ষেপে অগ্রসর ছচ্ছিল তথন উচ্ছল চন্দ্রালোকে তার হলদের উপর কালো ডোরা-কাটা শরীর, এমন কি গলার কাছের দাড়াগুলি পর্যান্ত পরিষ্কার দেখা যাছিল। নিঃশব্দে আমার বন্দুকটি আমি বাড়িয়ে ধরলাম (তখন আমার সেকেলে ধরণের ভারী বন্দুক ছিল), ঘাড়ের কাছটিতে নিশানা করে আওয়াজ করব আর কি, এমন সময় বন্ধু আমার কাপড় ধরে আর একটান দিলেন। সেই লক্ষ্মীছাড়া টানে, আমি তাঁর দিকে ফিরে চাইলাম, প্রথীন ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে, তরুণ শীকারিটিকে 'উপদেশ' দিলেন, "আরে সবুর কর, যথন আহার ত্বক করবে তখন মেরো"। হায় হায় আমার অদৃষ্ঠ । সবুরে মেওয়া ফললনা! যথন আবার ফিরলাম তথন আমার কামনার ধন অদৃশ্রপ্রায়। প্রতিমুহুর্তেই প্রতীক্ষা করে রইলাম, এই বুঝি ফিরবে কিন্তা "সে গেল ধীরে"—নাহি এল ফিরে! না আসবার কারণ হয়ত কিছু ঘটেছিল, মাচানটাতে কোন শব্দ হয়ত বা হয়েছিল, কিম্বা বন্ধৱ চুপি চুপি কথা জোরে হয়ে গিয়েছিল ( চুপি চুপি কথাও আমার ৰুপালে ৰোৱে হল!) যে অনিশ্চিত কারণই হোক, নিশ্চিত এই যে ষ্টার দেখা আর পাওয়া গেল না। "মধ্নিশি পুর্ণিমার, ফিরে আসে

বার বার, সে বাঘ এল না আর বে গেল কিরে"। এক পিকা আমার হল, সুযোগ ছেড়ে, আরো ভালো স্থোগের জন্ম আর কথনো মুহুর্ত্ত-মাত্র অপেকা করা নয়। আমার ত্রুখের বাড়া ত্রুখ এই যে, যা করতে পারতাম তা করি নি, আর দেই কথা ভূলতেও পারি নি।

এখন আমি তোমাদের আমার প্রথম ব্যায় লাভের গলটি বলব। এ লাভ এক অপূর্ব্ব আনন্দ, সে আনন্দের সহামুভৃতি ওয়ু ভানে হয়না, নিজের অভিজ্ঞতা থাকলে তবে ঠিক বোঝা যায়। এই ব্যাপারের রক্ষভূমি ছিল মধ্য-প্রদেশে-রেলওয়ে ষ্টেশন হতে বহুদুরে আমাকে যেতে হয়েছিল। কতকটা পথ গাড়িতে, তার পর টাটু খোড়ায়, সব শেষ হাতীতে চড়ে গিয়েছিলাম। এই ভাবে একটি সন্ধ্যা আর সারাটি রাভ কাটল। পরে কোথাও থামতে না পারায়. এ যাত্রা বড়ই প্রান্তিজনক হয়েছিল, যে রমনীয় দুশ্রের মধ্য দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, জ্যোৎস্বালোকে সে পথ আরো স্থন্দর হয়েছিল। আমার হাতীকে দেখে একটি রাত্রিচর পাথী ডাকতে হুরু করল, ভার তীব্রস্বর সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত করে তুলেছিল, বতক্ষণ আমার হাতী খন তরুসমাচ্ছন্ন উপত্যকার গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে না পেল, ভভক্ষণ আর সে হুর থামল না। যখন আমি আমার ভারুভে পিরে পৌছিলাম—তখন পর্বের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি আর বিদম্ব না করে, প্রান্ত শরীর কুগুলী পাকিয়ে তৃণশয়ায় শুদ্রে প্রজনাম। কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল বলতে পারি নে কিন্তু মৰে হল যেন, আমি যাঁর অতিৰি হয়ে গিয়েছিলাম, ভিনি আমায় বড় বেশি শীগ্পির এসে জাগিরে দিলেন। শীকারীরা শুভ-সংবাদ নিয়ে এসেছে. यनि वाविटिक रखने कराज हारे, जारान विवास याजा करा আবিষ্ঠক। বেলা দশটার সময় আবার আমরা গো-বানে যাত্রা করলাম—হৈত্র মাসের রৌদ্র মাথার উপর করে, পাহাড় পর্বত ভেঙে, নদী নালা পার হয়ে, অগ্রসর হতে লাগলাম। প্রান্ত বলদগুলি বদল করতে যে টুকু থামা আবশুক, তার বেশি আর কোণাও বিশ্রাম করা হয় না। প্রান্তিকর দীর্ঘতম দিনেরও শেষ হয়, রাভটি ভালই কেটেছিল। আমাদের সঙ্গে প্রায়, ১০।১২টি বলদ ছিল, তার অধি-কাংশই জরাজীর্ণ, বাঘকে লোভ দেখিয়ে আনবার উদ্দেশে এগুলিকে আনা হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশের হিন্দুর মত, মারহাট্টারা বাবের উদর পুরণের জন্মে গরু বেঁধে দিতে আপত্তি করে না। সে যাই হোক এ গড়ডলিকা প্রবাহ অগ্রসর হয়েই চলল, আবার যথন কোন পাধরের উপর উঠে কিম্বা গর্ত্তের মধ্যে নেমে, আবার উঠে চললে তথন আমাদের এম্নি ফাঁকানি আর ধাকা খাওয়ালে যে, তার মৃতিচিহ্ন বহুকাল যাবৎ আমাদের বুকের পাঁজেরে দেহের হাড়েহাড়ে সজাগ রয়ে ছিল। রাত তুই প্রহরে প্রচণ্ড এক ধারু। খেয়ে আমার ঘুম ভেলে গেল. জেগে দেখি গাড়ী নালায় গড়াগড়ি যাচ্ছে আর আমি খদে গড়িয়ে চলেছি।

গাড়ীর বলদগুলো প্রাণভয়ে প্রাণপণে দৌড় দিয়েছিল, কারণ গাড়ীর পিছনে যে সব বুড়ো বলদ বাঁধা ছিল, তারি একটার উপরে বাঘ এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল—অনেকক্ষণ হতেই ধুব সম্ভবত এ পিছু নিয়ে স্থোপের অপেক্ষায় ছিল। জেগে যে দৃষ্ঠ আমার চোখে পড়ল, ষমপুরীর রোরব তার কাছে কোথায় লাগে! চীৎকার, বিলাপ, ক্রেন্দন, হায় হায়, আক্রোশ, আক্ষেপ, এবং কপালে করাঘাত। আমার নাক দিয়ে কিঞ্ছিং রক্তপাত ছাড়া আর বড় বেশি কিছু ক্ষতি হয় নি। আবার সকলের যাত্রা করবার মত সুস্থ অবস্থায় কিরে আসতে কিছুক্ষণ সময় গেল, সূর্য্যোদয়ের অল্প পরেই আমরা তাঁবুতে পৌছিলাম। পথে আর কোন বাধা বিশ্ব হয় নি। কিছুক্ষণ পরেই স্থানবাদ কর্ম-গোচর হল,—"গারা হোগিয়া"—অর্থাৎ বাঘে শীকার ঘায়েল করে গিয়েছে, আমাদের তাঁবু হতে বেশি দূরে নয়—কাছেই। প্রাত্তরাশের পূর্বের কিন্তা পরে, মৃগয়াযাত্রা হবে সেই বিষয়ে তর্ক উঠল। মীমাংসা হল যে, পূর্বের যাত্রাই সমীচান। মহারাষ্ট্রীয় খাত্ত সন্থাকে যাঁদের রসনার অশিক্ষিত পটুষ নেই—তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ, "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও"।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শীকারের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল, আমরা মুগয়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলাম। বন্দুক্ধারী শীকারী সবেমাত্র ত্ঞ্বন, আমি আর আমার বস্কু। এছাড়া বস্কুর অনুচরবর্গ, নানা যুগের নানা আকারের বন্দুক্ খাড়ে করে চারিদিকে খিরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকজন গাছে উঠে বসেছিল—বাঘ যদি পালাবার চেন্টা করে ভাহলে যে কোন উপায়ে তাকে পথে আনাই তাদের কাল। এগিয়ে যে, জায়গাটি বেছে নিয়েছিলাম, তার একটু বিশেষত্ব ছিল। সেধানে দাঁড়িয়েই চারিদিকে দৃষ্টি চলে। মাচানে উঠব না ছির করেই, এই স্থান আমি মনোনীত করে ছিলাম। আমার গায়ের কাছে, উত্তর দক্ষিণে, গুলা-সমাচছন্ন ভূণ-বিরল সঙ্কার্ণ পথ। শীকার যেদিক হতে আসবে, সেদিকে ১০০ হাত পর্যান্ত আমি বেশা স্পষ্ট দেখতে পাচছলাম। যদি বাঘটি আমার দিকে আসত, তাহলে সেই পথে যে ঘন সবুজ চারা গাছের সারি ছিল, সেধানে গা ঢাকা দিয়ে সহজেই আসতে পারত। অল্পক্ষণের মধ্যেই শীকারীদের সোরগোল বেশ

শোনা গেল। একটা দাঁডকাক, পাশের একটা পলাশ গাছের উপর উড়ে এসে জুড়ে বসে, মুখ কিরিয়ে গাছের নীচে কি দেখে কে জানে. কেবলি গাল পাডতে লাগল। দেখতে পেলাম, একটা গাছের পাশ-হতে কুয়ে-পড়া ভালের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে নিঃশব্দে একটি বাঘ আসছে। তথনও সে অনেক দূরে, দেখে বুঝলাম বাখ নয় বাঘিনী, খাড় নীচু করে এগিয়ে আসছিল বলে সহজেই আমি তার ঘাড় লক্ষ্য করে আওয়াজ করলাম। সে মুখ পুরড়ে পড়ে গেল, কিন্তু তৎকণাৎ আবার উঠে মাতালের মত টলতে টলতে চলতে লাগল। আমি হুটো গাছের ফাঁকের মধ্য দিয়ে আবার আমার দোনলা বন্দুকের বাঁ নলের গুলিটা ছুড়লাম। যত দুর সম্ভব সে সর্জ পাছের সারির ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে এসেছিল, জামার বাঁরে পোছবামাত্র আমি গুলি করি। আবার সে পড়ে গেল, আর একবার উঠবার চেষ্টা করে পারল না। তখন মাটীতে শুয়ে পড়ে গৰ্জ্জাতে লাগলে। আমি গাছের আড়ালে চুপি চুপি যতথানি পর্যান্ত এগোন নিরাপদ মনে হল, ততখানি পর্যান্ত পিয়ে, ঘটো ডালের ফাঁক দিয়ে শেষ সংঘাতিক গুলিটি মারলাম। সামাত্ত কি এক আও**য়াকে** সে আমার উপস্থিতি জানতে পেরে, চোখ দুটো আগুনের গোলার মত करत, आवात हकात पिया आमात उभत मांभिया भएवात किहा कतन. किन्न मंद्रीदा आंद्र मंख्यि हिल ना याल भावाल ना, भवमहार्ख्ड आधि ভাকে আত্মবশে আনলাম। সেই বিজয়-গৌরবে আমার সর্ব্বালে रा পूलक मकांत राष्ट्रिल, जांक ଓ जांत প্রভাব जल्लाहिं एत नि। বখনি সেদিনের কৰা মনে করি, আ্মার শরীর-মনে সেই ভীত্র আনন্দ ভেমনি করে আবার জেগে ওঠে।

একটা কথা বলে আজকার চিঠি শেষ করব। আমি যে স্থানটি মনোনীত করে, বাঘের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁডিয়েছিলাম, সেই পথে আসা ছাড়া তার আর অফা উপায় ছিল না—কেন না "নাকা পত্না বিছাতে অয়নায়"।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭ ৷

স্থেহের অলকা কল্যান.

বাঘের কথা আমার এখনও শেষ হয় নি, আর যতদিনে জরা-গ্রাস্ত হয়ে, অকর্মণ্য হয়ে না পড়ি, তভদিনে শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজের অবসরে সেই সব শীকারের ব্যাপার আমি মনের মধ্যে, মাবার অভিনয় করবার স্থযোগ পাই. আর তথনি তোমাদের অস্তে সেগুলি লিখে সঞ্চিত করে রাখি। যাই হোক দেখি, এসব পুরানো কথা, ভোমাদের কাছে কখনই পুরানো হয় না। আমি ভোমাদের कार् भीकात-मामस ममोत थात कथा वटलि। এक ममग्र श्रीतम পাহারাওয়ালার কাজ তাকে করতে হত। সোভাগ্যবশত, একদিন সে একজন মস্ত কর্মচারীর স্থনজবে পড়ে যায়-তিনি তাকে একথানি ছোট খাট ছায়গীর দান করেন। এই সংস্থান হবার পর সে শীকার ব্যবসায়ে ভার শরীর-মনের সব অধ্যবসায় নিয়োগ করে'

ব্যবসায়টি বিশেষ লাভজনক করে তুলে ছিল। তার মত আর কাউকে অমন বাছে মহিষের খবর আনতে ও তাদের খুঁজে বার করতে দেখি নি। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯০২ সালে, তথন সে দাঁত-পড়া বুড়ো, তবে শরীরে তখনও শক্তি ছিল, এতথানি বয়সেও শীকারের আগ্রহ তার যায় নি, রাভ ৪টের সময় প্রতিদিন সে আমার তাঁবুতে আসত, হয়াবে দাঁড়িত্নে একটুখানি আন্তে কাশলেই আমার সজাগ ঘুম ভেলে যেত। তারপর আমি, সমীর আর সমীরের চিরসজী একজন গোঁড়, এই তিন জনে বন্দুক ঘাড়ে বেরিয়ে পড়তাম। বনের ভিন্ন ভিন্ন ভারগায় বাঘ ভূলিয়ে আনবার জ্বন্যে যে সব গরু বেঁধে রাখা হত, রাতের মধ্যে তাদের কার কি অবস্থা হল তাই আবিষ্কার করাই এ যাত্রার উদ্দেশ্য। রাত আর দিনের এই সন্ধিক্ষণেই বাঘ ভালুক সম্বর প্রভৃতি জন্ম রাত্রি ভ্রমণ শেষ করে' আপন আপন গুহা গহ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করে। সমীর খাঁর মত চতুর পথ প্রদর্শক সঙ্গে না থাকলে, একেবারে তাদের মুখে গিয়ে পড়া, কিছুই বিচিত্র नय ।

স্থাসবনে হরিণের স্বচ্ছন্দ পদধ্বনি, ভালুকের ধীর মন্থর পদ-ক্ষেপের প্রভেদ অনায়াসেই বোঝা যায়, আর বাঘের পদশন্দের সঙ্গে এদের ভূল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই! এক বিড়াল ছাড়া আর কোন জন্তু বাঘের মত অমন মৃত্র ধীর নিঃশব্দ পা ফেলে আসতেই পারে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন ক্রমেই পাহাড়ের উপরে উঠে যাভিছলাম, সমীর ধাঁ তথন চূপি চূপি ছুএকটি কথা কিম্বা সঙ্গেতে আমায় সভর্ক করে দিছিল। কিন্তু যখন বন-রাজ্যের সামান্ত প্রজা, যথা মার্জার, জন্মুক, সে পথে দেখা দিছিল তথন আর সমীর

খাঁ কিছমাত্র সম্ভ্রম দেখায় নি. আর তাদের সম্বন্ধে এমন সব ভাষা প্রয়োগ করছিল যা তোমাদের না শোনাই ভাল। যে পথে বাঘ ভালুক সচরাচর আসা যাওয়া করে, সে পথ এড়িয়ে, বেশি দুর নিরাপদ স্থান হতেই. আমাদের বাঁধা গরুগুলির সন্ধান নিয়েছিলাম। ভোরের ब्यम्भेष्ठे ब्यालारक व्यत्नक সময়ই किছ দেখা যেত না, विश्वय येथन পরুগুলি শুয়ে থাকত কিম্বা যদি বাঘ ভাদের মেরে কেলে রেখে যেত। বিশেষ কাছে যাবার আগে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল হতে. গাছের ভালে চড়ে লুকিয়ে বসে, কিম্বা কোন প্রকাণ্ড পাথরের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে, পাখী কিম্বা জন্ম কোথায় কে কি শব্দ করছে, তাও ভাল করে লক্ষ্য করে, তবে কাছে এগোন হত। আগের দিন কতকগুলি স্নালোক জন্মলে মন্ত্রা কুড়োতে এসে, পাহাড়ে নদীর ধারে একটি বাছ দেখতে পেয়ে, তাঁবুতে আমাদের কাছে এসে খবর দিয়ে গিয়ে ছিল। তখন বেলা পড়ে এসেছে, চারিদিকে সন্ধারে অন্ধকার ছোর হরে আস্ছিল। তাডাতাড়ি আমরা বনের চারিদিকে ব্যাদ্ররাজের নজর স্বরূপে গুটিকত গরু বেঁধে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে একটি যে তিনি গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণও অবিলম্বে পাওয়া গেল। পার্শেই একটি নালা ছিল, আর সেখানে নামবার পথটি একেবারে খাডা। কিন্তু এ অস্থবিধা এড়াবার জ্ঞে গরুটিকে টেনে সে নালার কতক দুর নামিরে নিয়ে গিড়েছিল। নালার ধারে ধারে নেমে গিয়ে বাঘটিকে তথনই শীকার করে ফেলবার পরামর্শ সমীর খাঁ আমায় দিয়েছিল. আমারো যে সে প্রলোভন হয় নি তা বলতে পারি নে. তবে সেটা আমি সম্বরণ করেছিলাম। আমি যাঁর অভিথি, তাঁর অজানিতে এ काक कता ठिक एक ना । नालात थारत शारत लुकिरत यनवात मक,

শুটিকত জায়গা ছিল, কোন কোন শীকান্ত্ৰী তখনি গেই সেই খানে উকি দিয়ে বাঘ কোথায় আছে তার সন্ধান নিতে চেয়েছিল কিছ দরকার হল না। পাশেই গব্দ পঞ্চাশ' দূরে, মহুয়া গাছে বলে একটা मशुत्र (म मश्राम बामारमत बानिया मिरम-পত्तिका मश्रुतीतां छ ठाति-দিক হতে তার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল 'ঠিক ঠিক'। আমরা আর কিছু গোলযোগ না করে, মহানন্দে বাঘের শুভাগমনের সংবাদ নিয়ে छौतुरा शिर्य शिक्त श्लाम । अथम वादत वाच आमारमत काँरम পড়ে নি. পাহারাওয়ালাদের মাঝ দিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে পালিয়ে किल। क्री कारिकिटक जाएन आनारशागांत मेक एए एकन (ब्राय পেল, আমরা দে কথা বুঝতে পারি নি, সমীর খাঁ ফিরে এসে তাড়া-ভাডি আমাদের ঠাঁই বদল করিয়ে দিলে। কাছেই জললের যাস পোডান ছাই-এর উপর বাঘের পায়ের দাগ দেখা গিয়েছিল। আমাকে নালার ওপারে গাছের নীচে জায়গা দিলে। বাঘ যে পথে আসবে সে-পৰের ঘাস উচুতে ছিল প্রায় তিন ফুট,--এফটি পলিপথ নালার ধার পর্যান্ত এসে হঠাৎ প্রায় বিশ হাত গোলা নালার মধ্যে নেমে ভার পাশের পাহাড় মুখো উঠে গিয়েছিল। আমাদের শীকার-কর্ত্তা মাচানের উপর আসন করেছিলেন, তাঁর আপনার শীকাবীর মতে সেইটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্থান। এই শীকারিটিকে দেখলে নিতান্ত হতচ্ছাড়া বদমায়েস ভিন্ন আর কিছ মনে হয় না। কিন্তু সমীর খাঁ শীকারতত্ত্ব ভানত ভাল। এবারে বাঘটিকে নি:শব্দে ছেরাও করা হবে তারি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, দামামা কাড়া বালবে না. শীকারীরা চুপচাপ আসবে, কেবল 'এগিয়ে আসছে' এই খবরটা জানবার জন্মে মাঝে অধু গাছ কিলা পাণরের পায়ে কুড়লের

ঘা দেবে। আমি আমার হু'জন শীকারীর সঙ্গে আগে হতে ঠিক করে ছিলাম, ভারা গাছ হতে ইসারা করে বাষের গতিবিধি আমায় জানাবে। একজন শীকারী পাপড়ী নাড়াল দেখে বুঝতে পারলাম, বাঘ নোজা আমার দিকেই আসছে। ছুএক মুহূর্ত্ত পরে প্রকাণ্ড কন্তুটিকে ঘাসের মধ্যে দিয়ে গঞ্চ সত্তর দূরে আমার দিকে আসতে দেখতে পেলাম। ঘাসের সেই সামান্ত আড়ালের সমান হয়েই সে পিঠ নীচু করে এগিয়ে আস্ছিল। সমুখে পিছনে পাশে ১৫ গজ পরিমাণ জমিতে খাস তুলে ছলে, নদীতে নৌকা চলে যাবার পর, চেউ-খেলান যেমন একটি পথের 6হু পড়ে, ঠিক ভেম্নি দেখাতে লাগল। মাধা নীচু করে আসছিল ভাই মাথার আড়ালে বুক ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। মাথায় গুলি মারবার পক্ষপাতী আমি নই। বাঘের মস্তিফাংশ থাকে মাধার পিছন দিকে. ভাই গুলি অনেক সময় তত দুর অবধি, সহজে পৌছয় না। ক্রেই এগিয়ে আসছে, ত্রিশ হতে কুড়ি, কুড়ি হতে দশ গল' কাছে এল, ভবুও বে ভাবে আসহিল ভার কোন বদল হল না। আমরা দু'জনেই শীকার এবং শীকারী সমান উচুতে ছিলাম, মাঝের ব্যবধান শুধু সেই সন্ধীর্ণ নালা। যতক্ষণ পর্যান্ত সে ঘাসের মধ্য হতে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে নালায় নামতে আরম্ভ না করলে, তভক্ষণ পর্যান্ত আমি আমার নিঃখাস আর গুলি ছ ই রোধ করে রেখেছিলাম। ভার স্কন্ধ আরু মন্তকের সন্ধি স্থলে একটি গুলি খেয়ে সে চমকে লাফিয়ে উঠে নালার মধ্যে পত্তে গেল। কুকুর বেমন পিছনের পায়ে ভর করে, সমুখের পা বিছিয়ে. ভারি উপর মুখ রেখে বদে, সেও ঠিক ভেম্নি ভাবে পড়ে মাখাটা একবার এদিক, একবার ওদিক নাড়াচ্ছিল, অক্সাস্ত অঙ্গপ্রভাঙ্গ পঞ্চাছাত-প্ৰান্থ ৰোগীৰ মত একেবাৰে নিশ্চল হয়ে গিছেছিল। খাডের পিছনে আর

এক গুলি খাবার পর মাখা নাড়াও বন্ধ' হরে গেল, মনে হল সম্মুখের ভানদিকের থাবার উপর মাধা রেখে সে অঘোরে ঘুমচেছ। গুহস্বামীর শীকারী, তার প্রভু বাঘ পেলেন না দেখে ভারী চটে গেল। সে আর সমীর থাঁ পরস্পরের প্রতি নানা রূপ সাধুভাষা প্রয়োগ করতে লাগল, अत मार्थ जात मनिव व्यावात अकठी व्यविद्युह्मात कथा वाल क्लाएज ব্যাপারটা ক্রমে গুরুতর হয়ে দাড়াল। রাজার শীকারী বিজ্ঞাপ করে वनात. मभोत थाँ आभाग्र मव ८०८म जान जामगारि पिरम्हिन। সমীর ভাকে বললে, "তুই একটা কুলি, ভা না হলে বুঝভে পারভিস टव. वाघटक वलात्त्र मङ लााटक मांछा निरंश हालांन यांत्र ना"। পরের দিন সমীর থাঁ তাদের উপর শোধ তললে, আমার কপালে আর একটি বাঘ জুটে গেল। যে নালাতে আগের দিন বাঘটি ভার শীকার-করা গরু টেনে নিয়ে গিয়ে ছিল, ঠিক তারি পাশাপালি সোজা লাইনে নদীর একটি শুক্না খাল ছিল, সেই পথ ছাডা বাঘের আর অন্ত রাস্তা ছিল না। স্থাগের দিন স্থামার অদুষ্টে ব্যাত্র জুটেছিল বলে রাজা এলে নালার মুখে, যে দিক ছাড়া বাঘের আসবার ভিন্ন পথ ছিল না, সেই স্থানটি আগেভাগে দখল করে বসলেন, এতে অস্থায় কিছ ছিল না. ঠিকই করে ছিলেন, তবে করবার ধরণটি ভদ্যোচিত হয় নি। कांत्र और ८व-मीकाती वावशांत मभीत शांत आपरभे भइन्स इस नि। যদিও বাক্যে বা ইক্সিতে, তখন কিন্দা পরে, সে ভার মনোভাবের কোন আন্তাস কখনো দেয় নি। একটা জায়গায় সেই নালা হতে আর একটি নালা বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই সকীর্ণ পথ সমীর খাঁর ভানদৃষ্টি এড়াতে পারে নি। ঠিক সেই খানটিতে সে একলন শীকারীকে দাছ कतिरा निरम्न हिल, अरे वाकि वार्यम भभरताथ करत्न, छाए। निरम्न छाएक

আমার দিকে ফিরিয়ে দিভে পারবে, এই ছিল ভার মভলব, খাদের মধ্য দিয়ে ব্যাশ্রটী অগ্রসর হচ্ছিল, তার ব্যঢ়োরক খাসের অঞ্চল ছাড়িয়ে ঘাসের উপরে উঠেছিল। খোলা মাঠের সীমানায় এসে একবার সে স্থির হয়ে দাঁড়াল, ঠিক আমার সমুখটিতে, পিছনে তার বনভূমির বিচিত্র শ্রাম যবনিকা, চিত্রপটে আঁকা, মুর্ত্তিমান মহিমার মত সে ছবি গন্তীর ও স্থব্দর। মুহূর্ত্ত কাল এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, নিশ্চল নিবিষ্ট, মনে হ'ল যেন অনার্ত প্রান্তরে পদার্পণ করবার আগে. শব্দ অনুসরণ করে আপন গস্তব্য পথ। ত্বর করে নিচ্ছে। তার বিস্তৃত শুভ্র কবাট বক্ষ, আমার সম্মুখেই প্রসারিত, লক্ষ্য ভ্রন্ত হ'বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বন্দুকের আওয়াক হ'বামাত্র সে হাঁটু গেড়ে পড়ে গিয়ে, পরের মুহূর্ত্তেই আবার পিছনের পায়ে ভর করে দাঁড়াল, সম্মুখের পা দিয়ে আঁচডে যেন আকাশ চিবে ফেলবে! রাগে অধীর হয়ে আপন বুকে কামড় দিভে লাগুল, এইবার ভাকে আগের চেয়ে আরে৷ ভয়ানক অধিকতর বিস্ময়জনক মনে হয়েছিল। ডাইনে আর বাঁয়ে অনবরত স্নাইপ মারতে হলে যত শীগ্গির গুলি চালাতে হয়, ভঙটুকু সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় গুলি থেয়ে সে মৃত্যুশয্যায় ধরাশায়ী হ'ল। সন্ধ্যার সময় আমি যখন তাঁবুর বাহিরে বসে ছিলাম সমীর খাঁ

> "Whispered there in the cool night air What he dared not day by day light."

कथां हि इत्ह - जाति दर्भगता याच मामात भर्ष अत्महिन, त्रामात শীকারীকে 'ঘেমন কর্মা ভেমনি ফল, মশা মারতে গালে চড়ু" শেখা-খাৰ জন্ম সে এ কাজ করে ছিল।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯

## शंक्त'-शैकात्र।

"হাতীপর হাওদা"—আবার তার উপর নিজে রাজার মত বসে শীকার করতে থুব আরাম। হিমালয়ের তরাই, আসাম আর প্রীহট্টের জঙ্গলে বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, সাম্বর, হরিণ প্রভৃতি বড় বড় শীকার, এমন কি ভিভিন্ন প্রভৃতি ছোট শীকার করবারও এই একমাত্র উপায়। এই সব জায়গায় ঘন জলল যেন লম্বা ঘাস আরে শরের গভীর সমুদ্র: এ ঘাদ এতই লম্বা যে মাঝে মাঝে হাওদা ছাডিয়ে ওঠে, আর এম্বি घन रय, मगूर्य रय मय श्रकाश हाजि, गीकांत्र महारन बारताशेरक निरंत्र ষ্মগ্রসর হয়, তাদের একেবারে চোখের আডাল করে ফেলে। প্রতি পদেই গভিরোধ হয়, আর হাভীর পায়ের চাপে যে সব্ যাস ভেঙে পড়ে সে এমি মজবুত বে ভাঙবার আওয়াঞ্চী পিস্তলের শব্দের মত শোনায়। এই উপায়ে প্রথম যেদিন কামি শীকার সন্ধানে গিয়ে ছিলাম, সে কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে-এ যেন বিচালীর গাদায়-হারাণ সূচ খুঁজতে যাওয়া, তবে মস্ত এই প্রভেদ বে একে বে খুঁকতে যায়, তার নিরাশ হতে হয় না--- যার আশার "ঢুঁড়ভ ক্ষিরি" তাকে ঠিক পাওয়া যায়। চলস্ত হাতির উপর দোল থেতে থেতে তাক ঠিক রাথা অভ্যাস হতে একটু সময় লাগে. আর ভা ছাড়া ঢেউ এর মত দোলায়মান খন ঘাসের মধ্যে কোন জানোয়ার চলে বেড়াছে, সে কথা ভাল করে বুঝতেও বিশেষ অভ্যাস আবশ্যক। ছাওদা-শীকার ব্যয় সাধ্য-শুব কম লোকেরি এ রকম ছাভি রাখবার मामर्था हरू-- जाद (य कु ठांत कन तार्थन डाँतां के अ गर हाजीरक

রীভিমত শিক্ষা দেবার কষ্ট স্বীকার করেন না, এ ব্যাপারে গুটিকত রীতিমত শিক্ষিত হাতি নিতাস্তই দরকার, আর এ রকম একটি হাতি পাওয়া সহজ নয়. যদি পাওয়াই যায় তাহলে তার দাম দিতে যে গোনার খনি উজাড় করে ফেলতে হয়, তাই বা ক'জনে পারে <del>?</del> হাওদা শীকারে কৃতকার্য্য হতে হলে. এই রকম হাতি সম্ভত ২৪. ২৫টি नदेरण চলে ना-कारकरे तृरअह, आलामितन अपूर्व अमीप यात्र नारे, ভার ভাগ্যে এ শীকার ঘটা তঃসাধা।

এক সময়ে আমাদের এই বাক্ষণা দেশ ভারতের অন্য আর প্রদেশের চেয়ে শীকার ব্যাপারে বেশি উন্নতি করেছিল। দেশের কমিদারদের মধ্যে এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর প্রতিহৃদ্বিতা ছিল। শীকার তাঁরা পেরিবের কথা মনে করতেন, আর এই সূত্রে পরপ্রারে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এখন আর সেদিন নেই বল্লেই হয়। বর্ত্তমান জমিদারবর্গ অনেকেই পাশ্চাত্য আহার বিহারে, বিলাস ব্যবহারে অভ্যন্ত হয়েছেন। কলপ-দেওয়া কড়া কামিজ 'কলার' ধারণ তাঁরা মুনি ঋষির কুচ্ছ সাধনের মতই অপরিহার্য্য মনে করেন। ব্যামিশ্র নিষিদ্ধ আহার্য্য, সনাতন স্বাস্থ্যকর খাত্মের অপেকা লোভনীয় হয়ে পড়েছে। যে সকল উগ্র পানীয়, এক সময়ে কেবল মাত্র ঔষধার্থে ব্যবহার করবার বিধি ছিল, এখন সে সকল সেবন তাঁরা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের মধ্যে করে নিয়ে-ছেন আর তার অপরিমিত ব্যবহারই পৌরুষ বলে জ্ঞান করেন। নি:শব্দসঞ্চার মুখমল মোডা হাওয়া-গাড়ী ব্যতীত চলা-ফেরা করতে छाएमत यन ७८र्छ न।। এই গুলি হচ্ছে আধুনিক জমিদারবর্গের আধ্যা-জ্বিক পরিমাপ—দৈহিক মাপটি তাদের ইংরাজ দর্জ্জির কাছে পাওয়া স্হজ! এঁদের তরজায়িত বরবপু গুলি কোট প্যাণ্টে সাম্য করে রাখা

ভাদেরই কর্ত্তব্য। কোপায় কখন কি ভাবে এ সোম্পর্য্য কেটে পড়বে. ভার জন্ম বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। একবার, দরবারে একজন বাজকীয় কর্ম্মচারী কোনো জমিদার রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-" রাজা একটি সিগারেট খাবে কি " 📍 আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত এই ह्यां - नवावि वर्त डिंग्सन, - "वािम छुथु हां जाना वावहात करत থাকি—(হাভানা সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বাপেকা দামী চুরুট)। আজ কালকার দিনে ম্যানিলা (Manilla) আর মিউরিয়ার (Muria) প্রভেদ বুঝাডে পারাই হচ্ছে সভ্যতার ও শালীনতার বিশিষ্ট পরিচয় : ৰিবিধ মতের জাতি, গোত্র, গাঁই কুলজি, জ্ঞান যদি থাকে, ভাহলে সেত ইংরাজী কিমা সংস্কৃত সাহিত্যের অভিজ্ঞভার চেয়ে অনেক অধিক গৌরবের পরিচয়। বাক্যালাপ অধিকাংশ সময়ই অতি অকথ্য বিষয় সম্বন্ধেই হয়ে থাকে। যদিও এঁরা ছবি কাঁটায় খাবার কায়দাটা খুব ভালই শিখে নিয়েছেন, তবু পাশ্চাত্য সম্ভাতার যথার্থ প্রভাবের বাহিরে পড়ে থাকায় তার শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ সর্বাদা কেবল মাত্র বাহ্যাভম্মর ও আম্বাম্যুক্র কুত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে এঁরা দিন দিন অকর্ম্মণ্য ও ছীন-চরিত্র হয়ে পড়েছেন। মাঝ হতে রাজ-ফুলভ মুগায়া ব্যবসায়ের ममानदं हत्न याटकः।

হাওদার উপর কোন কোন শাকারীর অভ্যাস আছে, অনেকগুলি করে গুলি-ভরা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যান, তাতে নানান দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। আমার মনে আছে যে, একজন অল্লবয়ক্ষ জমিদার এই অভ্যাস-বশত মারা যান। হাতি যখন উপরের দিকে উঠছিল, বন্দুক গড়িয়ে পড়ে আওয়াল হয়ে যায়, তাতেই ঠার মৃত্যু হয়। অভ্যাস করলে

একটি বন্দুক রেখে আর একটি তুলে নিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, তাতেই অনায়াদে সেটিতে গুলি ভরে নিতে পারা যায়। আর যে বন্দুকটি সর্বনদা বাবহার করে করে একেবারে আপনার হয়ে গিয়েছে. ভার কাছে যেমন কাজ পাওয়া যায়, নতুন অজানা বন্দুকের কাছ থেকে তা হ'বার যো নেই। আর একটি কাজ কখনো করো না: সম্মধে ঘাস শুধু নড়ে উঠেছে বলে, জন্তুটিকে যভক্ষণ না স্বচক্ষে দেখতে পাও. ততক্ষণ বন্দুক ছুঁড়ো না। হাওদা শীকারের লাইন বাঁধবার চুটি নিয়ম আছে—ভার মধ্যে একটা হচ্ছে সূর্ত্তি খেলে, যার যেমন নাম উঠবে, সেই ভাবে সাজান, কিম্বা শীকারের দলপতি আর সকলে যাঁর নিমন্ত্রিত অভিথি, তিনি যে ভাবে দল ভাগ করে দেবেন. সেই মত সাজান। এই সারি-বাঁধাটা ধন্সকের আকারে করা ভাল। পাশের জায়গা হচ্ছে শীকারের পক্ষে সকলের চেয়ে স্থবিধা-জনক। পতাকার সঙ্কেতে, এগোতে, পিছতে, সারিটা প্রশস্ত কিম্বা সঙ্কীর্ণ করে নিতে হয়। তুএক জন শীকারীকে সম্মুখে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে শীকার জড় করিয়ে নিলে বেশি স্থবিধা হবে। কোথায় কি ভাবে এ সৰ হাতি সারি বেঁধে দাঁড়াবে, সে বিষয় স্থির করতে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক। তার পরে বাঘ এসে পাশ কাটিয়ে না পালিয়ে যায়, কিম্বা এই সব হাতির উপর এসে না পড়ে সে সম্বন্ধে সভর্ক হবার জ্বন্থে সাহস এবং চাতুরী ত্ব-ই কাজে লাগান দরকার। অনেক সময় এমনও হয় যে, বাঘ গুঁড়ি মেরে বসে থাকার দরুণ অন্তত সেই সময়ের জন্ম চোধে পড়েনা। সব সময়েই যে নির্বিদ্রে কার্য্য উদ্ধার হয় তা নয়, কেন না বাঘ যেম্মি এই হাওদাধারী হাতিটিকে দেখে, আর অস্নি চার পা তুলে লাফিরে ছুটে আসে।

যাসের মধ্যে দিরে বাঘ যথন আক্রমণ করবার জন্মে ছুটে আসে, দে বড় চমৎকার দৃশ্য, দেবতারা দেখলেও খুসি হরে বান। এছলে শুধু হাতিটি নির্বিকার হলে চলে না—শীকারীর গুলিটিও অবিকল সোজা চলা চাই, তবেই বিপদ এড়ান যায়। গুলি না ছাড়লে ত শীকার মরে না, আর সেই সক্ষট মুহূর্ত্তে সে সম্বন্ধে কোনো বিধা করা চলে না, গুলি ছুঁড়ভেই হয়, তা ভোমার লক্ষ্য যেমনই হোকনা কেন, গুলি কস্কে গেলেও এ সময় কাজ হয়। কেননা শব্দ শুনে অনেক সময় বাঘ পালিয়ে যায়, কারো ক্ষতি করবার স্থবিধা পায় না।

এ সব জায়গায় বাঘ কোপায় খুন থারাবী করেছে এ সংবাদ না পাওয়া গোলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন, হত্যাকাগু হয়ে গোলেও এই ঘন ঘাস জললে, সে থবর জানতে তুএকদিন চলে যায়। যথন দেখা যায় মন্ত মন্ত শকুন, চক্র করে যুরে ঘুরে উড়ছে, অথচ খাসের মধ্যে নামছে না, কিম্বা ভয়ে নেমে লাফিয়ে পালাছে না, তথনি বোঝা যায় খুনী ব্যাম্রটি কাছাকাছি কোথাও আন্তানা নিয়েছে। এই দক্ষাটিকে ফাঁদে ফেলবার জন্মে গরু ভেড়া বেঁধে দিলে অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধন হতে দেখেছি—এই উপায়ে একবার চমৎকার একটি বাদিনাকে হস্তগত করা গিয়েছিল।

এই হাওদা শীকারের প্রধান বিপদ জলাভূমিতে গিয়ে পড়া, হাতির মত সাহসী জস্তুও কাদায় পা বসে যাছে দেখলে, ভয়ে কাণ্ড-জ্ঞান রহিত হয়ে যায়। একটা দৃষ্ঠ ঠিক যেন কালকের ঘটনার মত জামার স্পষ্ট মনে আছে। হাতির সমস্ত সারি, সংখ্যায় প্রায় পাঁচিশটি হবে, তথন গারো পাহাড়ের চোরাবালির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে

লাগল, আমরা বশু মহিষ আর জলাভূমির হরিণ-শীকারে বেরিয়ে ছিলাম, পথটা মাহুতদের পরিচিত। সেটা ভূমিকস্পের পরের বৎসর, থুব সম্ভবত পাহাড়ের উপরকার আলগা মাটি, বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীচে এসে পড়েছিল। যে আয়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা স্বত্ম রক্ষিত শাঘ্রলের মত মনে হয়েছিল, সেটি কয়েক হাত গভীর চোরবালি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা তথনি শরবনে ঢাকা একটা জলাভূমি হতে সবে মাত্র বেরিয়ে এই সঙ্কট স্থানে এসে পড়লাম— অনভি দুরে হাতচল্লিশ তফাতে শুক্নো ডাঙা ছিল। প্রভ্যেকটি হাতি প্রাণপণ চেফার অগ্রসর হতে লাগল—সবাই ভয়ে ডরে চাৎকার করতে করতে চলেছিল, যাদের পিঠে হাওদা ছিল সবচেয়ে তুরবন্থা ररप्रहिल তार्मित। এই দলের মধ্যে প্রীহট্ট অর্ণাবাসিনী একটি হস্তিনী সব প্রথমে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌছলে। এই বুদ্ধিমতী, বড় বড় ঘাসের বোঝা শুঁড়ের উপর নিয়ে পায়ের তলায় বিছিয়ে, পা, রাখবার ঠাঁই করে নিতে লাগল। সকলেই নির্বিন্দ্র অপর পারে উত্তীৰ্ণ হল, কিন্তু এই জীবন-মৃত্যু সংগ্ৰামে জ্বয়ী হবার জ্বয়ে তাদের এতই কফ সার পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে, তার পর চদিন আর তাদের চলৎশক্তি ছিল না। একটা খাল পার হতে গিয়ে রাজা— একটি হাতি হারালেন। সে পার-ঘাটার একটু দূরে পার হবার চেষ্টা করেছিল, বুথায়; আল্ডে আল্ডে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মাছত শুধু প্রাণ হাতে করে, সাঁতার দিয়ে অপর পারে গিয়ে উঠল।

শীকার করতে গিয়ে প্রত্যেক শীকারীর প্রধান কর্ত্তব্য একে অপরকে প্রীভমনে সাহায্য করা। যদিই বা শীকার নিয়ে হুর্ডাগ্য-বশত, কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহলে শীকার-কর্ত্তা

এ সম্বন্ধে যে বিচার করেন, সেইটিই সম্ভুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। নিজের স্থায়া দাবী বরং ছেড়ে দেওয়া ভাল, তবু কলহ করে মুগয়া-শিবিরের শান্তি ও সন্তোষ হানি করা কখনো উচিত নয়। একটুকুও মন ভারী না করে নিজের নির্দিষ্ট জায়গাটি গ্রহণ করো। আর মনে করে। সেইটিই ভোমার পক্ষে সব চেয়ে বেশি হৃবিধালনক। স্বার্থপর অসম্ভট-চিত্ত লোকেরি "পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে"। নির্বেষাধ কিন্ত। মনদমতির প্রতি ভাগ্য স্থপ্রদল্ল হন না। পেল বৎসর আমারি চাকুষ এই রকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল। খবর এল একটি প্রকাণ্ড বাঘ, বাথানের সবচেয়ে ভাল গরুটিকে মেরেছে, তার পর সেটিকে টেনে নদীর তীরে নিয়ে গিয়েছে, হেঁটে নদী পার হয়ে শীকার শুদ্ধ এক শিমুল তলায় উঠেছে। আমরা দেদিন একটি আহত বাথের সন্ধানে ফিরছিলাম। আগের দিন আমাদের শীকার কর্ত্তা সেটিকে গুলি করেছিলেন— মারা পড়ে নি। সেই জয়ে সেদিন আমরা নতুন আগস্তুকেব খোঁজে আর গেলাম না, যদিও **সহজে**ই এ কাজটি সেই দিনই উদ্ধার হতে পারত। আমাদের শাকার-কর্ত্তা কিন্তু মুগন্না-ব্যবসান্নীর সহজ সংস্কার বশতই হাতের কাজ শেষ করে, পরের দিনের ক্ষয়টি স্থগিত রাখলেন। আহত বাঘটি তো পাওয়া গেলই, উপরস্তু সেই জঙ্গলেই আর একটিও আমরা মারলাম। ভাক্তার শেষের বাঘটির জন্যে প্রথম গুলির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু চরম-ঔষধ, নিদানকালের বিষবজ়ি প্রয়োগ করবার ভার অস্থের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা আশাতীত ফললাভ করে আনন্দে তাবুতে ফিরে, পরের দিনের অভীফ লাভের প্রত্যাশায় উৎস্থক হয়ে প্রতীক্ষা করে রইলাম।

গরুর হাডের খবর বাড়ীতে লিখবার মত প্রসঙ্গ নয়, বিশেষভ তা হ'তে কাক কি কোকিলের এক দানা মাংসেরও প্রত্যাশা ছিল না। আমরা এই গো-হত্যাকারীকে পাহাডে, মাঠে, খানা খন্দে, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় খুঁজে যখন বেলা চুটো পৰ্য্যন্ত কোন কিনারা করতে পারলাম না, তখন অভিথিদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যাহ্র-ভোজনের চেফায় তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এই কারণে আমাদের লাইন হতে তিনটি হাতি কম পড়ে গেল। তাঁদের ফিরে আসতেও অনেক সময় কেটে গেল, আমাদের শীকার-নেতা এই সময়টি রুখা অপবায় না করে. শীকারের সন্ধানেই ফিরছিলেন, বেলাও পড়ে আসছিল, তাই আর একটিবার মাত্র থোঁকে বেরবার মত সময় তথন হাতে ছিল। নদীটি যেখানে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ঘুরে এসেছে, তারি তীরে, ঘাস আর শর দিয়ে ঢাকা একখণ্ড জমি ছিল। লম্বার প্রায় ভিন কি চারশ' আর প্রন্থে ১০০ কি ১৩০ গজ হবে। দ্রকোণার ৰঙ্গলটি ফাঁক হয়ে এসেছে, গাছ পালা বড় একটা ছিল না। বাঘ বে পথে আসছিল, সেটা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে ছিল, তাই আমাদেরও এগোবার লাইন নতুন করে হাতির মুখ ঘ্রিয়ে, বিপরীত পথে যাত্রা করতে হল। আমি একেবারে লাইনের শেষে ছিলাম, ডানের দিকে খানিকটে খোলা ময়দান আর গো চারণের মাঠ ছিল। আমার বাঁয়ে তিনটি হাওদায় তিন অন শীকারী ছিলেন, উভয় দিক হতেই তাঁদের অধিকৃত স্থানগুলিকে, উত্তম, উত্তমতর আর অত্যুত্তম বলা যেতে পারে। পঞ্চম হাওদা যাঁর অধিকারে ছিল, ডিনি নদীর পারে বিরাক কর্মিলেন। আমি যে কায়গাটি পেয়েছিলাম, ভাতে দৈব স্থাসর না হলে কিছই ঘটবার আশা ছিল না। সম্মুখে প্রায় ৮০

গল পর্যান্ত কাঁকা জমির মাঝে তএকটি গাছের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছিল, সে যেন ঠিক স্থাডার মাথার অর্ক ফলার মত, এদিকে ওদিকে থোঁচ খোঁচ শুরোবের কুঁচির মত খাড়া খাড়া ত্রএকটি গাছ, সমস্ত মাঠটির অমুর্ববিরতা, चारता रयन চোখে আঙ্গল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। नদীর বাঁক ধরে হাভির সারি ক্রেমে অগ্রসর হচ্ছিল, অল্ল কালের মধ্যে বাঘের সান্নিধ্য যতই নিকটতর হতে লাগল, চারিদিকে উত্তেমনার আভাষ তডই দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হল। হাতীর হস্কার, শুগু আফালন, প্রহরী জমাদারের ভঙ্গী হতেই বোঝা গেল যে বাঘ নির্দ্দিন্ট পথে আসছে না. কিন্তু হাতির সারির মধ্যে যে স্থানটি সব চেয়ে নিরাপদ সেইখান দিয়ে পলায়নের স্থাগে খুঁজছে। হাতিগুলি যেমন দৃঢ় ভাবে শ্রেণীবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সহজে সেখান হতে প্রলায়নের স্থযোগ পাওয়া কঠিন। আমার সম্মুখের ঘাসবন ঈষৎ নড়ে উঠতেই, আমার সমস্ত শরীর যেন সভর্ক হয়ে উঠল, আমি রুদ্ধনিখাদে একাগ্র দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করে রইলাম। ছুএক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য স্থন্দর শার্দ্ধল রাজের উত্তমাঙ্গ আমার দৃষ্টিগোচর হল। তথন সে দূরে, অনেক দূরে, সম্মুখের খোলা মাঠ দিয়ে সে যে আরো কাছে এগিয়ে আসবে, ভার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমার দৃষ্টি, মৃষ্টি, মন্তিক সবই ঠিক ছিল---৪৬৫ নং গুলি ছুটে গেল, ব্যাস্ত রাজ কোথায় ? কোথায় অদৃশ্য হলেন ? না অদুশ্য হন নি। বিরল তৃণরাজির মধ্যহতে দেখতে পেলাম, তিনি ধরাশঘা গ্রহণ করেছেন, বিশাল শরীর নিষ্পান্দ, জীবনের চিহ্ন মাত্র মেই। মাহুতকে হুকুম দিলাম "বাঢ়াও" ডান চোখেব উপর একটি সামান্ত ক্ষত চিহু, নাক দিয়ে মস্তিষ্ক মিশ্রিত বক্তধারা বয়ে আসছে, শরীর পাথরের মত নিশ্চল, অসাত। ক্রমখ---

# "আনন্দ মঠ"।

---:

'বন্দেমাতরং' গানটিই হচ্ছে "আনন্দ মঠ"-এর মূল কথা, এমন কি এ উপন্থাসের চেয়ে গানটির মূল্য অনেক বেশি এই মত নাকি স্বয়ং বঙ্কিম প্রকাশ করেছেন, এমনি একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটা সত্য কিনা জানিনে কিন্তু এর মধ্যে যে সমালোচনাটুকু প্রচ্ছন্ন আছে. সেটা যে খুব সত্য সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। **আনন্দমঠের** বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লিখেছিলেন, "বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরে**জে**রা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল"। কিন্তু আসলে তা প্রকৃত নয়। স্ত্রীলোক সকল সময়েই স্বামীর সহায় কিনা অথবা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্য ভগবানের ইচ্ছাতেই স্থাপিত কিনা এ সব কথা বোঝাবার জন্ম উপন্যাস লেখবার দরকার ছিল না। এ সব সত্য প্রমাণ করবার জন্ম অপেক্ষাকৃত সহজ বিস্তর অন্য উপায় ছিল। আশা করি এ কথা বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিম "আমন্দমঠে" কিছুই বোঝাতে চেম্টা করেন নি, তাঁর মনে যে গভীর দেশভক্তি ছিল তাই তিনি আর্টের মধ্য দিয়া প্রকাশ করবার চেফা পেয়েছেন।

বৃদ্ধিমের সকল উপক্রাসের মধ্যে আনন্দমঠ যে অধিকাংশ পাঠকের

এত ভাল লাগে তার কারণ আনন্দমঠে মাতৃবন্দনার যে স্থরটি বেজে উঠেছে, সকলের মনেই তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। বস্তুত আনন্দমঠ আমাদের জাতীয় ইতিহাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে— তাই বিষ্কিমের অন্য উপন্যাস আলোচনা করতে আমরা যদি বা সাহস পাই—আনন্দমঠের সমালোচনা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অথচ এ কথা যেন ভুলে না যাই যে, দেশকে ভক্তি করে যদি দেশের সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা না করি তবে তাতে দেশেরই ক্ষতি হবে।

## ( 2 )

আনন্দমঠ আমাদের মনকে আকর্ষণ করে এ কথা সত্য, কিন্তু দেখতে হবে কোন্ গুণে আকর্ষণ করে। কেবল দেশের কথা আছে বলেই আমাদের ভাল লাগে, না দেশ-সেবার একটা মহৎ আদর্শ, দেশভক্তের একটা সর্ববত্যাগী বলিষ্ঠ স্বরূপ আর্টে ফুটে উঠেছে বলেই ভাল লাগে। দেশের কথা থাকলেই যাদের কাব্য বা উপস্থাস ভাল লাগে আমি তাঁদের দেশভক্তির প্রশংসা করি; কিন্তু অতি বিনীত ভাবে বলতে চাই যে, এই সব শ্রান্ধের লোক যদি সাহিত্য-আলোচনা ছেড়ে ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিতেন তবে যে-দেশকে তাঁরা এত ভালবাসেন সেই দেশের অনেক মঙ্গল হত। খুব সম্ভব তাঁদের মতে কংগ্রেসের বক্তৃতার চেয়ে উঁচু সাহিত্য পৃথিবীতে তুর্লভ। ইতিহাস গড়তে সাহায্য করলেই অথবা দেশভক্তি থাকলেই যে উপস্থাস বা কাব্য আর্ট হিসাধে বড় হবে না এ কথা সকলেরই জানা উচিত। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ইতিহাসে Uncle

Tom's Cabin-এর স্থান থুব উচ্চে: কিন্তু তাই বলে আট হিসাবে ও-বই বড নয়। "La Marseillese" ইতিহাসে বে স্থান অধিকার করেছে, কোন দেশের ইতিহাসে কোন গান তা করে নি। কিন্ত তাই বলে "La Marseillese" যে কবিতা বলে গণ্য হয় নি সে কথা সকলেই জানেন। আমাদের দেশেও এরূপ দফীন্তের অভাব নেই। "ভারত ভিক্ষা"তে ও "ভারত সঙ্গীতে" যতই দেশভক্তি থাক না কেন. আর্ট হিসাবে ও-চুই-ই অতি খেলো. একটি হচ্ছে বড়ো স্ত্রীলোকের অনাবশ্যক নাকে চোখে অশ্রু বর্ষণ-অন্যটি যাত্রাদলের বীরপুরুষের ছঙ্কার-উভয়ই হাস্তজনক। আর্টে ও সাহিত্যে শিল্পীর কেবল উদার ভাব বা মহৎ সংকল্প থাকলেই চলে না, তার উপযক্ত প্রকাশ চাই। এই প্রকাশের সফলতার উপরই আর্টের সফলতা নির্ভর করে। সাহিত্যের সমালোচনা কালে এ কথা আমরা যেন ভলে না যাই যে, ওজঃগুণ সাহিত্যের একমাত্র গুণ নয়, এমন কি সর্ববেশ্রেষ্ঠ গুণও নয়। রামায় যেমন ঝাল, সাহিত্যে তেমনই ওজ:গুণ অক্ষমতা ঢাকবার উপায়। বিশেষত, বাঙলা সাহিত্যে সাধারণত আমরা যে ওল:গুণে মুগ্ধ হই সে হচ্ছে বকুতার ওল:গুণ-চরিত্রের নয়।

( 9 )

উনবিংশ শতাব্দীর যে সময়ে বঙ্কিম আনন্দমঠ লিখেছিলেন, সে সময়টা ছিল আমাদের পক্ষে আশা ও উদ্দীপনার যুগ। তখন টাটুকা Byron-এর কবিতা পড়ে ও Burke-এর বস্তুতা পড়ে

चामारमञ्ज शक्त करन महज नग्न. चनिर्वाश हरत्र উঠिছिन। আমাদের তথনকার সাহিত্য এই অসংযত ভাবোচ্ছাসে পরিপূর্ণ। অথচ এই সব উচ্ছাসের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না। তথনকার কাব্য-আলোচনা করলে এটা দেখা যায় বে. সকল উচ্ছাসের চেয়ে বীরত্বের উচ্ছাসটাই আমাদের সহজে আসত। আমাদের কবিরা উকীলই হউন বা হাকিমই থাকুন, যুদ্ধের প্রতি ठाँदित मरनत এक रे शांखाविक रान हिल। मारेटकल लिथरनन "মেঘনাদ বধ", হেমবাবু "বৃত্রসংহার", নবীনবাবু "পলাশীর যুদ্ধ"। বিদেশী কবিতা ও উপকাস পড়ে আমাদের মনে যে ভীষণ বীরত্বের উদ্রেক হয়েছিল, কাব্যে ও সাহিত্যে সেটা প্রকাশ না করে গাকবার উপায় ছিল না। এই Sentimentality-র যুগে আনন্দমঠের স্প্রি। বন্ধিমের প্রভিভাও এই Sentimentality-কে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। আনন্দ-মঠের যা কিছু দোষ তার মূলে এই যুগের উল্লিখিত ভাবাতিশয্য। বিষরকে. চন্দ্রশেখরে, কপালকুগুলায়, কুফ্তকান্তের উইলে—বদ্বিমের লোকচবিত্রের অভিজ্ঞতা, তাঁর গল্প বলার অসাধারণ ভঙ্গী, এই ভাবাতিশয্য তেমন করে প্রকাশ হ'তে দেয় নি। কিন্তু আনন্দমঠের আখ্যায়িকা আমাদের সাহিত্যে এবং ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে নৃতন। বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি মামুষের চরিত্র ও তার স্বাভাবিক পরি-ণতির ইতিহাস, কিন্তু আনন্দমঠে তিনি যে সকল চরিত্রের অবভারণা করেছেন সে সকল সম্পূর্ণ তাঁর কল্পনাপ্রসূত, এখানে জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই তাঁকে এতটুকু সাহায্যও করে নি। আনন্দমঠ যে মহাবনের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই মহাবনের মধ্যে প্রার্থনা দিয়ে যে গল্প আরম্ভ হ'ল, আমার মনে হয় সেটা মোটেই প্রক্রিপ্ত

নর, এর পিছনে এই সত্য আছে যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে আনন্দ-মঠের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আনন্দমঠ স্বপ্নের মত স্ক্রুর হতে গারে, কিন্তু স্বপ্নের মত অশরীরি, অতএব আর্ট হিসাবে সার্থক নয়।

#### (8)

আনন্দমঠ বছিমের হাতে কঠিন নির্মাম হওয়া উচিত ছিল—বছিমের হাতে এই জন্ম বলছি যে, বছিমের প্রতিভাতে যে কেবল
ব্রাহ্মণস্থলভ শুচিতা ছিল তা নয়, ব্রাহ্মণস্থলভ Austerity-ও
ছিল। কিন্তু আনন্দমঠ Austere হয় নি। কুক্ষণে সত্যানন্দ
প্রভু এত যত্ন করে "গীতগোবিন্দা" পড়েছিলেন। হয়ত যদি তেমনি
বত্ন করে বেদ-ব্রাহ্মণ পড়তেন তাহ'লে আনন্দমঠ এতটা সৌখীন
হ'ত না।

১১৭৬ সালের তুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কথা দিয়ে আনন্দর্মঠ আরম্ভ হ'ল। পদচিক্ন গ্রামের যে বর্ণনা আমরা পেলুম তা ভয়কর। প্রথব রোদ, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা নির্ম্কন, বড় বড় বাড়ীগুলোতে জনমানব নেই। এই জনহীন নিস্তব্ধ পরিভ্যক্ত গ্রামের মধ্যে প্রকাণ্ড শৃত্য বাড়ীতে মহেন্দ্র ও কল্যাণী। তারপর মহেন্দ্র ও কল্যাণীর পদচিক্র পরিভ্যাগ—ডাকাভের হাতে পড়া—সেই ডাকাভের "চেহারা অভিশয় শুক্ক, শীর্ণ, অভিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ" তাদের "অফিচর্ম্মনিশিষ্ট অতি দীর্ঘ শুক্ক হস্তের শুক্ক অঙ্গুলি"। আসম বিপ্লবের রুদ্রে হুই চুভিক্ষের বর্ণনায় বেশ বেক্সে উঠেছে। কিন্তু এ শুর শেষ পর্যান্ত রক্ষা হয় নি। আমরা ভেবেছিলুম দিপ্দিগন্ত অক্ষকার করে, পৃথিবীকে ছিল্ল ভিন্ন করে, বক্সপর্জনে ভক্রা ভালিক্তে—প্রশারের

দেবতা আসবেন। তাঁর অসির আভায় বিচ্যুৎ চমকাবে, তাঁর রণের চাকায় লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ নর-নারীর জীবন-প্রাণ পিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ঝড় এল না, এল জ্যোৎসা রাত্রি, এল গেরুয়া বসন, গান, হাসি, রসিকতা।

আনন্দমঠের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যান্ত একটা দুর্বলেতা, একটা সহজ সকলতার ভাব দেখা যায়। তাতেই সত্যানন্দ হ'তে গোবৰ্দ্ধন পর্যান্ত কারো মধ্যে তপশ্চর্যার প্রখর তেজ দেখি নে. কোথায় সেই দাঁতে দাঁতে গাপা দৃঢ প্রতিজ্ঞা—কোখায় বার বার পরাব্দয়েও আটল ধৈৰ্যা। সন্ধানের। সন্ধাসী চিলেন বটে কিন্তু তপস্থী চিলেন না। বস্তুত কঠোর তপস্যার কোন প্রয়োজনই ছিল না। শক্তির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তাহা কঠিন—তার ফলেরও কোন নিশ্চয়তা নেই. তাই সে বিদ্রোহের সঙ্গে গান রসিকভার কোন সম্পর্ক থাকা স্বতই অসম্ভব বলে মনে হয়। বঙ্কিম সম্মান-বিদ্রোহের বিপক্ষ মুসলমান-রাজশক্তি বা ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যবল কাউকেও वर्षके भवाक्तमभानी ना कवार्क, मस्तानपत्र প्रयास्त्र माधार्व यथार्थ বিক্রম প্রকাশ পায় নি। প্রায় সকল যুদ্ধে অতি সহকেই মুসলমানেরা হেরেছে। সন্তানেরা কোন গ্রামে উপস্থিত হওয়ামাত্র মুসলমানেরা হিন্দু হয়েছে। সন্তানদের নেতারা কোন দিন মুসলমানের হাতে তেমন করে পড়েন নি. পড়লেও এমন কি জেলে বন্ধ থাকলেও. অতি সহজে সম্মানেরা তাঁদের উদ্ধার কবেছে। যে অভাচার সম্মান-বিদ্রোহের কারণ এবং যে অরাজকতার উপর সন্মানত্রতের সার্থকতা নির্ভর করেছিল তার ছবি অ মরা পাই নে। অথচ এটাই হচ্ছে এ बहेरबाब background. यन कारना background-धात छेगात नारक न মত লাল রং-এ অগ্নিকাণ্ডের ছবি আঁকা উচিত ছিল; কিন্তু আকাশের কালো রং ফিঁকে হওয়াতে আগুনের রং লাল না হয়ে সুখস্বপ্নের মত গোলাপী হয়েছে। বিপক্ষেরা তুর্বল হওয়াতে সন্তানেরাও তুর্বল হয়ে পড়েছে। সর্বাঙ্গে রাম নাম ছাপ দিয়ে, কপালে তিলক কেটে অতিকায়কে যে কবি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন, তিনি যে কেবল অতিকায়কে কাপুরুষ করলেন তা নয়, পাঠকদের মনে রামের বারত্বের প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দিলেন।

### ( ( )

আনন্দমঠের তু'শ'পাতার মধ্যে প্রায় তিন চার বার যুদ্ধের কথা আছে। সন্তানেরা বেশির ভাগ সময়ে গান করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, মহেন্দ্রের ন্ত্রী কন্তার উদ্ধার সাধন করেছেন। এই সকল যুদ্ধের পিছনে যে কোন রাজ্য স্থাপনের বা রাজধানী অধিকারের লক্ষ্য ছিল, তা মনে হয় না, তবু আনন্দমঠে যদি কিছু action থাকে তবে এই যুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠ করলে দেখা যায় যে এ action-ও অতি মৃত্যু। পূর্বেই বলেছি যুদ্ধের দিকে বাঙালী লেখকদের একটা স্বাভাবিক বোঁক আছে; কিন্তু তুঃখের বিষয় এ পর্যান্ত কোন বাঙালী লেখক যুদ্ধ-বর্ণনায় সকল হন নি। তবে মাইকেলের মেঘনাদ বধে কিন্তা হেমবাবুর বৃত্রসংহারে যে যুদ্ধ-বর্ণনা আছে সে হচ্ছে ধন্মুর্বানের যুদ্ধ। সে যুদ্ধ দীর্ঘ ছন্দে দীর্ঘকাল ধরে পুজ্ফামুপুজ্ফারণে বর্ণনা করলে বিশেষ দোষ ধরা যায় না। রাম কি বাণ ছাড়লেন তারপর রাবণ কি করলেন— মহাকাব্যে সর্গের পর সর্গ এরূপ বর্ণনা দেওয়ার বিধি আছে। কিন্তু কামান গোলার মুদ্ধ যদি কেউ সেইক্ষপ গর্মীর

**অচল ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে বর্ণনা করেন তবে সেটা সম্হ করা কঠিন** ছয়ে ওঠে। নবীনবাবুর পলাশী যুদ্ধের বর্ণনায় "আবার আবার সেই कामान शर्कन" अथवा नवाव रिमरणत युषा एइएए भलाग्ररनत विकृष्ट যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে মোহনলালের দীর্ঘ বক্ততা "May be magnificent but it is not war"—চমৎকার হতে পারে কিন্তু যুদ্ধ নয়। বৃদ্ধিও বে যুদ্ধ-বর্ণনায় সফল হন নি, তার প্রধান কারণ, তিনি যুদ্ধের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকের বক্তভার উল্লেখ করেছেন। একটি মাত্র দৃষ্টাস্ত দিয়ে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে চেফা করব। এক যুদ্ধে সমস্ত সৈন্য রক্ষার নিমিত্ত ভবানন্দকে কুড়িজন মাত্র সৈন্য নিয়ে পুল রক্ষা করতে হয়েছিল। বৃদ্ধিন লিখেছেন, "একা ভবানন্দ কুড়িজন সম্ভানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন: কিন্তু ধ্বনসেনা জলোচ্ছাসোথিত তরঙ্গের ভায়। তরজের উপর তরঙ্গ—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ভবানন্দকে সংবেপ্লিড, উৎপীড়িড, নিমগ্রের স্থায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অঙ্কেয়, নির্ভীক, কামা-নের শব্দে শব্দে কভই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, যবন বাজা-পীডিত তরঙ্গাভিঘাতের স্থায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল —কিন্তু কুড়িজন সন্তান তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। ভাহারা মরিয়াও মরে না-ধবন পুলে ঢুকিতে পায় না"। কুড়িজন লোক নিয়ে এই যে rearguard action, এ যে কি strain তা কল্লনা করা কঠিন নয়। এই সামাল সামাল ভাব-সন্থান-সেনাপতি-**एमत উएचग**—वर्गनाय একেবারেই প্রকাশ পায় नि. এমন কি বৃদ্ধিম এ ব্যাপারটাকে যেন অভ্যন্ত সহল করে ফেলেছেন। ভবানন্দ ভোপ ্দখল করে হাততালি দিয়ে বলছেন "বন্দেয়াতরং,"---আবার বলছেন,

"জীবানন্দ এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি"।
যুদ্ধক্ষেত্রেও রসিকতা চলছে। যুদ্ধে ভবানন্দ প্রাণ দিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ধীরানন্দের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যুদ্ধ করছিলেন।
আসল কথা সত্যানন্দ যে তাঁকে সর্ববিদ্যঃকরণে ক্ষমা করে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির আশীর্বাদ করেছিলেন সেটা মৃত্যুর পূর্বে ভবানন্দকে না
জানালে তাঁর প্রতি যে নিষ্ঠুরতা দেখান হত বহিম তাতে প্রস্তুত
ছিলেন না।

এই বিদ্রোহ অথবা যুদ্ধ যে বিশেষ ভয়কর নয় তার প্রমাণ এই যে, বইয়ের শেষে দেখা গেল যে সন্তানদের প্রায় সকল নেতাই জীবিত রইলেন এবং সত্যানন্দের তিরোধানের পর যখন সন্তান-দল ভেঙ্গে গেল তখন খুব সন্তবত সকলেই স্থবোধ ছেলের স্থায় ঘরে ফিরে চাক্রীর চেন্টা করলেন। মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর মিলন হল, তাঁরা পদচিছে ফিরে গেলেন। জীবানন্দ মরে ছিলেন, তাঁকে বাঁচান হ'ল, না হলে শুভ মিলন হয় না,—তিনি ও শান্তি হিমালয়ে গেলেন। ধীরানন্দ জ্ঞানানন্দের মৃত্যুর কোন কথাই নেই, অতএব বোধ করি তাঁরাও বেঁচে রইলেন। এক ভবানন্দের মৃত্যু হ'ল—তবে তাঁর স্ত্রী-পুত্র নেই স্থতরাং বিশেষ ক্ষতি হ'ল না।

( 😺 )

আনন্দ মঠের সঙ্গে যখনই আমাদের প্রথম পরিচর হল—তখনই তা Complete. হাজার হাজার লোক সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, অন্ত্রশন্ত্রও সংগ্রাহ করা হয়েছে—কামান সন্থন্ধে যে টুকু ক্রটি ছিল, অতি সহজেই মহেন্দ্রকে দীক্ষিত করে সে অস্থবিধাও আর রইল না। এখন

বৃদ্ধ আরম্ভ করলেই জয়লাভ নিশ্চিত। এই সম্পর্ণতার পিছনে কত বছরের নিক্ষলপ্রয়াস, কত অত্যাচার, কত অবিচার ছিল বাস্কম তার আভাষও দেন নি. অথচ এই লকাধিক সাধারণ সন্তান-যার৷ যুদ্ধ करत्राष्ट्र. लुढे करत्राष्ट्र. विक्रिय यात्मत्र शतिष्ठग्रं एतम् नि. तम नव ल्लाक বর্ত্তমানের কোন তুঃসহ অত্যাচারের ফলে বা ভবিষ্যতের কোন মহিমান্বিত আদর্শের আকর্ষণে নিজের চির দিনকার ঘরকলা. পুরুষামু-গত সংস্কার ত্যাগ করে প্রলয়ের আহ্বানে ছটে এসেছিল—প্রাণ দিতে। কোখায় ছিল পণ্ডিতের টোলে জীবানন্দ আর শান্তি, কোণায় ছিল প্রাসাদে মহেন্দ্র আর কল্যাণী, কোথায় ছিল ভবানন্দ, কত দিধা কত চিন্তার পর তাঁরা সত্যানন্দের পাশে এসে দাঁডিয়েছিলেন—তা আমরা খানি নে, কিন্তু একথা সত্য যে আনন্দ মঠের ঈষৎ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণু জগদ্ধাত্রী কালী ও চুর্গামূর্ত্তির সামনে সত্যানন্দের রূপক বক্তভার ঘারা এ সকল সম্পাদিত হয় নি। এক মহেন্দ্রের দীকা লওরার ইতিহাস আমরা পাই তাও অতি বিচিত্র। আজন্ম ঐশর্ষো প্রতিপালিত অতি সাধারণ লোক মহেন্দ্র, বেশি ইতস্তত না করে হঠাৎ দীক্ষা নিতে স্বীকার করলে। বাধা ছিল কল্যাণী, অন্য কোন স্বাভাবিক কারণের অভাবে এক স্বপ্ন দেখিয়ে কল্যাণীকে বিষ খাওয়ান হ'ল, মহেন্দের দীকার পথ নিজণ্টক হ'ল।

## (9)

সস্তানদের মধ্যে আমরা যাদের পরিচয় পাই সে হচ্ছে সভ্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও মহেন্দ্র, সমস্ত বইতে এঁরাই হচ্ছেন প্রধান পুরুষচরিত্র এবং সস্তানদের মধ্যে এরাঁই হচ্ছেন

সেনাপতি। যুদ্ধের সময়ে সব চেয়ে বেশি তরওয়াল ঘোরান এবং যুদ্ধান্তে বক্ততা দেওয়া আর সারং বাজিয়ে গান গাওয়া ভিন্ন এঁরা এমন কোন কাজই করেন নি, যাতে করে তাঁরা সেনাপতি হতে পারেন। সেনাপতির অপেকা নভেলের নায়কত্ব এঁদের ভাল মানাত। সত্যানন্দ ও জীবানন্দ চমৎকার গাইতে পারতেন, ভবানন্দ দেখতে অতি স্থন্দর ছিলেন, বঙ্কিম তাঁর "ভ্রমরকুষ্ণ গুল্ফশাশ্রু শোভিত স্থানর মুখমগুলের" বর্ণনা দিয়েছেন, ভবানন্দও গাইতে পারতেন। মহেন্দ্র জমীদারের ছেলে, সেও বেশ গাইতে জানত, ধীরানন্দ বা জ্ঞানা-নদের এ সব গুণের কোন উল্লেখ নেই, তবে তাঁরা বড় দরের নেতা ছিলেন না। বঙ্কিম এঁদের এত স্থকুমার করে স্প্রি করেছেন যে, মনে হয় যুদ্ধের মত দারুন নিষ্ঠ র ব্যাপারে এই সব সেনাপতিদের স্তব্দর গেরুয়া বসনে কাদা লাগতে পারে। এঁরা যুদ্ধ করেছিলেন বটে কিন্তু "নৃতন বসস্তের নৃতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে" যুদ্ধ করেছিলেন —এঁদের সৈহাদের অস্ত্রের ঝঞ্জনাও "ললিত তালধ্বনি সম্বলিত" ছিল। এই সব কবি-যোদ্ধারা যে যুদ্ধ জয় করতে পেরেছিলেন তার-কারণ টমাস, হে প্রভৃতি ইংরেজ-সেনাপতিরা এঁদের চেয়েও অকর্ম্বণ্য ছিল। অনেক সময়ে মনে হয় সম্ভান-সেনাপতিরা এ ব্রত গ্রহণ না করে 'চির কুমার সভার' খাতায় নাম লেখালে—ঢের বেশি স্বাভা-বিক হত। নায়িকাদের মধ্যে দেখতে পাই শান্তি স্থন্দরী, বিচুষী: সত্যানন্দ জীবানন্দের তুল্য বলিষ্ঠ ছিলেন—সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ অধি-কার, কারণ তিনি যে গান গাইতে পারতেন তা নয়, তবে "রাগ-তাল-লয় সম্পূর্ণ করে গীতগোবিন্দ গাইতে পারতেন। কল্যাণীও স্থন্দরী— ভিনিও যে অৱ স্বল্প গাইতে না জানতেন তা নয়. কারণ বিষ খেয়ে মৃত্যুর পূর্বেই "অপ্সরোনিন্দিত কঠে" মোহভরে ডাকিতে লাগলেন
—হরেমুরারে মধুকৈটভারে। তিনি শাস্তির মত সর্বাশাস্ত্র পাঠ করেন
নি, তবে নানা রকম গুরুতর কাজ সত্বেও সন্তানদের নেতাদের কল্যাশীর বিদ্যা শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁকে ব্যাকরণ, অভিধান
এবং গীতা পড়ান হত। বন্ধিম সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থাতেও
স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করেছিলেন। বোধ করি
তিনিও বিশাস করতেন যে, যুদ্ধই কর আর যাই কর না কেন
"না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা"।

#### ( b )

সত্যানন্দকে দল থেকে একটু আলগা রেখে, একটু উচুঁতে দাঁড় করান বোধ হয় বিজ্ঞান ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অনেক সময়ে সে উচ্চতা রক্ষা হয় নি। নবীনানন্দ বেশে শাস্তি যথন দীক্ষা গ্রহণ করল তখন সত্যানন্দ তার ছল্ম বেশ ধরতে পারেন নি—যদিও পরে বলেছিলেন, "যদি এমন নির্ব্বোধই হইভাম, তবে কি এ কাল্ফে ছাত দিতাম"। তার পর জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ যে ধমুকে গুণ চড়াতে পারতেন, শাস্তি যখন সে ধমুকে গুণ দিল, তখন স্ত্যানন্দ যে কেবল বিশ্মিত হয়েছিলেন তা নয়, ভীতও হয়েছিলেন দাড়ির প্রাচুর্ব্যে শাস্তির প্রকৃত পরিচয় যখন প্রকাশ পেল তখন তার সঙ্গে তর্ক বিতর্কে সত্যানন্দ যেন খেলো হয়ে পড়লেন। আর একবার জীবানন্দের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তিনি শাস্তিকে বলেছিলেন, "মা দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেরাদা টানিয়াছি, ভূমি আমার জপেন্দা জ্ঞানী, ইহার উপায় ভূমি কর, জীবানন্দকে বলিও না বে,

আমি সকল জানি। তোমার 'প্রলোভনে' তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যোন্ধার হইতে পারে"। হ'তে পারে কার্য্যোদ্ধারের উপায় এই, কিন্তু এ गर कोमल मजानत्मत मूर्य मानाग्र नि। ममन्ड मन्डान-मन्ध्रानात्र ষাঁকে অবতারের মত ভক্তি করত, হিমালয়ের গুহায়, আ<del>নন্</del>দ-কাননে ভারতের ভাগা-বিধাতা যাঁকে সন্মানত্রতে ব্রতী করেছিলেন. তাঁর সামান্য কথা আদেশ বলে মান্য হওয়া উচিত ছিল। শাস্তির সঙ্গে বাদামুবাদে এ সব অমুনয় বিনয় তাঁকে মোটেই শোভা পায় নি। এতে মনে হয় যে অন্তরে যে প্রেরণা, যে মহত্ব থাকলে মুখের কথা দৈববাণী হয়ে ওঠে, সত্যানন্দের তা ছিল না। মাঝে মাঝে বঙ্কিম সত্যানক্ষকে অলোকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলে দাঁড করিয়েছেন। আবার পাছে বইর বাস্তবতা নম্ট হয় তাই অলৌকিকতা বাদ দিয়ে কৌশলে ঘটনাটা পরিকার করবার চেষ্টা करत्रह्म । ज्यानम य कलागीरक विवाहत्र প্রস্তাব করেছিল, এ कथा मजानम कानए भारतन : कि करत स्वानिहालन स्मित्री विक्रम প্রথমটা বলেন নি। অন্ধকার রাত্রে বনমধ্যে ভবানন্দ যখন প্রার্থনা করেছিলেন যে. ধর্ম্মে যেন তাঁর মতি থাকে তখন অদৃশ্য সত্যানন্দ आमीर्वराप करत्रिहालन। एन नमारा मान इ'ल एवन नजानन आली-কিক ক্ষমতার দ্বারা ভবানন্দের মনের অবস্থা জানতে পেরেছিলেন। তার পর জানা গেল যে, যে সময়ে ভবানন্দ কল্যাণীকে ও-সকল কথা বলেছিলেন তখন সত্যানন্দ কল্যাণীকে গীতা পড়াচ্ছিলেন। সম্ভবত ভবানন বাওয়াতে পাশের ঘরে লুকিয়ে কথাটা শুনেছিলেন। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন ভবানন্দের প্রার্থনার উত্তরে

অদৃশ্য সত্যানন্দ 'অতি মধুর অথচ গম্ভীর মর্ম্মভেদী কণ্ঠে' তাঁকে আখাস দিয়েছিলেন, তখন হঠাৎ বনমধ্যে সত্যানন্দের কথা শুনে ভবা-নন্দের রোমাঞ্চ হয়েছিল এবং সত্যানন্দকে অনেক ডেকেছিলেন কিন্তু স্ত্যানন্দ কোনো জ্বাব দেন নি। যদি স্ত্যানন্দের কোন অলোকিক ক্ষমতা নাই থাকে তবে এ সকল sensationalism-এর দরকার ছিল না—লুকিয়ে কথা শোনাতে, স্বস্বাভাবিক বায়গায় অপ্রভ্যাশিত ভাবে **জদৃশ্য থেকে হঠাৎ কথার জবাব দেওয়াতে যেন মনে হয় সত্যানন্দ** ব্দলৌকিক ক্ষমতার ভাণ করছিলেন। এই সকল clap trap সত্যা-**নন্দকে আরও হী**ন করেছে। এই **প্রসঙ্গে** মনে হয়, সত্যা**নন্দ প্রভুর কি** কাল ছিল না-তীর্থপর্যাটনের কথাটা না হয় মেনেই নিলাম, কারণ তাঁর অস্ম উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল যখন অনিশ্চিত, বহু বাধা বিপদের মধ্য দিয়ে তবে হয়ত দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা যাবে, হয়ত চেফী সফল হবে না, এমনি সময়ে বিদ্রোহীদের নেতাকে কল্যাণীর বিদ্যা শিক্ষার প্রতি এত মনোযোগ না দিলেও ক্ষতি ছিল না। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, তীর্থপর্যাটন থেকে ফিরে এসে প্রথমেই সত্যানন্দকে দেখা গেল গোরী দেবীর বাডীতে কল্যাণীকে পড়াতে ব্যস্ত। সত্যানন্দ ज्यन आमन्त्रमर्था यांन नि । कलागीत घरत ज्यानस्मत माक्ना रह. তাও তিনি করলেন না— বোধ হয় ভবানন্দ কি করে তাই দেখবার জন্মে। তা ছাডা কল্যাণীর গীতাপাঠ না থাকলেও মহেন্দ্র-কল্যাণীর দাম্পতা জীবনে বিশেষ গোলযোগ হবার ত কোন সম্রাবনা ছিল না---হয়ত বা কল্যাণী বেশি শাস্ত্র পাঠ করলেই গোলযোগ হত, কারণ মহেন্দ্র বেচারাকে আমরা যতদূর জানি সে শাস্ত্র টাস্ত্র কিছুই জানত না। দীক্ষার পূর্বের মহেন্দ্রকে প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বোঝাতে সভ্যা- নন্দ প্রভুর অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। যা হোক, কল্যাণী তথন
স্বামী-কন্মার কোনো খোঁজ না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ। বিষ্কিম
আধ পাতা ভ'রে সে বিষণ্ণতার বর্ণনা দিয়েছেন। এমন অবস্থার গীতার
নির্লিপ্ততা শিক্ষা কল্যাণীর পক্ষে দরকার ছিল সন্দেহ নেই, তবে গীতাপাঠের মত মনের অবস্থা তথন তার ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে গল্পের ধারা ঝরণার মত চালিয়ে নিতে যে বিষ্কিমের
ভুল্য লেখক বঙ্গসাহিত্যে নেই, সেই বিষ্কিম আনন্দমঠে এমন সকল অসম্ভব
ঘটনা ঘটিয়েও গল্পের ধারা রক্ষা করতে পারেন নি। খ্ব সম্ভবত সত্যানন্দের নানাবিধ প্রবিলতা বিষ্কিম বুঝেছিলেন এবং সেই কারণেই আবার
এক চিকিৎসককে এনে এবং সন্তানত্রতের আরম্ভটাকে অলোকিক
রহস্যে আর্ত রেখে সমস্ত চেন্টাকে গোরব দিতে চেয়েছিলেন।

## ( & )

সস্তানদের নায়কদের মধ্যে কারো character-ই বেশ স্বাভাবিক হয় নি। তবে মহেন্দ্রের চরিত্র অন্যের চেয়ে ফুটেছে। নানা রকম ভন্তোচিত সংস্কারের মধ্যে আজন্ম পালিত মহেন্দ্র সন্তানদের হাতে পড়ে সন্তানধর্ম গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের বেশি বদল হল না। মহেন্দ্র সে রকম করে দলে মিশতে পারলেন না। জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি কাজেকর্ম্মে এমন কি নামে বেমন আনন্দ মঠের সঙ্গে জড়িত, মহেন্দ্র তেমন জড়িত হন নি। নীরব ভাল মানুষ মহেন্দ্রের মুখে বিজম কোন বীররসাত্মক বক্তৃতা দেন নি, এমন কি শেষ যুদ্ধে প্রথমে যখন সন্তানেরা পলায়ন করছিল এবং পরাজয় যখন অনিবার্য্য বলে মনে হয়েছিল, তথন জীবানন্দ্র মহেন্দ্রক

বলেছিলেন "এস এইখানে মরি"। মহেন্দ্র বলেছিলেন "মরিলে যদি রণ-ष्पग्न হইত তবে মরিতাম। রুণা মু ে বীরের ধর্ম নহে"। অথচ অনাডম্বর ভাবে মহেন্দ্রই সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাল করে-ছিলেন। মহেদ্রের মত লোকেরা হয়ত বোঝে কম্ জীবানন্দ ভবানন্দের মত প্রতিভাশালী নয়, কিন্তু একবার বুঝলে এ শ্রেণীর लाकरमत्र मन (थरक मिक्ना मृत श्रा ना। कीवानम खवानम निक নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন কিন্তু মহেন্দ্র তা করেন নি। জীবানন্দ ভবানন্দ যা করেন খুব চটপট করেই করেন, মহেন্দ্রের কিন্তু দ্বিধার অস্ত ছিল না এবং সে বিধার পেছনে ছিল তাঁর সংস্কার ও শিক্ষা। মহেন্দ্রের সঙ্গে ভবানন্দের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। ভবানন্দ সিপাহীদের হাত হ'তে মহেন্দ্রকে উদ্ধার করেন, তার পর যখন সিপাহীদের সঙ্গে সন্তানদের যুদ্ধ বাধে, মহেন্দ্র সন্তানদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার উচ্ছোগ করছিলেন. এমন সময়ে তাঁর মনে হল যে সম্ভানেরা দস্তা। মহেন্দ্র জানতেন যে ডাকাতি করা অন্যায়, অমনি তিনি সরে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ সিপাহীরা যে তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা জ্ঞকামন্দই যে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন এ সব কথার চেয়ে নীতি-শিক্ষার "চুরি করা মহা পাপ" এই শিক্ষাই প্রবল হল। আর একবার কল্যাণীর সঙ্গে মিলনের পর পদচিহ্নে নিজের অন্তপুরে কল্যাণীর শর্নগৃহে নবীনানন্দ বেশে শাস্তিকে দেখে মহেন্দ্র অতিশয় বিশ্মিত ও क्रके श्राइटिलन. जात्रभत यथन कलागी निष्क नवीनानत्मत वाघहान খুলে দিতে লাগলেন তখন মহেন্দ্রের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা মুক্ষিল হল। নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করল—"কি গোঁসাই, সস্তানে সস্তানে অক্সািস"! মহেন্দ্র বললেন—"ভবানন্দ ঠাকুর কি অবিশাসী ছিলেন" ?

অর্থাৎ বিশাস টিশাসের কথা ছেড়ে দাও, আমি এসব পছন্দ করি त्न। नवीनानन्त किछाना कत्त्व, "कलागीत्क खिन्यान करत्न्त्र কোন হিসাবে" ? জীবানন্দ বা ভবানন্দ খুব সম্ভবত এ অবস্থায় পডলে. হয় সতাই বিশ্বাস করতেন, না হয় নবীনানন্দের গলা ধরে বাড়ী থেকে বের করে দিভেন, কিন্তু মহেন্দ্র ফস করে মিথা। কথা বলে বসলেন, "কই কিসে অবিশ্বাস করিলাম, কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছ কথা ছিল তাই আসিয়াছি"। আসলে মহেন্দ্র মহা বিপদে পডেছিলেন, তিনি বিরক্ত বোধ করেছিলেন কিন্তু ভাবলেন "বে কলাণী একদিন অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল, সে কি অপরাধিণী হইতে পারে" 
 আমার মনে হয় কল্যাণীর বিষ ভোক্তনটা মহেল নিছক চুঃখ হিসাবে গণ্য করেন নি. অবশ্য কল্যাণীর মৃত্যুতে তাঁর খুব আঘাত লেগেছিল সন্দেহ নেই, তবু মনে মনে এই জ্বন্থ একট আত্মপ্রসাদও অমুভব করেছিলেন যে, আমার স্ত্রীর মত পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী কার, যে আমার ব্রত-সেবার পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্ম এক মুহূর্ত্তে বিষ খেল, সে কি সোজা কথা। আর কারো স্ত্রী করুক দেখি। মহেন্দ্রের দূরবস্থা দেখে শাস্তি আত্মপরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিল, অবশেষে "সাহসে ভর করিয়া নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিল", শান্তির ছদ্মবেশ ধরা পড়ল। কিন্তু তবু নিস্তার নেই, নিজের স্ত্রীর সভীত্ব সম্বন্ধে অবশ্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিন্তু জীবানন্দ ঠাকুর কেন শান্তির সঙ্গে সহবাস করেন, এই ভেবে মহেন্দ্র ভারি বিষ হলেন। কল্যাণী শান্তির পরিচয় দিল, "মুহূর্ত জন্ম মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল ছইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বৃঝিল, *ব*লিল, 'হিনি ব্রন্মচারিণী"। যাহোক বাঁচা গেল, মহেন্দ্র এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন যে ভুলক্রেমেও সে কোন দিন গ্রুক্তরিত্র লোকের সঙ্গে মেশেন নি। যে সব লোক দিব্যি খেয়েদেয়ে দিনে ঘুমিয়ে পান চিবিয়ে জীবন কাটায় এবং নীতিপাঠের সকল নীতিগুলি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পালন করে' পরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারে, মহেন্দ্র সেই জাতের লোক। যে মহেন্দ্রের উচিত ছিল উকীল কি অধ্যাপক হওয়া, সেই মহেন্দ্র হঠাৎ এক দিন সন্তানত্রত গ্রহণ করলেম অধ্য বিদ্ধম তার কোন জবাবদিহি করা দরকার বোধ করেন নি। মহেন্দ্র একটা রক্তমাংসের মামুষ হয়ে উঠেছেন কিন্তু মনোযোগ দিলে মহেন্দ্র একটা ঘোরতর বীরপুরুষ বা মহাপুরুষ হয়ে উঠতেন এবং সেই পরিমাণে অস্বাভাবিক হতেন। আনন্দ মঠের মহাপুরুষদের গীতাপাঠ, হরিসংকীর্ত্রন, সুন্দর চেহারা এবং মাঝে মাঝে যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব ও বক্তৃতা পড়ে পড়ে মহেন্দ্রকে ভালই লাগে এ কথা স্বীকার করতে আমাদের লজ্জা নেই।

পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্র স্থিতিই যে বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত ছিলেন এ কথা সকলেই জানেন। এই নারীচরিত্র স্থিতিত বঙ্কিম আশ্চর্য্য সাহস দেখিয়ে ছিলেন। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে যখন স্ত্রীলোক অর্থে আমরা অবলা, সরলা, পতিব্রতা, পাঁচ ছেলের মা'র কথা ভাবতুম সেই যুগে ভ্রমর, শৈবলিনী, দেবীচোধুরাণী, কুন্দ, রোহিণী—এদের ছবি আঁকা যে কঠিন ছিল এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। বঙ্কিম মেয়েদের কেবল স্বাধীনা করেন নি, সবলাও করেছেন। শান্তিকে ঘোড়ায় চড়িয়ে, দেবী চৌধুরাণীকে ডাকাতের সর্দারি করিয়ে ক্ষান্ত হন নি, এমন কি দলনীকে দিয়ে তকিথাকে পদাঘাত

कतिरहाहन, मुगालिनीटक निरंत्र क्षेत्रीटकमटक श्राचां कतिरहाहन । কিন্ত নারীচরিত্রেও আনন্দমঠ অন্ত সকল উপস্থাস অপেকা হীন। ভ্রমর, শৈবলিনীর সঙ্গে শাস্তি ও কল্যাণীর তুলনাই হতে পারে না। কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমর কিম্বা চক্রশেখরে শৈবলিনী, রাজসিংছে চঞ্চলকুমারী-সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রের মত। তাদের বাদ দিয়ে ও-সকল वहे लिथारे रू भारत ना। यानसमूर्य कन्यानीत ज्ञान थव महीर्य-ভার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার প্রয়োজন নেই: কিন্তু শান্তি অনেকটা জায়গা অধিকার করেছে। জীবানন্দ, সত্যা<del>দন্দ</del> সকলেই তার কাছে মাথা হেঁট করেছেন অথচ এই বইতে তার প্রয়োজন ছিল না। তার সমস্ত লাফালাফি. ঘোড়ায় চড়া. সহধর্মিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্ততা নিয়েও সে একেবারে অনাবশাক। শান্তিকে বাদ দিলে আনন্দমঠের কোন অঙ্গহানি হ'ত না। জীবানন্দের সঙ্গে মিলে সে এমন কোনো কাজই করে নি যা আর যে-কোন সন্তান করতে পারত না। আসলে সর্ববশাস্ত্র পাঠ করা, কুন্তিগীর, নির্লিপ্তার একটা আদর্শই বন্ধিম স্থাষ্টি করতে চেয়েছিলেন। শাষ্টিতে তার আরম্ভ--দেবীচৌধুরাণীতে তার পরিণতি। প্রথম যখন তিনি তীক্ষ বৃদ্ধিমতী, প্রগলভা দ্রীলোক গড়েছিলেন তখন সে বেশ হয়েছিল কিন্ত যাই তাকে গীড়া পড়িয়ে, কুন্তি শিখিয়ে, ঘোড়ার উপর চড়ালেন তখনই সে কেবল ব্দবান্তব নয়, অস্বাভাবিকও হয়ে পডল।

আনন্দমঠের মূল কল্পনার মধ্যে যে, কেবল ভাবাতিশয় দেখা দিলেছে তা নয়—সনেক সময় ঘটনা ও বর্ণনার মধ্যে তা অভিনিক্ত প্রকাশ পেয়েছে। বিছমের অনেক বইতেই একটু থিয়েটারি চং দেখা বায়—বেমন কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে গুলি করবার পূর্বে গোবিন্দলালের বক্তৃতা। আনন্দমঠে কল্যাণীর বিষ পানের দৃশ্যটাও প্রায় বাঙলা থিরেটারের দৃশ্য হয়ে পড়েছে। কল্যাণী বিষ পাণ করে মহেন্দ্রের সঙ্গে dueb গাইতে আরম্ভ করলেন, ইতিমধ্যে সত্যা-নন্দ এসে উপস্থিত হলেন, তিনিও যোগ দিলেন। আমি বেশ কর্না করতে পারি বে ফেলের অন্তরালে ক্ল্যারিওনেট এবং বাঁয়া তবলা বাজতে লাগল এবং গানটা শেষ হবার পূর্বেই টেরিকাটা, লালগেঞ্জীর উপর মিহি পাঞ্জাবী-পরা দর্শক বাবুরা "এনকোর" "এনকোর" বলে চীৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু কিছু পরে যখন মহেন্দ্র গিয়ে হঠাৎ সত্যানন্দের কোলে বসল তখনকার দৃশ্যটা বাঙলা থিয়েটারের দর্শক মহাশ্ররাও সহ্য করবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে।

আনন্দমঠের শেষ হ'ল ট্রাজেডিতে—দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সকল বাধা যখন দূর হয়ে গেল তখনই বিসর্জনের বাজনা বাজল। ইতিপুর্বের আর একদিন বিদায়ের আহ্বান এসেছিল। সত্যানন্দ বলেছিলেন—"হে প্রভূ! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘীপুর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব"। সেই মাঘীপূর্ণিমায় আমার বখন আহ্বান এল তখন না মেনে উপায় ছিল না। যুদ্ধ জয়ের পর কাউকেও কিছু না বলে সত্যানন্দ আনন্দমঠে একা ফিরে এসে বিস্কুমন্দিরে ধ্যানে বসলেন, তার পরে সেই গস্তীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভু মূর্ত্তির সামনে ক্ষীণালোকে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে নিয়ে অস্তর্ধান হয়ে গেলেন। সেই নিস্তব্ধ পাষাণ মন্দিরে স্থিমিতালাকে বিষ্ণুর আছে মোহিনী মূর্ত্তির চোখ থেকে অশ্রুকণা ঝড়ে পড়েছিল কিনা কে জানে। সেই জনহীন, শব্দহীন, মহারণ্যের মধ্যে পড়ে রইল নিরানন্দ আনক্ষঠে পূজাবিহীন দেবতা, আর পড়ে

রইল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে**ট্রজ্যো**ৎস্নালোকিত আকাশের নীচে হাজার অধ্যাত অজ্ঞাত সন্তানের মৃত দেহ।

আনন্দমঠের দোবের কথাই আলোচনা করা গেল কিন্তু এ কথা বেন কেউ মনে না করেন বে, আমরা বিহুদের প্রতিভাকে হীন মনে করেছি। সত্যানন্দের প্রয়াসের বিপুলতা অক্টুট থাকুক—বিছমের প্রয়াসের বিপুলতা বাঙালীর কাছে অজ্ঞাত নয়। বিছমের প্রতিভাত কেবল আনন্দমঠ স্পষ্টি করে নি—চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষরক্ষের সঙ্গে আনন্দমঠ পড়লে সে প্রতিভার বিপুলতা বোঝা যায়। আনন্দ মঠের সমস্ত ক্রটি সম্বেও একথা আমরা ভুলতে পারব নাত বে, "ভারতভিক্ষা" ও "ভারত বিলাপের" দিনে বিছম মাতাকেই বন্দনা করেছিলেন এবং স্কুবর্ণনির্দ্মিত দশভুজা জ্যোতির্দ্মিরী দেখিয়ে বলেছিলেন—"এই মা, যা হইবেন। দশভুজা ক্যোতির্দ্মিরী, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শক্রবিমর্দ্দিত, পদাগ্রিত বীরকেশরী শক্রনিপীড়নে নিযুক্ত—দিগ্ডুজা নানা প্রহরণ ধারিণী শক্রবিমন্দিণী—বীরেক্রপৃষ্ঠবিহারিণী এস আমরা মাকে প্রণাম করি"।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

## উপকথা।

---;\*;----

মানুষ ছিল একদিন লভি নিকোধ, ভাই সে ভার পালের সন্ধিনী-টিকে রেখেছিল কুডদাসী ক'রে। ভার পায়ে সে বেঁধে দিয়েছিল লোহার শিকল—এমনি একটু লম্বা যে ঘরের কাজে সে এদিক ওদিক করতে পারে; কিন্তু বাইরে দোড়ে ছুটে না পালায়।

সন্দিনীটিও থাকড, ঠিক কুডদাসীর মতই।

তার মনের কথা কে জানে? মাসুষের কুটারখানি সে মেজে ঘসে ধুয়ে মুছে চকচকে বকবকে করে রাখত। উঠানে নিজ হাতে তুলসীগাছ গোড়ায় প্রতি সন্ধার থিয়ের প্রদীপ জালিয়ে সকল অমঙ্গলকে দূরে রাখবার প্রার্থনা জানাত। মাসুষের জ্বার আহার জুগিয়ে দিত, তৃঞার জল এনে দিত, পূজোর ফুল সাজিয়ে দিত। মাসুষ মনে মনে ভাবত, ওবে আমার জয়ে এত করে, তা আমি না হ'লে ওর চলে না বলে'।

মাসুবের মনের কথা জেনে বিধাতা মনে মনে হাসলেন। ডিনি মজা করবার জন্মে একদিন সজিনীটিকে ভার পাশ থেকে সরিত্তে নিলেন।

মানুষ সে দিন কুটিরে কিরে এসে দেখলে বে, কুধার আহার। নেই, ভৃষ্ণার জল নেই, পুলোর কুল নেই।

দেখে মাত্র্য একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি, চেঁচিয়ে ঘর মাধায় করলে; কার সচ্চে কুরুক্তেন্তর বাধাবে তা খুঁজতে লাগলে। এমন সময় বিধাতা এসে উপস্থিত হলেন। নিতাস্ত ভাল মাসুষ্টির মত জিজ্ঞেদ করলেন— ব্যাপার কি ?

ব্যাপার কি ? মানুষ রেগে বলে উঠল,—ব্যাপার কি ? কোথায় গেল আমার সে ? কুধার আহার নেই, তৃষণার জল নেই, পূজোর ফুল নেই, সেই যে সব করত।

বিধাতা বললেন—কেবল এই 🤋

মানুষ বললেন—তা নয় ত কি!

বিধাতা বললেন—বেশ ভূমি সবই ঠিক ঠিক পাবে। তোমার কুধার আহার, ভৃষ্ণার জল, পুজোর ফুল, সব, কিছুরই ক্রটি হবে না।

বিধাতার মন্ত্রগুণে মানুষ সব ঠিক ঠিক পেতে লাগল—তার ক্ষ্ধার আহার তৃষ্ণার জল পূজোর ফুল—সব ঠিক ঠিক আগেরই মত।

কিন্ত সঙ্গিনীটি আর ফিরলে না।

সেই ঠিক ঠিক সবই রইল—ক্ষ্ধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, কিন্তু সেই স্থরটি ত তেমন করে বাজে না। সেই স্থরটি—যে স্থরটি তার আহার ও পানের মাঝামাঝি বিচ্ছেদটুকুকে পূর্ণ ক'রে রাখত, তার পান ও পূজোর মাঝামাঝি অবসরটুকুকে সস্ডোষ আর তৃপ্তি দিয়ে ভরিয়ে দিত। আজ এ যে আহারের পিছনে কেবল আহারই আছে, জলের পিছনে কেবল জল. ফুলের পিছনে কেবলই ফুল—মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠুরতার মত, ছড়ির কাঁটায় কাঁটায়, স্বদ্য়হীন যন্ত্রের মত আপন আপন কর্ত্বিয় ক'রে যায়।

বাইরের কাজ সেরে মামুষ সেদিন ক্লান্তদেহে তার কুটীরে ফিরে এলো, দেখলে সব ঠিক ঠিক সাজান,—তার ক্লার আহার, তৃষ্ণার জল, প্রজার ফুল। মাসুষের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কে চার, কে চার তোমার এ সব? কে চার, কে চার তোমার এই হৃদয়হীন বিজ্ঞপ ? কে চার, কে চার তোমার এই যন্ত্রচালিত নির্দ্ধরতা?

লাথি মেরে সে ভার সমস্ত খাবার ছড়িয়ে দিল—জলের পাত্র উলটিয়ে দিল, ফুলের রাশি ছয়-নয় ক'রে দিল।

বিধাতা এসে উপস্থিত হলেন, বললেন-সাবার ব্যাপার কি ?

ব্যাপার কি ? মানুষ ক্রুদ্ধম্বরে বললে,—ব্যাপার কি ? কে চায় ভোমার এ সব ? নিয়ে যাও, নিয়ে যাও ভোমার ওই হৃদয়হীন ভোগ-সামগ্রি। আমার ভাকে ফিরিয়ে দাও।

বিধাতা হাসলেন। তার সঙ্গিনীটিকে আবার ফিরিয়ে দিলেন।

মানুষ সে দিন তার সঞ্চিনীটির পা থেকে লোহার শিকল খুলে নিয়ে তার হাত তু'ঝানিতে সোনার কাঁকন পড়িয়ে দিল, তার গলায় মুক্তাহার তুলিয়ে দিল, তাকে বক্ষে চেপে চুম্বন ক'রে বললে,— তুমি ত কৃতদাসী নও, তুমি যে পূর্ণা, তুমি অসম্পূর্ণকে পূর্ণ কর, তুমি শৃত্যকে সম্পদশালী করে তোল, তুমি কৃতদাসী নও।

সে দিন মানুষ যে ফুল দিয়ে পৃজ্ঞো করতে বসল, সে ফুলের গন্ধে দেবতা জাগ্রত হয়ে উঠলেন।

শ্রীমুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

# অদৃষ্ট ?

-----

#### ( Henri Barbusse-এর ফরাসী হইতে )

শাদা ফাঁকা দেওয়ালের গায়ে খোলা জানলাটি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সন্ধ্যার দৃশ্য—যেন একটা ছবি, যার শেষ নেই। আর বুড়ো হুটি বন্ধুও দেখানে বদেছিল,—পাথরে-কাটা মূর্ত্তির মতই ভাবার্থহীন।

তারা ত্র'জনে জীবনের শেষ ক'টা দিন পাশাপাশি কাটিয়ে দিচ্ছিল; একই কোণটুকুর ছায়া ও রোন্দ্রে ত্র'টিতে গড়িমসি করত, একই ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টার প্রতীক্ষা করত, ও কখনো কখনো কথা কইত।

—"সকলি ভুল। অদৃষ্ট ছাড়া কিছু নেই,"—বুড়ো দমনক এমন ভাবে এই কথাগুলি বল্লে, যেন সে ইভিপুর্বেক যা বলেছে, বা মনে করেছে যে বলেছে, তারই এই শেষ কথা।

বুড়ো কুলদা উত্তরে বল্লে—"না, তা নয়। আর সকলের বেমন, অদুষ্টেরও ভেমনি ভুল হয়ে থাকে।"

প্রথম বক্তা মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীকে নিরীক্ষণ করে দেখলে। সে
দৃষ্টির ভিতর ছিল একটুখানি মায়া এবং একটুখানি তাচ্ছিল্য—কিন্ত আশ্চর্য্যের ভাব কিছুই ছিল না, কারণ, এ বয়সে তার পক্ষে একটু এলোমেলো বকাটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

অপর ব্যক্তি ঘাড় নাড়লে,—সে ঘাড় এক আঁটি কাঠের মত চিমসে ও খাঁজকাটা: এবং শুকনো কাঠখানার মত হাত দিয়ে ঠক ঠকু করে হাঁট চাপুড়ে বল্লে—

—হাঁ হয়। আর এমনও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে, যার আবার প্রতিকার হয় **।**"

দমনক চাপা গলায় ভূঁঃ বলে তার নিস্তেজ, লাল কোটরগত চোখ চুটি আকাশের দিকে তুল্লে। এই ভেবে তার মনটা নরম হ'ল যে, কিছুদিন বাদেই সেও মুখ খুল্লে হয়ত এমনি বাজে কথাই बल्दा ।

কুলদা বলতে লাগল—"আমি এককালে বারনন্দিনীকে বিয়ে করেছিলুম। এখন আর আমি তার কথা মনেও করি নে। কিন্তু সেদিন একটি মেয়েকে দেখলুম, অনেকটা তার মত দেখতে : তাই তাকে আবার চোখের সামনে দেখতে পেলুম, তার সব কথা মনে প'ড়ে গেল। আমি তাকে বিয়ে করেছিলুম: আর তার হু'মাস আগে বন্দুকের এক গুলি মেরে তার বাপের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলুম।"

দমনকের হঠাৎ ভয় হ'ল যে, তার দঙ্গী বিকারের ঘোরে প্রলাপ বক্ছে, এবং এ অবস্থায় সে নিজে বল্তে গেলে একলাই ঘরে রয়েছে। থর থর ক'রে কাঁপুতে কাঁপুতে সে চেঁচিয়ে বলে উঠ্ন---

- "আঁা, কুলদা! তুমি যুমচ্ছ?"
- "না। আমি না ঘুমিয়ে ভাবছি। আমি যথাৰ্থই সে মেয়েকে বিয়ে করেছিলুম এবং যথার্থই সে বুড়োর তুই রগের মধ্য দিয়ে এক श्विन চालिय निरम्भिन्। প्रथरमरे व'त्न बाबि य, तम स्मरम्भि

বাপকে দেবভার মত পূজো করত, আর বাপও তাকে ভেমনি ভালবাসত।"

ছোট ছেলে যেমন ক'রে গল্ল শোনে, দমনক তেমনি আবার শাস্ত ও লক্ষাটি হয়ে বল্লে—

- —"দে অনেক দিনের কথা।"
- "হাঁ, এতদিন আগেকার যে, মনে হয় যেন অশু কার কথা বল্ছি, আর এ সব যেন আমি জন্মাবার পূর্বেব ঘটেছিল।"

বুড়ো যেন এক যুগ পিছিয়ে গিয়ে, স্মৃতির মত তার পূর্ব্বজীবনের অনর্গল ভাষা ফিরে পেয়ে বলে' যেতে লাগল—

- —"বীরবাহু কর্তা ছিল ধূর্ত ও থাঁটি লোক। তাই সে আমাকে তার মেয়ে দিতে নারাজ ছিল। কারণ, আমি ছিলুম এক অকর্মার ধাড়ি। আমার ছারা বাস্তবিক কোন কাজই হ'ত না,—এক তার মেয়েকে ভালবাসা ছাড়া;—কিন্তু যারা একমাত্র কাজ নিয়ে থাকে, তারা যেমন সেটা ভাল ক'রেই করে, আমারও এ বিষয়ে সেই কৃতিছটুকুছিল। আমাকে সে মেয়েটি যেরকম মুগ্ধ করেছিল, সেরকম অপর কারো পক্ষে হওয়া অসম্ভব। তার পরে ত সে বুড়ো হয়ে কতকাল হ'ল মরে গেছে। দমনক, শুনছ ত ?"
  - —"হাঁ" বলে দমনক একটু কাছে এগিয়ে এল।
- —"তাই বল্ছিল্ম, তার বাপ মোটে রাজি ছিল না। চারপাশের সব লোকে তার মত বদ্লাবার অনেক চেফী করলে; ।কন্ত সে এমন ভাব দেখাত, যেন তাদের কথা শুনতে পাছে না, বা ব্রুতে পারছে না। বেশি দূর এগোতে কেউ সাহস করত না। কারণ, বীরবাছর শরীরে যেমন রাগ তেমনি সামর্থ্য ছিল। তার বাছ ছিল কুন্তিগীর

পালোয়ানের মত, আর হাত চুটো ছিল শক্ত যেন হাতিয়ার। একদিন আমি সাহস করে তার সাম্নাসাম্নি কথাটা পেড়েছিলুম,---**ष**ि नौरु गमाय.—किश्व रम यामारक वाड़ी थ्यरक रवत्र करत निरम। ততক্ষণ নন্দিনীস্থন্দরী রান্নাঘরের এক কোণ আশ্রয় ক'রে ছুই মুঠো দিয়ে চুই চোখ ঢেকে ফোঁস-ফোঁস করছিল। আমি অক্ষমভায় ও লজ্জায় পাগলের মত হয়ে ।গয়ে মনে মনে ভাবলুম-এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। এ প্রাণ রেখে আর কি লাভ, যখন জীবনের শ্রী ও আনন্দ যার হাতে, সে বেটা সয়তানের মত পাপিষ্ঠ ও যাঁডের মত বলিষ্ঠ। আর যত কিছ চেফা-চরিত্র করি না কেন, তার ফল হবে শুধু লোকের কাছে নিজেকে আরও থেশি অপদস্য করা। তার চেয়ে জীবনের সঙ্গে শোধবোধ করাই ঢের সোজা কাজ ব'লে মনে হ'ল। আমার বন্দুকে এক গুলি ভরলুম,—আর প্রেমিক মানুষের মনের মত একটি স্থন্দর রাত্রি দেখে মাঠের উপর দিয়ে সোজা দৌড়তে লাগলুম। কাল হাঁসিল করবার উদ্দেশ্যে বুডি-ক্ষেতের মোডের কাছে রাস্তার ধারে বসলুম। কিন্তু বন্দুকটা মুঠোর মধ্যে সবে ঠিক করে ধরেছি, এমন সময় প্রথমে শুনতে পেলুম, পরে দেখতে পেলুম যে, একটি গাড়ী সেদিকে আসছে। বুকটা ছাঁৎ করে উঠ্ল-বীরবাহু কর্তার গাডি।—আমারও ভাল কথা মনে পডে গেল যে, মাসের এই দিনেই সন্ধ্যেবেলা সে তাম্লি গিন্নীকে এক থলে টাকা দিতে যায়। ঘোড়াটা কদম কদম চলুছিল। গাড়ীটা আমার নাকের সামনে দিয়ে চলে পেল, আর আমি তাকে দেখলুম,—সামনের দিকে ঝুঁকে বলে আছে: সেই লম্বা প্রকাণ্ড শরীর—যা আমার চক্ষুংশূল—সেই পাথীর ঠোঁটের भछ नाक, त्मरे मछ ছूँ होता नाष्ट्रि, त्मरे कात्ना वर्द्धत मूर्छि, त्यन

কাফ্রিদের রাজা। তথন যে পশু আমাকে এমন ভাবে কোণঠেসা করে' দুর্দ্দশার শেষ সীমায় উপস্থিত করেছে, তাকে একেবারে হাতের কাছে বাগে পেয়ে আমার মাথায় এরকম খুন চ'ডে গেল যে সে বলবার নয়। আমি এক লক্ষে উঠে পড়ে' বন্দুকটা ঠিক তার রগে ভাক করলুম, ছুঁড়লুম। টুঁ শব্দটি না করে' সে যেন ঝাঁপিয়ে খোড়ার লেজের দিকে একটা বোঝার মন্ত মুখ থুবড়ে পড়ল। ঘোড়াটা ভড়কে গিয়ে চার পা তুলে ছুট দিলে, ও মোড়ের কাছে রাস্তা ছেড়ে পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে লাভটাদদের জোতজমার মধ্যিখানে গিয়ে পড়ল। আমি পালালুম-লম্বা লম্বা পা ফেলে উর্দ্ধখাসে পালালুম,---চোথে অন্ধকার দেখছি, মাথা ঝিম।ঝম করছে, আমাতে আর আমি নেই। পাগলের মভ বেগে ছুটতে ছুটতে অনেক দুর এসে পড়বার পর তবে আমার ছঁদ হতে লাগল যে কি করেছি। তখন যেন থোঁচা খেয়ে আরও মরিয়া হয়ে মাঠ ও বনের ভিতর দিয়ে দৌড় দিলুম। এই যে আমি সেকালের সব কথাই প্রায় ভূলে গেছি, কিন্তু আঞ্চও মনে আছে,— যেন সেদিনকার কথা---কোন্ কোন ভয়ঙ্কর ঝোপ সেদিন রাত্রিতে ডিঙ্গিয়ে গেছি. কোন কোন মারাত্মক বাধা উল্টে ফেলে দিয়ে পথ করে' নিয়েছি। মনের মধ্যে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, ভা'তে যৎকিঞ্চিৎ শাস্তি ও শুম্বলা এনেছিল শুধু এই বিশাসে যে, বাড়ী গিয়ে আত্মহত্যা করব, এটা নিশ্চিত। কিন্তু অভিশপ্তের মত ছুটতে ছুটতে দেখি যে তাদের বাড়ীতে এসে পড়েছি—যে বাড়ী একজন এইমাত্র ছেড়ে গেছে, কিন্তু যেখানে আর একজন আছে। যখন এ বিষয়ে চেডনা হ'ল, তখন সে এত কাছে এসে পড়েছে যে ডাকে আর একবার দেখবার চেষ্টা না করে থাকতে পারলুম না। একবার ভাকে দেখব--- জানলার ভিতর দিয়ে—কেমন অপেকা করে' বসে আছে, আগুনের লাল আভায় অন্ধকারে আধ-ফুটস্ত ় দেওয়ালের বরাবর যত আস্তে পারি হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপ্তে কাঁপ্তে গেলুম; ফিরলুম।—আঃ ! ঐ বে, জানলা থোলা আছে, ভার ধারে সে কমুয়ের উপর ভর দিয়ে বেসে আছে। সে বসে আছে যেন স্বর্গের দেবীর মত শাদা, আর আমার মনে হল তার ভিতর থেকে কি একটা আলো ফুটে বেরচেছ। সন্তিয় সে হাসছিল ! সে দেখতে পেলে আমি ক'হাত দূরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখে একটু চেঁচিয়ে উঠে হাতে তালি দিলে—আলো যেন আরও জ্বলে উঠল, হাসি যেন সারও ফুটে উঠল! সে বল্লে—"ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন। বাবা রাজি হয়েছেন। তিনি দেখলেন আমি কি-রকম কন্ট পাচ্ছি, তাই আমার তুঃখ দূর করবার জন্মে হঠাৎ হাঁ বল্লেন। এইমাত্র বেরিয়ে যাবার আগে তিনি হঁ। বল্লেন ও হাসলেন।"

আমি গলা দিয়ে একটা আওয়াল পর্য্যস্ত বের করতে পারলুম না। কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল, চোথ কানা করে দিয়েছিল। জানিনে কেমন করে পিছু হট্লুম, কেমন করে দেওয়াল টপ্কে তার দৃষ্টি এড়ালুম, কেমন ক'রে পালালুম। কেবল মনে আছে সেই মুহূর্ত্ত, যে সময় নিজের বাড়ী পোঁছলুম,---এক হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে, আর এক হাতে বন্দুক আঁকিড়ে ধরে'— পৃথিবীতে এখন ঐ হ'ল আমার একমাত্র সম্পত্তি! রান্নাঘরে ঢুকে. কোন আলো না জালিয়েই, চোখ না খুলেই, আমার সাধের টোটা र्युष्ममूম, পেলুম, ও বন্দুকে পূরলুম। কিন্তু অদৃষ্টের এই ভীষণ সর্ববেশে অভ্যাচার আমাকে এভদুর পিষে ফেলেছিল--আহা এমনি মারই মারলে যে, আমাকে যে বাঁচিয়েছে সে খবরটা জানবারও অবসর দিলে না,—যে আমার আত্মহত্যা করবার উৎসাহ পর্যন্ত নিতে গিয়ে-ছিল। সেই জন্মই কি গুলিটা ফস্কে গেল?—সে যাই হোক, ঘটনা এই যে, শুরু গুলির তপ্ত বাসের আঁচটুকু আমার মুখে লাগল, আর সে শুরু আমার একগোছা চুল উড়িয়ে নিয়ে গেল। টল্তে টল্তে মাটীতে পড়ে গেলুম,—ভাবলুম মারা গেছি।

পরদিন বেলা ছুকুরে ভরা দিনের আলোয় ঘুম ভাঙ্গল। সব কথা মনে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। কান ভোঁ ভোঁ করছিল, কিন্তু বাইরে একটা মহা সোরগোল হচ্ছিল; লোকজ্বন পাড়া-পড়শীতে হৈ হৈ থৈ থৈ করছে। ঠিক সেই সময় জীবন জঙ্গ দরজায় এক ধাকা মারলে। আমার চেয়ে তখন সে বছর কতকের বড় ছিল, পরে বুড়োরোগে মারা গেছে। আর এক ধাকা দিতেই দরজা খুলে গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে তার ফোক্লা মুধ গলিয়ে সে চেঁচিয়ে বল্লে—

- —বীরবান্থ কর্তাকে কাল রাস্তায় খুন করেছে।
- জাঁগ, আঁগ, বলতে বলতে আমি পাঙাস মেরে ঘরের শেষ পর্যান্ত পিছিয়ে গেলুম।
- —সেই পাপ বেদের কাজ। তারা টাকার থলে নিয়ে গিয়েছিল, তাই ধরা পড়ে গেছে। তারা সব কথা খুলে বলেছে। তারা প্রাম থেকে বেরবার মুখে গাড়ির উপর চড়াও হয়েছিল,—তার বাড়ী থেকে হু'পা বুড়ো পিঠে দশ ঘা ছুরি খেয়েছে, সে একেবারে মরে' কাঠ হয়ে গিয়েছিল, একগল্পা রক্ত পড়েছিল। তারপর তারা তাকে গাড়ির গদির উপর ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে, ঘোড়াকে আন্তে আন্তে যেতে দিলে।

অনেককণ পরে, বুড়ী-কেভের মোড়ে, ঘোড়াটা কিংসপতির বাড়ীতে গিয়ে পডেছিল।"

আমি তা'হলে তাকে মেরে ফেলি নি ৷ কারণ সে আগেই মরে গিয়েছিল! মরাকে কেউ থুন করে না।—এখন দেখ্ছ,— এ স্থলে অদুষ্টের হাত ছিল ব'ট, কিন্তু সে রাত্রিতে তার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চেধ্রাণী।

# অদৃষ্ঠ।

--:\*:---

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবা চৌধুরাণী ফরাসী ভাষা থেকে "অদৃষ্ট" নামধেয় যে গল্পটি অনুবাদ করেছেন, তার মোদা কথা এই যে, মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের মন্দ করতে চাইলেও দৈবের কুপায় ভার ফল ভাল হয়।

এ কিন্তু বিলেভী অদৃষ্ট।

এ দেশে মামুষ পুরুষকারের বলে নিজের ভাল করতে চাইলেও দৈবের গুণে ভার ফল হয় মন্দ। এদেশী অদৃষ্টের একটি নমুনা দিচ্ছি। এ গল্পটি সভ্য—অর্থাৎ গল্প যে পরিমাণ সভ্য হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ সভ্য, ভার চাইতে একটু বেশিও নয়, কমও নয়।

#### ( )

এ ঘটনা ঘটেছিল পালবাবুদের বাড়ীতে। এই কলিকাতা সহরে খেলারাম পালের গলিতে খেলারাম পালের জ্ঞাসন কে না জানে? অত লম্বা-চৌড়া আর অত মাথা উঁচু-করা বাড়ী, যিনি চোখে কম দেখেন, তাঁর চোখ ও এড়িয়ে যায় না। দূর খেকে দেখতে সেটিকে সংস্কৃত কলেজ বলে ভূল হয়। সেই সার সার দোতালা সমান উঁচু করিছিয়ান থাম, সেই গড়ন, সেই মাপ, সেই রং, সেই ঢং। ভবে কাছে এলে আর সন্দেহ থাকে না যে, এটি সরস্বতীর মন্দির নয়, লক্ষ্মীর আলয়। এর সুমুখে দীঘি নেই, আছে মাঠ, ভাও আবার বড়

নয়, ছোট; গোল নয়, চোকোণ। এ ধাঁচের বাড়ী অবশ্য কলিকাঙা সহরে বড় রাস্তায় ও গলিঘুঁচিতে আরো দশ বিশটা মেলে, তবে খেলারামের বসতবাটার হ্মুখে যা আছে, তা কলিকাডা সহরের অপর কোনো বনে'দী ঘরের ফটকের সামনে নেই। ছটি প্রকাশু সিংহ—তার সিংহদরকার ছ'ধার আগলে বসে আছে। তার একটিকে যে আর সিংহ বলে চেনা যায় না, আর পথচলতী লোকে বলে, বিলেজী-শেয়াল, তার কারণ, বয়েসের গুণে তাঁর ইঁটের শরীর ভেলে পড়েছে, আর তার চ্ণবালির জটা খসে পড়েছে। কিন্তু যেটির পৃষ্ঠে সোয়ার হয়ে, নাকে নথ-পরা একটি পানওয়ালী সকাল সক্ষ্যে, পয়সায় গাঁচটি করে থিলি বেচে, সেটিকে আজও সিংহ বলে চেনা যায়।

#### ( 2 )

এই সিংহ ছটির ছর্দশা থেকেই অসুমান করা যায় যে, পাল বাবুদেরও ভগ্ন দশা উপস্থিত হয়েছে। বাইরে থেকে যা অসুমান করা যায়, বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাল বাবুদের নাচঘরের জুড়ি নাচঘর কোম্পানীর আমলে কলিকাভায় আর একটিও ছিল না। মেজবাবু অর্থাৎ খেলারামের মধ্যম পুত্র, কলিকাভার সব ব্রাহ্মণ কায়ন্থ বড় মানুষদের উপর টেকা দিয়ে সে ঘর বিলেভী-দস্তর সাজিয়ে ছিলেন। পাশে পাশে টাঙানো আর গায়ে গায়ে ঠেকানো ঝাড়েও দেওয়ালগিরিতে সে ঘর চিকমিক করত, চকমক করত। আর এদের গায়ে যখন আলো পড়ভ, তখন সব বাল্খিলা ইম্রুখনু তাদের ভিতর খেকে বেরিয়ে এসে ত্রুদ্মে ঘরময় খেলা করে বেড়াত। সে এক বাহার! তারপ্র সাটিনে ও মখ্মলে

মোড়া কত বে কোচ-কুর্সি সে ঘরে জমায়েত হয়েছিল, ভার আর লেখাজোখা নেই। কিন্তু আসলে দেখবার মত জিনিষ ছিল সেই নাচঘরের স্থমুখের বারান্দা। ইভালি থেকে আমদানী-করা ভুষার-ধবল, নবনীতত্বকুমার মর্ম্মর-প্রস্তারে গঠিত, প্রমাণ সাইচ্ছের স্ত্রীযুর্তি-সকল সেই বারান্দার ছ'ধারে সার বেঁধে দিবারাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত--ভার প্রতিটি এক একটি বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাদের মধ্যে কেউ বা স্নান করতে যাচেছ, কেউ বা সন্ত নেয়ে উঠেছে, কে**উ বা স্বমুখের** দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে, কেউ বা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ বা হুহাত তুলে মাথার চুল কপালের উপর চূড়ো করে বাঁধছে, কেউ বা বাঁ হাতথানি ধনুকাকৃতি করে সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে, দেখতে মনে হত, স্বর্গের বেবাক অপ্সরা শাপভ্রম্ভী হয়ে মেজবাবুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। সামাশ্র লোকদের কথা ছেড়ে দিন, এ ভুল মহা মহা পণ্ডিতদেরও হত। তার প্রমাণ-পাল-প্রাসাদের **সভাপণ্ডিত** স্বয়ং বেদান্তবাগীশ মহাশয় এক দিন বলেছিলেন.—"মেজবাবুর দোলতে মর্ত্ত্যে থেকেই স্বর্গ চোখে দেখলুম। এই পাষাণীরা যদি কারো শর্দে সব বেঁচে ওঠে, তাহলে এ পুরী সভ্যসভাই অমরাপুরী হয়ে ওঠে" --- এकथा श्वरन सम्बदावूत करेनक श्रिगता सा-मारहव वरन अर्फन, "ভাহলে বাবুকে এক দিনেই ফতুর হতে হত-শাড়ীর দাম দিভে"। এ উত্তরে চারদিক থেকে হাসির তৃষ্ণান উঠল। এমন কি, মনে হল বে, ঐ সব পাষাণমূর্ত্তিদেরও মুখে চোখে যেন ঈষৎ সকৌতৃক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলা বাছল্য যে, এই কলিকাভা সহরেও উৰ্ববন্ধী, মেনকা, রস্তা, ঘুতাচীদের নাচে গানে প্রতি সন্ধ্যে এ নাচ্বর সরপর্ম হয়ে উঠত। আরু আঞ্চকের দিনে তার কি অবস্থা !--বলছি।

#### ( 0 )

এই নাচ্বরের এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের অতিকায় লেখবার টেবিল আর খানকতক ভাঙ্গা চৌকি। মেজেতে পাতা রয়েছে একখানি বাহাত্তর বংসর বয়েসের একদম রঙ-জলা এবং নানাস্থানে ই'ডুরে-কাটা কারপেট। এ ঘরে এখন ম্যানেজার সাহেব দিনে আফিস করেন, আর রাত্তিরে সেখানে নর্ত্তন হয় ইঁছুরের—কীর্ত্তন হয় ছুঁচোর।

এই অবন্থা-বিপর্যায়ের কারণ জানতে হলে পাল-বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস শোনা চাই। সে ইতিহাস আমি আপনাদের সময়ান্তরে শোনাব। কেননা, তা যেমন মনোহারী, তেমনি শিক্ষা-প্রদ। এ কথার ভিতর সে কথা ঢোকাতে চাই নে এই জন্ম যে, আমি জানি যে, উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের থিঁচুড়ি পাকালে, ও হুয়ের রসই সমান ক্ষ হয়ে উঠে।

ফল কথা এই যে, পাল বাবুদের সম্পত্তি এখনও যথেষ্ট আছে;
কিন্তু সরিকী-বিবাদে তা উচ্ছর যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই
ভালা ঘর আবার গড়ে তোলবার ভার আপাতত একজন কমনম্যানেজারের হাতে পড়ছে। এই ভদ্রলোকের আসল নাম—শ্রীযুক্ত
ভূপেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু লোক সমাজে তিনি চাটুয্যে-সাহেব
বলেই পরিচিত। এর কারণ, যদিচ তিনি উকিল, ব্যারিষ্টার নন,
তা'হলেও তিনি ইংরেজী পোষাক পরেন—তাও আবার সাহেবের
দোকানে তৈরী। চাটুয্যে-সাহেব বিশ্ববিভালয়ের আগাগোড়া
পরীকা একটানা র্ফাষ্ট ডিভিসনেই পাশ ক'রে এসেছেন, কিন্তু

আদালতের পরীকা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাশ করতে পারলেন না। এর কারণ, তাঁর Literature-এ taste ছিল, অন্তত এই কথা ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী অবশ্য এ কথাটা মোটেই বুঝতে পারলেন না যে, পক্ষীরাক্ষকে ছক্কডে জুতলে কেন না সে তা টানতে পারবে। তবে তিনি অতিশয় বৃদ্ধিমতী ছিলেন বলে' স্বামীর কথার কোনো প্রতিবাদ करतन नि. निरक्षत्र क्लालित (माघ मिरप्रेटे वरम' ছिल्लन। यथन সাত বৎসর বিনে-রোজগারে কেটে গেল, আর সেই সঙ্গে বয়েসও ত্রিশ পেরুলো, তখন তিনি হাইকোর্টের অভ হবার আশা ত্যাগ করে' মাসিক তিনশ' টাকা বেতনে পাল বাবুদের অমিদারী সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আঁকিডে ধরতে বাধ্য হলেন। এও দেশী অদৃষ্টের একটা ছোটখাটো উদাহরণ। বাঙালী উকীল না হয়ে সাহেব কৌচুলি হলে তিনি যে Bar-এ ফেল করে bench-এ যে প্রমোশন পেতেন. সে কথা ত আপনারা স্বাই জানেন। যার এক প্রসার প্র্যাকটিদ নেই, সে যে একদম তিনশ' টাকা মাইনের কাল পায়, এ দেশের পক্ষে এই ত একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাঁর কপাল ফিরল কি করে জানেন?—ছেরেপ মুরবিবর জোরে। তিনি ছিলেন একাধারে বনে'দী ঘরের ছেলে আর বড় মামুষের জামাই— অর্থাৎ তাঁর যেমন সম্পত্তি ছিল না, তেমনি সহায় ছিল।

(8)

বলা বাহুল্য, অমিদারী সম্বন্ধে চাটুয্যে-সাহেবের জ্ঞান আইনের চাইতেও কম ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীতে B. L. পাশ করেন,

মুতরাং এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে, আইনের অস্তত পুঁথিগত বিজে তাঁর পেটে নিশ্চয়ই ছিল: কিন্তু কি হাতে-কলমে কি কাগজে-কলমে তিনি অমিদারী বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান কখনো অর্জ্জন করেন নি। তাই তিনি তাঁর আত্মীয় ও পরম হিতৈষী ক্রানক বড জমিদারের কাছে এ ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গেলেন। তিনি যে পরামর্শ দিলেন, তা অমুল্য। কেন না, তিনি ছিলেন একজন যেমনি হুঁসিয়ার, ভেমনি জবরদস্ত জমিদার। তারপর জমিদার মহাশয় ছিলেন অতি সমভাষা লোক। তাই তাঁর আতোপাস্ত উপদেশ এখানে উদ্ধৃত করে দিতে পারছি। জমিদারী শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত-স্থামার বিশ্বাস, অনেকেরই কাজে লাগবে। তিনি বললেন.—"দেখ বাবাজী, যে পৈতক সম্পতির আয় ছিল শালি-য়ানা চু'লক্ষ টাকা, আমার হাতে তা এখন চার লক্ষে এসে দাঁডিয়েছে। স্থুতরাং আমি যে জমিদারীর উন্নতি করতে জানি এ কথা আমার শক্ররাও স্বীকার করে:— আর দেশে আমার শক্ররও অভাব নেই। জমিদারী করার অর্থ কি জানো ?--জমিদারীর কারবার জমি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে। ও হচ্ছে এক রকম ঘোডায় চডা। লোকে যদি বোঝে যে পিঠে সোয়ার চড়েছে, তা হলে তাকে আর ফেলবার চেষ্টা করে না। প্রজা হচ্ছে জমিদারীর পিঠ আর আমলা ফয়লা তার মুখ। তাই বলছি প্রজাকে সায়েন্তা রাখতে হবে খালি পায়ের চাপে: কিন্তু চাবুক চালিয়ো না, ভা হলেই সে পুস্তক ঝাড়বে আর অমনি তুমি ডিগ্বাজি খাবে। অপর পক্ষে আমলাদের বাগে রেখে রাশ-কড়া করে ধরো, কিন্তু সে রাশ প্রাণপণে টেনো না, ভা হলেই ভারা শির-পা করবে আর অমনি তুমি উল্টো ডিগবাঞ্চি থাবে। এক কথায়

ভোমাকে একটু রাশ-ভারি হতে হবে আর একটু কড়া হতে হবে।
বাবাজি এ ত ওকালতি নয় যে, হাকিমের স্থমুখে যত সুইয়ে পড়বে
নেতিয়ে পড়বে, আর যত তার মন যোগানো কথা কইবে, তত ভোমার
পসার বাড়বে। ওকালতি করার ও জমিদারী করার কায়দা ঠিক উল্টো
উল্টো।"

এ কথা শুনে চাটুয্যে-সাহেব আশস্ত হলেন, মনে মনে ভাবলেন যে, যথন তিনি ওকালতিতে ফেল করেছেন, তথন তিনি নিশ্চয়ই জমিদারীতে পাশ করবেন। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর একটু গোঁকাও রয়ে গেল। তিনি জানতেন যে, তাঁর পক্ষে রাশ-ভারি হওয়া অসম্ভব। তাঁর চেহারা ছিল তার প্রতিকূল। তিনি হলেন একে মাধায় ছোট, তার উপর পাতলা, তার উপর ফর্শা, তার পর তাঁর মুখটি ছিল জ্রীজাতির মুখমগুলের হ্যায় কেশহীন, অবশ্য হাল-ফেসান অমুযায়ী— ছ'সন্ধা স্বহন্তে ক্ষোর-কার্যের প্রসাদে। ফলে, হঠাৎ দেখতে তাঁকে আঠারো বৎসরের ছোকরা বলে ভুল হত। রাশ-ভারি হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব জেনে ভিনি স্থির করলেন যে, তিনি গন্তীর হবেন। মধুর অভাবে গুড়ে যেমন দেবার্চনার কাজ চলে যায়, তিনি ভাবলেন রাশ-ভারি হতে না পেরে গন্তীর হতে পারলেই জমিদারী-শাসনের কাজ তেমনি স্কচাকরূপে সম্পন্ন হবে।

ভারপর এও ভিনি জানভেন যে, মাসুষের উপর কড়া হওরা তাঁর ধাতে ছিল না। এমন কি, মেয়ে মাসুষের উপরও ভিনি কড়া হছে পারভেন না। ভাই ভিনি আপিসে নানারকম কড়া নিয়মের প্রচলন করলেন, এই বিখাসে যে, নিয়ম কড়া হলেই কাজেরও কড়াকড় হবে। ভিনি আফিসে চুকেই ছকুম দিলেন যে, আমলাদের সব ঠিক এগারটায় আপিসে উপন্থিত হতে হবে, নইলে তাদের মাইনে কাটা বাবে।
এ নির্মের বিরুদ্ধে প্রথমে সেরেস্তায় একটু আমলা-তাদ্ধিক আন্দোলন
হয়েছিল, কিন্তু চাটুয্যে-সাহেব তাতে এক চুলও টললেন না, আন্দোলন
থেমে গেল।

#### ( ( )

পাল-সেরেস্তার আমলাদের চিরকেলে অভ্যাস ছিল, বেলা বারোটা-সাড়েবারোটার সময় পান চিবুতে চিবুতে আপিসে আসা, তারপর এক ছিলিম গুড়ুক টেনে কাজে বসা। মুনিব যেখানে বিধবা আর নাবালক—সেখানে কর্মচারীরা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু তারা যখন দেখলে যে ঘড়ির কাঁটার উপর হাজির হলেই হুজুর খুসি থাকেন, তখন তারা একটু কষ্টকর হলেও বেলা এগারটাভে হাজিরা সই করতে স্থক করে দিলে। অভ্যেস বদলাতে আর ক'দিন লাগে?

মুক্তিল হল কিন্তু প্রাণবন্ধু দাসের। এ ব্যক্তি ছিল এ কাছারির সবচেয়ে পুরোণো আমলা। পঁরতাল্লিশ বৎসর বয়েসের মধ্যে বিশ বৎসরকাল সে এই ফেটে একই পোফে একই মাইনেতে—বরাবর কাল করে' এসেছে। এতদিন যে তার চাকরী বজায় ছিল, তার কারণ—সে ছিল অতি সংলোক, চুরি-চামারির দিক দিয়েও সে ঘেঁসত না। আর তার মাইনে যে কখনো বাড়েনি, তার কারণ, সে ছিল কালে অতি ঢিলে।

প্রাণবৃদ্ধ কাজ ভালবাসত না, পৃথিবীতে ভালবাসত শুধু ছুটি জিনিস, এক তার স্ত্রী, আর এক ভামাক। এই ঐকান্তিক ভালবাসার প্রদাদে তার পরীরে ছটি জ্বসাধারণ গুণ জ্বেছিল। ব**ত্রিনের সাধনার** ক্লে তার হাতের লেখা হয়েছিল যে রক্ম চম্ৎকার, তার **বার্না** ভাষাকও হ'ত তেমনি চমৎকার।

আপিসে এসে তার নিত্য নিয়মিত কাল ছিল—সর্ব প্রথমে তার
ত্রীকে একথানি চিঠি লেখা। গোড়ায় "প্রিয়ে, প্রিয়তরে প্রিয়তরে প্রিয়তরে
এই সম্বোধন এবং শেষে "তোমারই প্রাণবন্ধু দাস" এই বার্থ-সূচ্ছ
স্বাক্ষরের ভিতর, প্রতিদিন ধীরে স্থান্থিরে ধরে ধরে পুরো চারপৃষ্ঠা
চিঠি লিখতে লিখতে তার হাতের অক্ষর হাপার অক্ষরের মত হয়ে
উঠেছিল। এইজন্থ আপিসের যত দলিলপত্র তাকেই লিখতে
দেওয়া হত। এই অক্ষরের প্রসাদেই তার চাকরীর পরমায়ু অক্ষয়
হয়েছিল।

তার পর প্রাণবন্ধু ঘণ্টার ঘণ্টার তামাক খেতেন—অবস্থ নিজ্
হাতে সেজে। পরের হাতে সাজা-তামাক খাওরা তাঁর পক্ষে ভেমনি
অসম্ভব ছিল—পরের হাতের লেখা-চিঠি তাঁর স্ত্রীকে পাঠান তাঁর
পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল। তিনি কজের প্রথমে বেশ করে ঠিকরে
দিয়ে তার উপর তামাক এলো করে সেজে, তার উপর আল্পোছে
মাটার তাওয়া বসিয়ে, তার উপর আড় করে স্তরে স্তরে টিকে
সাজিরে, তার পর সে টিকার মুখায়ি করে, হাতপাখা দিরে আছে
আত্তে বাতাস করে ধীরে ধীরে তামাক ধরাতেন। আধ করা
ভবিরের কম যে আর শোঁয়া গোল হরে, নিটোল হরে, নোলাক্রেম
ছরে' নলের মুধ দিয়ে অনর্গল বেরোর না, এ কথা বারা কখনো ছব্লো
টেনেছে, তাছের মধ্যে কে না জানে?

এই চিঠি লেখা আর ভাষাক সাজার ফুরসভে প্রাণবন্ধ আলিমের

কাল করতেন এবং সে কালও তিনি করতেন অভ্যমনস্কভাবে। বলা বাছল্য যে, সে ফুরসং তাঁর কভ কম ছিল। এর চিঠি ওর খামে পুর দেওয়া ভাঁব একটা বোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ সভেও সমগ্র সেরেস্তা যে তাঁকে ছাডতে চাইত না, সভ্য কথা বলভে গেলে ভার আসল কারণ এই যে, প্রাণবন্ধ াসেরেন্ডায় ছঁকোবরদারীর কাষ্ট্র করত—আর স্বাই জানত যে. অমন ছ কোবরদার মুচিখোলার নবাব-বাডীতেও পাওয়া চন্ধর। তার করম্পর্শে দা-কাটাও ভেলসা হয়ে, ধরসান ও অমূরি হয়ে ্টুগ্রত ।

প্রাণবন্ধুর উপরে সকলে সম্ভুষ্ট থাকলেও তিনি সকলের উপর সমান অসম্ভুষ্ট ছিলেন। প্রথমত তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর মাইনে বে বাড়ে না, সে তিনি চোর নন বলে। অথচ তাঁর বেতন বৃদ্ধির বিশেষ দরকার ছিল। কেন না, তাঁর স্ত্রী ক্রমান্বয়ে মৃতন ছেলের মুধ দেখতেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে বেতন বৃদ্ধির যে কোনই যোগাযোগ নেই, এই মোটা কথাটা প্রাণবন্ধুর মনে আর কিছুভেই বসল না। ফলে তাঁর মনে এই বিখাদ দৃঢ় হয়ে পেল যে, আপিদের কর্ত্তপক্ষেরা গুণের আদর মোটেই করেন না। হুতরাং তাঁর পক্ষে, কি কথায়, কি কাবে, কর্ত্তপক্ষদের মন জুগিয়ে চলা ্সম্পূর্ণ নিরর্থক। শেষটা দাঁড়াল এই, প্রাণবন্ধু যা খুসি ভাই করভ, যা খুসি তাই বলত,—কারো কোনো পরোয়া রাখত না। কর্তুপক্ষেরাও তার কথায় কান দিতেন না; কেন না. তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন বে, প্রাণবন্ধু হচ্ছে ষ্টেটের একজন প্রশন্সানভোগী।

#### ( ¢ )

এই মৃতন ম্যানেজারের হাতে পড়ে' প্রাণবন্ধু পড়ল মুস্কিলে। সে জন্তলোক বেলা এগারটায় আপিসে আর কিছুতেই এসে জুটতে পারলে না। ফলে তাঁকে নিয়ে হুজুর পড়লেন আরও বেশি মুস্কিলে। নিত্য তার মাইনে কাটা গেলে বেচারা যায় মারা—আর না কাটলেও তাঁর নিয়ম যায় মারা। এই উভয় সঙ্কটে তিনি তাকে কর্ম হতে' অবসর দেওয়াই স্থির করলেন। এই মনম্থ করে তিনি তার কৈফিয়ৎ চাইলেন, তার পর তার জবাবদিহি শুনে চাটুযো-সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। প্রাণবন্ধু তাঁর স্থমুধে দাঁড়িয়ে অমানবদনে বললে—হুজুর! সাড়ে আট্টার আগে ঘুমই ভাঙে না। তার পর চা আর তামাক খেতেই ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তার পর নাওয়া-খাওয়া করে, এক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে কি আর এগারটার মধ্যে আপিসে পোঁছান যায়" ?

এ জবাব শুনে হুজুর যে অবাক হয়ে রইলেন, তার কারণ তাঁর নিজেরও অভ্যেস ছিল ঐ সাড়ে আট্টায় ঘুম থেকে ওঠা। তার পর চা-চূরুট থেতে তাঁরও সাড়ে নয়টা বেজে যেত। স্থতরাং পারে হেঁটে আপিসে আসতে হলে তিনি যে সেখানে এগারটার ভিতর পৌছুতে পারতেন না, এ কথা তিনি মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন না। সেই অবধি প্রাণবন্ধুর দেরি করে' আপিসে আসাটা চাটুয়ো-সাহেব আর দেখেও দেখতেন না। ম্যানে-আরের উপর প্রাণবন্ধুর এই হলো প্রথম জিৎ।

ু ছুদিন না বেডেই, চাটুয়ো-সাহেব আবিফার করলেন যে, প্রাণ-

বন্ধুকে ডেকে কথনও তন্মুহুর্তে পাওয়া যায় না। যথনই ডাকেন তখনই শোনেন যে প্রাণবন্ধু তামাক সালছে। শেষটা বিরক্ত হয়ে এক দিন ভাকে ধমক দেবামাত্র প্রাণবন্ধু কাতর করে বললে—"হন্ডুর, আমি গরীব মানুষ, ভাই আমাকে তামাক থেতে হয়, আর তা নিজেই সেলে থেতে হয়। পয়সা থাকলে সিগারেট খেতুম, তা হলে আমাকে কাল থেকে এক মুহুর্ত্তের জন্মও উঠতে হত না। বাঁ হাতে অই প্রহর সিগারেট ধরে ডান হাতে কলম চালাতুম"।

এবারও হুজুরকে চুপ করে' থাকতে হ'ল; কেন না, হুজুর নিজে আইপ্রহর সিগারেট ফুঁকতেন, তার আর এক দণ্ডও কামাই ছিল না। তিনি মনে ভাবলেন, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করুক গে, তাকে আর তিনি ঘাঁটাবেন না।

কিন্তু প্রাণবন্ধুকে আবার তিনি ঘাঁটাতে বাধ্য হলেন। একথানি আফারি দলিল যা এক দিনেই লিখে শেষ করা উচিত ছিল, সেথানা প্রাণবন্ধু যখন ছদিনেও শেষ করতে পারলে না, তখন তিনি দেওয়ানজীর প্রতি এই দোষারোপ করলেন যে তিনি আমলাদের দিয়ে কাজ তুলে নিতে পারেন না। দেওয়ানজী উত্তর করলেন যে, তিনি সকলের কাছে কাজ আদায় করতে পারেন, কিন্তু পারেন না এক প্রাণবন্ধুর কাছ থেকে যেহেতু প্রাণবন্ধু আপিসে এসে আপিসের কাজ না ক'রে বিভা ঘণ্টাখানেক ধরে আর কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে।

প্রাণবন্ধুর তলব হল এবং কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ল। হড়ুরের' উপর তৃ-তৃ-বার জিত হওয়ায় তার সাহস বেজার বেড়ে গিয়েছিল। সে ম্যানেজার সাহেবের মূবের উপর এই জবাব করলে,—"ৰজুর আমার দেখার একটু হাত আছে, তাই লিখে লিখে হাত পাকাবার চেটা করি"।

- —"তোমার হাতের লেখা যথেষ্ট পাকা, তা জার বেশি পাকাবার দরকার নেই। আর যদি আরো পাকাতে হয় ত আপিসের লেখা লিখলেই হয়—বাজে লেখা কেন" ?
- "হুজুর, হাতের লেখার কথা বলছিনে। আমার প্রাণে একটু কাব্যরস আছে, তাই প্রকাশ করবার জন্ম লিখি। আর সে লেখা বাজে নর। গরীব মানুষের না হলে সে লেখা সব পুস্তুক আকারে প্রকাশিত হত। আমাকে তাই ঘরের লোকের পড়ার জন্মই লিখতে হয়। যদি আমার পয়সা থাকত, তা হলে ত ছাইপাঁশ লিখেও দেশের মাসিকপত্র ভরিয়ে দিতে পারতুম"।

এর উত্তরে চাটুযো-সাহেবের আঁতে যা লাগল। তিনি বে আপিসে বসে মাসিক্ পত্রিকার জন্ম ইনিয়ে-বিনিয়ে হরেকরকম বেনামী প্রবিদ্ধ লিখতেন আর সে লেখাকে সমালোচকেরা বে ছাইপাঁল বলত, এ কথা আর বার কাছেই থাক, তাঁর কাছে ত জার অবিদিত ছিল না। তিনি আর থৈয় ধরে থাকতে পারলেন না, চক্দ্রকবর্ণ করে বলে উঠলেন—"দেখো, ভোমার হওয়া উচিত ছিল—" তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রাণবন্ধু বলে ফেলল—"বড় মামুবের জামাই! কিন্তু অদুষ্ট ত আর স্বারই সমান নয়"।

রোবে ক্লোভে হুজুরের বাকরোধ হয়ে গেল। তিনি তাকে ডর্জনী দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন, প্রাণবন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে সম্থানে প্রস্থান করল, আর এক ছিলিম ভাল করে তামাক সাজতে। প্রাণবন্ধুর কিন্তু হুজুরকে জলমান করবার কোনই জডিপ্রায় ছিল না। সে শুধু নিশে সাফাই হবার জন্ম ও-সব কথা বলেছিল। হিসেব করে কথা কওয়ার অভ্যাস তার কশ্মিন্কালেও ছিল না, আর পঁয়তাল্লিশ বংসর বয়সে একটা নৃতন ভাষা শেখা মামুষের পক্ষে অসম্ভব।

#### ( 9 )

চাটুযো-সাহেব দেওয়ানজীকে ডেকে বললেন—"প্রাণবন্ধুকে দিয়ে আর কাজ চলবে না, ভার জায়গায় নৃতন লোক বহাল করা হোক। নৃতন লোক খুঁজে বার করবার জন্মে দেওয়ানজী সাভ দিনের সময় নিলেন। এর ভিতর তাঁর একটু গৃঢ় মঙলব ছিল। তিনি জানতেন প্রাণবন্ধর ঘারা কম্মিন্কালেও কাচ্চ চলে নি, অভএব যে চাকরী ভার এতদিন বন্ধায় ছিল আজ তা যাবার এমন কোনো নুতন কারণ ঘটে নি। ভাছাড়া ভিনি জানতেন যে, হুজুরের রাগ হপ্তা না পেরুতেই চলে যাবে আর প্রাণবন্ধ সেরেন্ডার যে কাজ চিরকাল করে এসেছে ভবি-ষ্যুতেও ভাই করবে—অর্থাৎ ভামাক সাক্ষা। ফলে প্রায় হয়েছিলও ভাই। বেমন দিন যেতে লাগল, তাঁর রাগও পড়ে আসতে লাগল, ভার-পর সপ্তম দিনের সকাল বেলা চাটযো-সাহেব রাগের কণাট্রুও মনের কোনো কোণে খুলেঁ পেলেন না। তিনি তাই ঠিক করলেন যে এবারকার জন্ম প্রাণবন্ধকে মাপ করবেন। ভারপর তিনি যখন ধড়া-চুড়ো পরে আপিদ যাবার জন্ম প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর স্ত্রী ষ্ঠার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন, "দেখ ত, এ চিঠির অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।" সে চিঠি এই—

. "প্রিয়ে প্রিয়ভরে প্রিয়ভনে,

আৰু তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারব না, কেননা আর একখানি

মন্ত চিঠি লিখতে হয়েছে। জানই ত আমাদের ছোকবা হুজুর আমাকে নেক নক্তরে দেখেন না, কেন না আমি চোর নই অভএব খোসামুদেও নই। বরাবর দেখে আসছি যে পৃথিবীতে গুণের আদর কেউ করে ना, जवारे (थाजारमारावर वर्ष । किञ्ज व्यामारवर এই नृष्टन महात्ववारतत তুলা খোদামোদ-প্রিয় লোক আমি ত আর কখনো দেখি নি। একঁমাত্র খোসামোদের জোরে যত বেটা চোর তার প্রিয়পাত্র হয়েছে। যাদের হাতে তিনি পাকাকলা হয়েছেন তাদের মুখে ছজুরের স্থ্যাতি আর ধরে না। অমন রূপ অমন বৃদ্ধি অমন বিতে অমন মেজাজ একাধারে আর কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। এ সব শুনে তিনিও মহা থুসি। প্রিয়পাত্রেয়া কাগজ স্বমুখে ধরলেই অমনি ভাতে চোখ বুজে সই ্মেরে বসেন। এঁর হাভে ফেট্টা আর কিছু দিন থাকলে নির্ঘাভ গোলায় যাবে। জমিদারীর ম্যানেজারি করার অর্থ ইনি বোঝেন. গম্ভীর হয়ে কাঠের চৌকিতে কাঠের পুতুলের মত খাড়া হয়ে এগারটা-পাঁচটা ঠায় বঙ্গে থাকা। ইনি ভাবেন ওতে তাঁকে রাশভারি দেখায়, কিন্তু আসলে কি রকম দেখায় জান ্—ঠিক একটি সাক্ষী-গোপালের মত। ইনি আপিসে চুকেই একটি কড়া ছকুম প্রচার করেছেন যে. কর্ম্মচারীদের সব এগারটায় হাজির হতে হবে আর পাঁচটায় ছটি। আমি অবশ্য এ ছকুম মানি নে। কেন না, যারা কাজের হিসেব জানে না তারাই ঘণ্টার হিদেব করে—দেই পুরুতদের মত ধারা মন্ত্র পড়তে জানে না, কিন্তু ঘণ্টা নাড়তে জানে। খোসামুদেরা বলে, 'ছজুরের কাঞ্চের কায়দা একদম সাহেবি'। ইনি এডেই খুসি, কেন না এঁর মগজে সে বুদ্ধি নেই, যা থাকলে বুঝতেন যে লেপাফা-চুরস্ত হলে যদি কাজের লোক হওয়া যেত ভা'হলে পোষাক পরলেও সাহেব

্ছিপ্তরা বেড। এঁর বিখাস ইনি সাহেব, কিন্তু আসলে কি জান १—বেফ-সাহেব। অস্তুত দুর থেকে দেখলে ও তাই মনে হয়। কেন জানো?---এঁর পুরুষের চেহারাই নর। এঁর রংটা স্থাকালে-সাবান মেখে, আর মূখে দাড়ি গোক্ষের লেশমাত্র নেই কিন্তু আছে একমাথা চুল, ভাও আবার ক'টা। সে যাই হোক, একটু বিপদে পড়ে এই মেম-সাহেবের মেম-সাহেবকে একখানি চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি। আজ ছদিন থেকে কানাঘুষোয় শুনছি যে হজুর নাকি আমাকে বরখান্ত করবেন। ভাতে অবশ্য কিছ আসে যায় না, আমার মৃত গুণী-লোকের চাকরীর ভাবনা নেই। তবে কিনা অনেক দিন আছি বলে স্বারগাটার উপর মায়া পড়ে গেছে। মুনিবকে কিছু বলা বুখা, কেন না তিনি মুখ থাকতেও বোবা, চোখ থাকতে কাণা। ভাই তাঁকে কিছু না বলে যিনি এই মুনিবের মুনিব তাঁর অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর কাছে একথানি দরখান্ত করেছি। শুনতে পাই আমাদের সাহেব মেম-সাহেবের কথায় ওঠেন বসেন। এ কথায় বিশাস হয়, এঁর স্ত্রী শুনেছি ভারি ফুন্দরা, প্রায় তোমার মত। ভারপর এই অপদার্থটা ভার স্ত্রীর ভাগ্যেই খায়, শুধু ভাত খায় না, মদও খায়, চুক্লটও খায়। ইনি বিছের মধ্যে শিথেছেন ঐ ছটি। সে বাই হোক এর গৃহিনীকে যে চিঠিখানি লিখেছি সে একটা পড়বার মত क्रिनिय। স্থামার চুঃধ রইল এই যে সেথানি ভোমার কাছে পাঠাতে পারসুম না। তার ভিতর সমান অংশে বীররস আর করুণরস পুরে বিয়েছি আর তার ভাষা একদম সীতার বনবাসের। শুনতে পাই হুৰ্কুঠাকুরাণী থ্ব ভাল লেখা পড়া জানেন। আমার এই চিঠি পড়েই ক্রিনি বুকতে পারবেন যে তাঁর স্বামী ও ভোমার স্বামী এ মুস্তনের মধ্যে

কে বেশি গুণী। আশা করছি কাল ভোমাকে দশ টাকা মাইনে বাড়ার মুখবর দিতে পারব।

ভোমারই প্রাণবন্ধু দাস।"

চাটুষ্যে-সাহেব চিঠিথানি আছোপান্ত পড়ে ঈষৎ কাষ্টহাসি হেসে স্ত্ৰীকে বললেন—"এ চিঠি ভোমার নয়, ভুল খামে পোড়া হয়েছে।'

বলাবাছল্য পদ্মপাঠ, প্রাণক্ষুর বরখান্তের ন্ত্রুম বেরল।
চাট্য্যে-সাহেব সব বরদান্ত করতে পারেন এবং স্ত্রার কাছে অপদন্ত
ছওয়া ছাড়া। কেন না তিনিও ছিলেন প্রাণবন্ধুর জুড়ি পত্নী-গভপ্রাণ।
এই চিঠিই হল প্রাণবন্ধু দাসের স্ত্রীর যথার্থ অদৃষ্ট-লিপি, আর সে
লিপি সংশোধনের কোনোরূপ উপায় ছিল না, কেন না তা ছাপার
অক্ষরে লেখা।

এপ্ৰমৰ চৌধুৱা।

### নবযুগের কথা।\*

মাসুষের সমাজ ও সভ্যতার যথন বেশি দিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার যে। নেই, যে পথে হোক তাকে যথন চলতেই হয়, তথা যে-সভ্যতা কিছুদিন টিঁকে থাকে, তারই যুগের পর যুগ আসে। অর্থাৎ— এই অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের ইতিহাসের খানিকটাকে তু'একটা স্থাপন্ট বা অম্পন্ট লক্ষণ অমুসারে পূর্ববাপর থেকে সেটিকে তকাৎ করে তার একটা যুগ নাম দিয়ে পগুতেরা তাঁদের কারবার চালান। এবং এ হিসাবে পরবর্তী যুগ মাত্রেই পূর্বের যুগের তুলনায় নৃতন যুগ। কিছু 'নবযুগ' কোন নৃতন যুগ নয়, সে হ'ল নবীন যুগ। গাছের জীবনের বার্ষিক ইতিহাসে শীতে যথন পাতা থবে স্থাড়া ডাল ক'থানি টিঁকে থাকে সেও একটা নৃতন যুগ; কিছু যথন বসন্তের স্পর্ণে তার সারা কেহ রক্ষিন কিশালয়ে সাড়া দেয় সেইটি হ'ল তার নবযুগ।

কোনও সভ্যতারই এমন সোঁভাগ্য ঘটে না যে আগাগোড়া তার ভীবনটা হয়, একটা একটানা উন্নতির ইতিহাস। কথনও দৌড়িয়ে, কথনও খুঁড়িয়ে এমনি করেই মাসুষের সভ্যতা চলে। কথনও তার ভীবনে আসে প্রাণের জোয়ার, যা তাকে অপূর্ব্ব লীলা ও অভিনব স্থান্তির পথে নিয়ে যায়। কথনও বা তার প্রাণের স্পান্দন মৃত্ হয়ে আনে, অবসাদ এসে সমস্ত শক্তিকে চেপে ধরে; সে তখন প্রাণপণে প্রাচীন স্মন্থিকেই আঁক্ড়ে ধরে থাকতে চায়, ভয়, পাছে নৃতন পথে পা দিলেই বা-কিছু পুঁজি তাও বুঝি হারায়। সভ্যতার এই যে সম্প্রারণের যুগ, মুক্ত-প্রাণের বিচিত্র লীলার যুগ, এর প্রারম্ভই হ'ল 'নবমুগ'; যে-যুগ নবীন স্মন্থির বেদনার পুলকে আকুল, যার অক্লণালোক রাত্রিশেষে সভ্যতার নব সূর্য্যোদয় ঘোষণা করছে। যে প্রবন্ধ-পুত্তক খানি আমরা আলোচনা করছি, তার কথা এই যে বাঙালী আভির সভ্যতায় আজ এই রকম একটি নবযুগ এসেছে।

নবযুগ যে এসেছে, ১০২ পৃষ্ঠার এই ছোট পুঁথিখানি তার একটা প্রমাণ। বইখানিতে লেখকের নাম নেই। প্রকাশক মহাশয় "প্রবন্ধগুলি পূর্বের 'প্রবন্ধকে' বাহির হইয়াছিল"—এ ছাড়া বিজ্ঞাপনে আর কিছুই বলা আবশ্যক মনে করেন নি। স্তরাং লেখকের সম্বন্ধে সমস্ত কৌতুহল দমন করে আমরা লেখার সঙ্গেই পরিচয় করব।

বইধানিতে 'মুখপত্র' ধরে মোট ন'টি প্রবন্ধ আছে। সবগুলি
একই স্থরে বাঁধা, এবং তাদের অন্তরের কঞ্চাণ মোটামুটি একই।
লেখকের মর্ম্মবাণীটি এই প্রবন্ধগুলির নানা কিল মধ্য দিয়ে বিচিত্র
ভঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করেছে। প্রবন্ধগুলির এই অন্তরের বাণীই
হচ্ছে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পুঁ বিধানিতে লেখক যা বলেছেন তার ছ'টো ভাগ আছে।
একটা হচ্ছে বিচার ও যুক্তির দিক—অর্থাৎ তত্ত্বাংশ, আর একটা
হচ্ছে অনুভূতি ও তার প্রকাশের দিক—অর্থাৎ সাহিত্যাংশ। প্রথমটা
ভর্কের বিষয়, স্বভরাং তা নিয়ে তর্ক উঠবেই। দ্বিভীয়টি নিয়ে কোনও
ভর্ক উঠবে না। সেটি নবীন বাঙলার একেবারে অন্তরে গিয়ে

্পৌছিবে। কেননা বিংশ শতাকীর বাঙলার মর্শ্বকথাটি এ প্রবন্ধ-গুলিতে সাহিত্যের সুষমাময় মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ৰিচারের কথাই আগে বিচার করা যাক। বিচারের বিষয় হ'ল আমাদের অর্থাৎ — হিন্দু-সভ্যতার বর্ত্তমান অধ্যপ্রতনের কারণ। এ প্রশ্ন এবং তার সমাধান প্রায় সব ক'টি প্রবন্ধেই আকারে ইন্সিডে কুঠে উঠেছে। কিন্তু 'মামুষের কথা' প্রবন্ধটিতে লেখক **লোভাত্রজি** একটি প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন। "আমরা ভ চিম্ন-কাল এরূপ ছিলাম না। এমন দিন ছিল যথন আমরাও ধরাপুষ্ঠে পোরবোমত শিরে বিচরণ করিতাম। তখন এই বিশ্বমানবের মহামেলায় আমাদের চক্ষে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়া অপরের করুণা ও অবজ্ঞা উল্লেক করিত না। তথন চিত্ত ছিল কুণ্ঠাহীন, হৃদয় ছিল উদার, জীবন ছিল খেলিবার সামগ্রী। সে সব আরু নাই। কেন? অধঃপতানের কারণ কি ? আমরা কোনু ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি যে আজ আমাদের এ অবস্থা ?"--এবং মীমাংসায় লেখক বলেছেন, "ইহার একই উত্তর, সে উত্তর হইতেছে এই যে, আমরা মামুষ নামক জীবটিকে অস্ত্রীকার করিয়াছি--তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছি। আমর। মুমুন্ত-ধর্মকে জলাঞ্চলি দিয়াছি।" উত্তরের বাখাায় লেখক বুঝিয়ে-ছেন যে মামুষ ভার দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ; ভার বহিরিন্তির, অন্তরিন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় ; তার কর্মা, ভোগ, ত্যাগ এই সব নিয়েই তবে মাসুষ। বদি এর মধ্যে কতকগুলিকে অস্বীকার করে, অমস্বল ভেবে পিষে কেলবার চেন্টা করা যায় তা হ'লে মতুব্যবকেই পঙ্গু করা হয়। ফলে জাতির মন থেকে জাবনের যে সহজ্ব জানন্দ, সে জানন্দ খৈকে মাশুবের সম্ভাভার যা কিছু মহৎ ও বৃহত্তের শৃষ্টি, সেটি চলে বার।

তখন জীবনটাই হয়ে ওঠে তুর্ববহ ভার। তাতে আর কোনও প্রাচুর্য্য, কোনও লীলার জায়গা থাকে না। তখন কর্ম্ম হয় জীবনযাত্রা, ধর্ম্ম হয় প্রাণহীন আচারের লোহার শিকল, ভোগ হয় প্রাণপণে প্রাণকে আঁকিডে থাকা, তাাগ হয় অপেরিষের ক্ষক্ষতা। লেখক বলেন "হিন্দুজাতিটা কয়েক শভাব্দী ধরে' এই স্বস্মীকারের, এই পিষে-কেলার কাঞ্চী করে আসছে। আর ভার অধঃপতনও হয়েছে তথন থেকেই. আর সেই কারণেই। জাতির শিক্ষকের। সমস্ত জাতিটাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে জীবন হুঃখময়, জগং মায়া, তেন্তাগ অমকল। **আর** এই দুঃখ থেকে. মায়া থেকে, অমঙ্গল থেকে মক্তির এক উপায় কর্ম্ম-ভ্যাগ, ভোগে বিরক্তি, জগৎকে অস্বীকার। জীবন ও জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিই হ'ল পুরুষার্থ। কিন্তু সে পথে পা' বাড়াতে হলেই চাই "ইহামুত্রফলভোগ বিরাগং." কি একালে কি পরকালে ফল ভোগে বিতফা। এই শিক্ষা যখন জাতির হাড়ে হাড়ে বসে গেল তখন তার জীবন হয়ে উঠল বিস্বাদ, প্রাণ হ'ল আনন্দহীন, কর্ম্ম হয়ে উঠল বেগার। দেহের রক্তপ্রবাহ মৃতু হয়ে গেল, ভার হাত পা শিথিল হয়ে এল। তাতে জাভিটা যে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠল তা নয়, কেন না "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। সে হয়ে উঠল আমরা বর্ত্ত-মানে যা, অর্থাৎ—'জডভরত'। তার কর্মাও থাকল, ভোগও গেল না; কিন্তু মাঝখান থেকে জীবনটা হয়ে উঠল একটা 'কৰ্মভোগ'। এই পেষণের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন, "জীবনে উচ্ছাস শক্তির অমুভব করিতেছি—মনে হইতেছে যে শক্তির বলে অশাস্ত সিদ্ধুকে ভাড়িভ মণিত করিয়া আপনার আজ্ঞাবহ করিতে পারি i কিন্তু খবরদার— সে শক্তিকে সার্থক হইতে দিও না। মনে অনন্ত কল্পনার খেলা খেলিভেছি, প্রাণে বিরাট ভোগসামর্থ্যের আভাস পাইডেছি, বৃদ্ধিতে আশ্চর্যারূপ নব নব উত্তাবনী শক্তির পরিচয় পাইভেছি, বিজ্ঞানে ধীর প্রতিভার, জ্ঞানের, আলোকের সন্ধান পাইডেছি, কিন্তু না, উহাদিগকে আপন আপন ধর্ম্মের আচরণ করিতে দিও না। উহাদিগকে চাপিয়া দাও, দমাইয়া দাও, পিষিয়া দাও। উহারা যেন ভোমাকে কর্ম্মশীল করিয়া তুলিভে না পারে—তোমাকে ভোগবান্ করিয়া ফেলিভে না পারে—এ স্প্রিরূপ পদ্ম হইতে আনন্দরূপ মধু যেন তুমি আহরণ করিতে না পার।"

এ বিষয়ে যে তর্ক উঠবে তা এই যে, সত্যিই কি হিন্দু জাভিটা ভার তঃখবাদী দার্শনিকদের আর মায়াবাদী আচার্য্যদের উপদেশ মনে আঁকিড়ে ধরেই জীবনের আনন্দ হারিয়ে, সৃষ্টির ক্ষমভাকে পঙ্গ করে' **क्टरम 'क**ए अब्र ७' रहा छैर्टिह ? এই छः थवान बाब माहावान, এ कि জাতির জীবনের আনন্দহীনতার কারণ, না তার ফল ? রোপের নিদান না রোগের লক্ষণ? হয়ত এ মতবাদগুলির উদ্ভব হয়েছে তখন যখন হিন্দুজাতির মন পরস ও সচল ছিল কেন না দার্শনিক চিস্তাও একটা স্থাই, সচল মনেরই অভিব্যক্তি। .কিম্ন জাতির জীবনের উপর লেখক এদের যেমন প্রভাব কল্পনা করেছেন সে কি সম্ভব 🔈 জাতি যথন 'জীবনে উচ্ছাসশক্তির অনুভব' করছে, যথন তার মনে 'কল্পনার অনস্ত খেলা খেলছে,' 'বুদ্ধিতে নব নব উদ্ভাবনী শক্তি' ফুটে উঠছে, তখন সে কি বৈরাগ্যের বাণীতে কান দেয়; না, কান দিলেও मन (मग्न ? राष्ट्रिभरचात्र व्यानन्ममध् यात्र किञ्चाएक ल्लार्ग तरग्रह् जात কানে 'জগৎ মিখ্যা' মন্ত্ৰ জপে দিলেই কি সে মধু তিভিয়ে উঠবে? বরং এই কি সভা হওয়া বেশি সম্ভব নয় যে, হিন্দুজাভির জীবনে

বর্থন ভাষা ধরেছে, সহজ আনন্দের উৎস যখন শুকিয়ে এসেছে তথনি সে ঐ মতবাদগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েছে ? এবং তাদের শিক্ষায় আরও বেশি করে নিরানন, বেশি করে কর্ম-বিমুধ হয়ে উঠেছে? জাতির জীবনে এই যে ওঠা নামা, উৎসাহ অবসাদের যুগ একটার পর আর একটা আসে, লেখক তা মোটেই ভোলেন নি। তাঁর 'মুখপত্রে' এ কথা তিনি চমৎকার করেই বলেছেন। কেন বে মানুষের সভ্যতার এই নিদ্রা জাগরণ, বিকাশ সংকোচ, একের পর আর আদে ভার রহস্ত কে জানে ? এ ভ জীবন মৃত্যুরই রহস্ত ! এবং দে পুরাণ রহস্থ চিরদিনই গুহান্থিত, এবং হয়ত চিরদিনই ভেমনি থাকবে। অবশ্ব প্রত্যেক সভ্যতারই উত্থান পতনের একটা ইভিহাস <sup>'</sup>ব্লাছে। হিন্দুর সভ্যভারও তা আছে। এবং সে ইতিহা**দ নিশ্চরই** কটিল: এক কথায়, একটা সূত্রে পেঁথে ফেলার বিষয় নয়। কারণ মানুষের সভ্যতা জিনিষ্টিই শতি জটিল, এবং হিন্দু-সভ্যতা আর সব সভ্যতার চেয়ে কম জটিল ছিল মনে করার কোনও কারণ নেই। তবে সে ইতিহাস কল্পনায় ছাড়া এখনও গড়ে ভোলা চলে না। কেননা তার পনর আনাই এখনও আমাদের অজ্ঞাত। এবং হরভ ভাকে ঠিক সভ্যক্রে বিচার করবার মত এখন আমাদের মনের **অবস্থাও** নয়। বর্ত্তমানের দারিক্র্য না যুচলে পূর্ববপুরুষের কি এখর্য্য কি দারিক্র্য, কিছুই মন খুলে বিচার করা সহজ নয়।

কিন্তা এ সব বিচার বিভর্কের কথা এখানেই **শেব করা বাক্।** এই লব যুক্তি-বিচার এ প্রবন্ধগুলির প্রধান কথা নর। লেখকও তাদের প্রধান করতে চান নি, লেখাতেও তারা প্রধান হয়ে ওঠে নি। এ প্রবন্ধ-পূর্ণিবানির প্রধান কথা ও প্রাণের কথা হ'ল বাঙালীয়

কাৰৰে আজ দীৰ্ঘর।ত্রিশেষে কাগরণের যুগ ফিরে এসেছে। কেই সহজ্ব আনন্দ ভগবান আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন যার প্রাচুর্য্য হল সজ্যতার সমস্ত স্প্রিধারার মূল উৎস। লেখকের প্রাণে এই আনন্দের যে স্তব্ন বেক্সে উঠেছে প্রবন্ধগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যান্ত তারই বাছারে মুখর। এবং আগেই বলেছি, এ স্থারের চেউ নবীন বাঙলার একেবারে মর্ম্মে গিয়ে আঘাত করবে। হিন্দু-সভ্যতার কেন পতন হ'ল, এ নিয়ে তর্ক করা চলে, কিন্তু লেখক যখন ডেকে বলেছেন---"আমরা যারা নবীন—যাদের মনে উৎসাহ আছে, আশা আছে: অতীতের ৰোঝা যাদের প্রাণ হ'তে নবীন নবীন স্পন্দনের অমুভূতিকে দুর করে বাখতে সক্ষম হয় নি-তাদের আজ লডাই করতে হবে এই ভ্যাগ মত্রের বিরুদ্ধে। এ বিচার যারা সারাদিন মার্তগু-ভাপে কাটিয়ে অবসর দেহে শুষ্ক মূথে সন্ধার আড়ালে তাদের ক্লান্তি দূর করবার ক্লন্তে চলে পড়ছে তারা করবে না—উষার স্মিগ্ধ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বিপুল স্পন্দনের সাথে সাথে হাসিমুখে যারা আজ জীবন-মন্দিরে সাধকের বেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তারা করবে, আমি আহবান করছি আজ নবীনকে, পুরাতন আজ বিদায় মি'ক।" তখন ভার আহ্বানে, আজ বাঙলায় যারা নবীন ভারা সাড়া দেজই দেবে। কেননা আনন্দের এ হার তাদের প্রাণে এসেও পৌচেছে। এ সোনার কাঠি যাকেই স্পর্শ করেছে সেই মনে জানে-বে-ভ্যাগের মন্ত্র বিশ্ব থেকে মাতৃষকে বিমুধ করে সে বারই ধর্ম্ম হোক আজ বাঙালীর পক্ষে সেটা পরধর্ম। শীতের দীর্ঘ রাত্তির ্পক্ষে 'অচলান্নিডনের' পাথরের খের ও আচারের কম্বল-চাপ কডটা উপযোগী কি অনুপ্রোগী, এ নিয়ে বিচার চলে। কিন্তু আৰু

বসস্তের উষায় রঙ্গীন উত্তরীয় গায়ে মুক্ত আকাশের তলে এসে দাঁড়াভেই হবে।

এ বইখানি যিনিই পড়বেন চুটি প্রবন্ধ বিশেষ করে' ভাঁরই চোখে পডবে। এর একটি হ'ল "দরকার" আর একটি হ'ল "ইয়োরোপের কথা।" দিভীয় প্রবন্ধটির এক জায়গায় লেখক বলেছেন, "আসল, সে বৃদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তা নয়—সে অস্তর দিয়ে কি অসুভব করে তাই।" ও কথাটাই একটু ঘ্রিয়ে বলা যায়।—সাহিত্য মানুষ বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তার ব্যাখ্যা নয়, অন্তর দিয়ে কি **অমূ**ভব করে তারই প্রকাশ। অবশ্য যে চিন্তা করে **আর যে** করে না. এ চু'য়ের অস্তুর এক রকম নয়, এবং তাদের স্থাই-সাহিত্যও এক দরের নয়। কিন্তু শেষ পর্যান্ত সন্তরের ভিতর দিয়ে না এলে জিনিষ্টি মোটে সাহিত্যই হয় না। এ চুটি প্রবন্ধে লেখক যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন বাঙলা দেশে তা স্থলভ নঁয়: কিন্তু সে চিন্তা এসেছে লেখকের সন্তবের সমুভূতির মধ্য দিয়ে, সার প্রকাশ হয়েছে সাহিত্যের স্থন্দর মূর্ত্তিতে। "দরকার" প্রবন্ধটির কথা এই:—"দর-কারের তাগিদে মাতুষ সভ্যতা গড়ে নাই. কেননা বেশির ভাগ দরকার সভ্যতারই ফল। এই স্প্রিটা অদরকারা বলেই, এ পৃথিবীর হাজার বস্তু, হাজার বিষয় মানুষের অপ্রযোজনীয় বলেই তাতে মানুষের এত আনন্দ। কারণ যেখানে দরকার সেথানেই দাসত্ব।" "Necessity is the mother of invention—এ একটা প্ৰকাণ্ড মিখ্যে কথা-necessity invention-এর mother ত নয়ই, মাসী পিসারও কেউ নয়-এটা একটা নিতান্ত প্রাকৃত জনের কথা, ধরতাই বুলিরই अकी वृति। Invention-हे वल, discovery-हे वल, आंत्र याहे वल.

এর মূলে রয়েছে মানুষের আনন্দ—প্রকাশ করবার আনন্দ—সৃষ্টি করবার আনন্দ।" 'ইয়োরোপের কথায়' লেখক এই রকম আর একটি 'ধরতাই' বুলির' টুঁটি চেপে ধরেছেন ৷ সেটি হচ্ছে—আধুনিক ইয়োরোপ জড়সর্বস্থ আর আধুনিক বা প্রাচীন হিন্দু আধ্যাত্মিক **"ইয়োরোপ তার অন্তরের** তার প্রাণের, তার জীবনের আনন্দ দিয়ে বে সভ্যতা গড়ে' তুল্ল—যে সভ্যতা সকল পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল— যে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের সনাতন জাতির পুরাতন দেহে নুতন প্রাণ ক্লেগে উঠল— সে সভাতা একটা গভীর জ্ঞানের উপর **শ্রভিন্তিত হ'তে না পারে—তাতে হাজার রকম ভুল ভ্রান্তি থাকতে** পারে—হয়ত তাতে মানুষের সম্বন্ধে সকল সমস্থার সমাধান হ'য়ে ওঠে নি—কিন্তু তাই বলে' যে সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে' আছে কভগুলো অভ্ৰস্তসমষ্ট্ৰির উপরে এ কথা যে বলে তার মত জড়বাদী **এ ডু-ভারতে** আর দিতীয় নেই। জড়বস্তর এমন শক্তি এক নাস্তিক ছাড়া আর কেউ মানবে না।" "বাহিরের বস্তুসমষ্টি ইউরোপকে গডে' ভোলে নি – ইউরোপই বস্তুদমণ্ডির জন্ম দিয়েছে— আপনার অন্তরের শক্তিতে—জীবনের আনন্দের আতিশয্যে— প্রাণের গতির বেগে। আসল কণা হচ্ছে যে জড জডই, যতক্ষণ না সেটা মামুষের অন্তরের শক্তিভে কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। স্বতরাং ইউরোপ আরু যা, ভার মূল কারণ হচ্ছে ভার জীবনে সমৃভূত—প্রাণে ওজস্-রূপিনী চিৎশক্তি—তার জীবনদেবতার, ভগবানের এ স্ষষ্টিতে লীলা-বিলাস।" তারপর প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথায় লেখক অতি সরস করে' দেখিয়েছেন যে, কথায় কথায় আমরা যে আধ্যাত্মিকতার মাপকাটি বের করি তার মাপে হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের যুগগুলিকে

জড়সর্ববন্ধ বলে' ঠেলে দিতে হয়।" যে যুগে আর্য্যেরা বেদ লিখেছে সে যুগে কি তারা অনার্যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নি ? স্বয়ং রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে ছিলেন তখন কি তিনি গাছের বল্ধল পরে' শীতাদেবীকে আলিঙ্গন করতেন—না সীতাদেবী নিজ হাতে মোটা চালের ভাত আর তেঁতুল পাতার অম্বল রেঁধে রামচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতার গোড়ায় সার দিতেন ? গীতা রচনা হ'ল, সে ত একটা ভীষণ মারামারি কাটাকাটির মধ্যে। স্ত্তরাং দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধবিগ্রহ বা ভোগ-বিলাসট। কেবল জডবাদীদেরই একচেটে ব্যবসা নয়। তা যদি হত তবে এমন আধ্যান্মিক জাতি যে হিন্দু, তাদের মধ্যে যুদ্ধ ইত্যাদি করবার জন্মে একটা পৃথক বর্ণই গড়ে' উঠত না।'' লেখক এই কথা বলে' তাঁর "ইউরোপের কথা" শেষ করেছেন,—"আমরা সবাই বিশাস করি, ভারতবর্ষ আবার জগতে আপনার পূর্ব্ব গৌরবের স্থান অধিকার করে' বসবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে' থাকেন যে সেদিন হিন্দু তাঁতিরা কেবল গেরুয়া কাপড় তাঁতে চড়াবে, আর হিন্দু চাষীরা কেবল অপক कम्मीत हार कत्रत्व, छत्व छात्रा नित्रांभ शत्यन निम्हय ।"

এ প্রবন্ধ চুটির অস্তদৃষ্টি যেমন গভীর, এদের ভাষাও ভেমনি লঘু, প্রকাশের ভঙ্গীও তেমনি সরস ও বিচিত্র।

তাঁর ন'টি প্রবন্ধ জুড়ে লেখক তাঁর স্বজাতি সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তার অনেকগুলিকে গালমন্দ বললে খুব ভুল হয় না। টুর্গেনিক তাঁর রুডিনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "জ্ঞাতিকে গাল দেবার কেবল তারই অধিকার আছে, জাতিকে যে ভালবাদে। "নবযুগের কথা" পড়ে' কারও সন্দেহ থাকবে না যে, লেথকের সে অধিকার নেই।

শ্রীসতৃলচক্র গুপ্ত।

# বাদল ধারা।

------

' আধাঢ়।

ভোর বরষার জলে ভাসা আজ এ আমার পল্লীপারে
বাজ্ল উতল একি রে হুর বাজ্ল আলোর বিভোর তারে,
বাজ্ল মোর এ বিভল ুহা ওয়ায়, বাজ্ল জলের কলমরে,
বাজ্ল সবুজ রেখায় রেখায়, বাজ্ল মেঘের থরে থরে,
বাজ্ল সারা গগনেরি অযুত সাঁঝের কাজল পরা
আঁথিকোণের অবাক্ ধারায় কোন্ নিবেদন—বাঁধন হরা!

পাল টেনে ঐ বাতাসে কি ছুট্ল রে আজ ছুট্ল তরী পরিয়ে দিয়ে গানের মালা ভোর সাগরের লহর ভরি, স্বরের শাড়ী উড়িয়ে ধু ধু নূতন জলের তেপান্তরে সবুজ বাঁশী বাজিয়ে নিখিল ছুট্ল রে আজ পাগল করে! বন ভেঙে দূর ছায়াবীখির লহর-নাচা নিক্দেশে গেয়ে গেয়ে ধরলে পাড়ি অশ্রুপাগল আলোর দেশে!

ফুলে' ফুলে' মেঘের কোলে কেঁপে কেঁপে ধানের ক্ষেতে অথা' জলের পাপ্ডিফোটা মেতে নাচের ফুলবনেতে দোল্ খেয়ে ঐ পাভায় পাভায় ছুট্ল রে আছ ছুট্ল ভরী ছুখারে তার ভাঙা ঢেউয়ে নৃপুরে স্থর পড়ছে ঝরি, পড়ছে ঝরে' পাখীর মুখে—সিঁদূর-আঁকা যাত্রাপথে বুকে বুকে ভারেরি থৈ ভুবন ভরে ছিটা'ল কে! কুলে কুলে বাজ্ল কাঁকণ—আধেক গাওয়া মনের কথা—বাদল রাতের পুঞ্জকরা ব্যাকুল কুলের আকুলভা বাজ্ল ছায়ার কমলমনে ভেজা-আলোর চরণতলে বাতাসেরি কানের পাশে বাজ্ল জলের ছলক্ ছলে, গুঞ্জরিল আকাশে গান আলোধারার মধ্যখানে তরী আমার ছুট্ল ভরে অফুরণ ঐ গানে গানে!

উড়িয়ে দিল পথের বাঁকে নিশানখানি বকের পাখা
কবুতরের মনমাতান মোহনপুরের রোজমাখা,
যোড়ঘুঙুরে বৈঠা আমার হাঁসের ঝাঁকে পড়ল মরি!
যত প্রাণের ফাঁকে ফাঁকে সকল গানের স্থর শিহরি!
মেঘে মেঘে বনকাননে ডঙ্কা আমার বাজায় রে কে—
পালাল যে আকাশ ছেয়ে 'বে) কথা কও' লিখে রেখে!
বাজাল ঐ ডাহুক দূরে ছোট্ট তাহার ডুগড়ুগিটি
ওই পারে তার যে আছে আজ এই যে রে তার আসল চিঠি!

কি সে জানে কখন হল পড়া লিখন ভর-সভাতে চখাচখার চোক বুলিয়ে সকল মাঠের যতেক হাতে! ঠেক্ল কখন হঠাং পায়ে ছেলের দলের, গগুগোলে, রুট্ল যে তা যত মাতাল দাছ্রিদের মত্ত রোলে! থমকে-থাকা নৃতন বোয়ের ঘাটের পথ আজ এমন দিনে একি বাতাগ উথাল-পাথাল বাজায় এসে বুকের বাঁণে ? চোকের তারার সব সীমানায় বিছান আজ আঙনখানি কর্ল যে আজ কর্ল তারে কর্ল রে আজ মনের রাণী!

আকাশপারে ঢেলে কালি খল্থলিয়ে হাস্ছে মুথে আধরগুলি শেষ করে সব গালে গায়ে মেথে চুকে,' ছুষ্ট ছেলে কচি দাঁতে ফুটিয়ে চেয়ে হাসির রেথা মুক্তামালার মত করে ছড়িয়ে দিল সকল লেখা!

শ্ৰাবণ।

ত্র'ধার থেকে তা নিয়ে যে শরবনে কি মাতামাতি
পাকাধানের ক্ষেতে ক্ষেতে লাগ্ল বিষম হাতাহাতি,
অসাধ হল ফিস্ফিসানি খস্থসানি বাঁশবনে আজ
ঘোমটা টেনে কলার বনে কিসের কথা ? ঐ অত কাজ ?
হাসির বাঁশী, নিশাসরাশি, জম্ল কি গো নয়ন পুটে
কুঁড়ের পথে আঁচলপাতা কার হল—কার পড়ল লুটে?
হারাদিনের অদূরকথা, বুকের কারো আশার ভরা,
তাই দিয়ে আজ খুল্লে কি গো প্রথম দিনের অঝোর ঝরা ?
ভাস্ল যে আজ সেই ধারাতে তালপাকান ক্ষমজ্ঞটা
সকল-সহা মুক্তমাঠের যাত্রর পাহাড় মানুষ কটা;
কম্ল না ত্রন্তপনা কম্ল কোথা কচুর বনে ?
কালা হাসি সব ঠেলে যে নাচ্ছে ওরা ক্ষণে ক্ষে

কোমর কেচে ধঞ্চেরা সব স্রোতের মুখে জুটুল এসে শিঙারি স্থর লাগ্ল কানে কেয়াফুলের গন্ধে ভেসে,— বুঝ্বে কি গো আর ওরা আজ ? আর কি ওরা থাক্তে পারে ? দাঁডাল সব জ্বয়পতাকা চরণ ঘিরে সারে সাবে। মাছরাঙারি পাথায় পাথায় ফডিংগুলির পায়ে পায়ে সব কথা যে রঙিন হয়ে ছড়িয়ে গেল গাঁয়ে গাঁয়ে। ছড়িয়ে গেল সকল রাতের রক্তরেখার উপর দিবে হাজার দিনের হাসির পায়ের ধূলোরিদাগ ধুয়ে নিয়ে চেউয়ের নাচে নাচাপরাণ চপল্লোতের সাথে সাথে চোকের আগের পথেরি ঐ কোলাকলির আভিনাতে ! বুকচেরা পথ মাঠের বুকে নিঁথির মত রইল আঁকা বাউল টেউয়ের মাথায় মাথায় গানের ভুবন মেল্ল পাথা! মেল্ল পাখা হাজার তরী চল্ল যে নব পাখীর মত! সবুজ মেঘের কিনার দিয়ে বাঁশীর স্তরে তন্ত্রাহত, রেখে রেখে গেল নিশাস উধাও জলের বুকের ঢেউয়ে খুলুবে ঢাকন কখন কি তার জানবে কি তা জানবে কেউ এ ? বুকের মাণিক চলুল যে আজ রৌদ্রঢালা অভিসারে নয়তো সে কোন দুর অজানা ধারানিবিড় অন্ধকারে, হয়তো আকুল ধরণীর এগ আপনহারা পারাবারে নয় তো আতুর মিখ্যা প্রাণের হাজার ঘাটের পারাপারে: নয় তো আপন বুকের ঠাকুর বুকে ঢেকে কর্ম করা, নয় তো হাওয়ার হাসির ভেলা, নয় আগুণের তৃষ-পশরা! —বাজিয়ে নিয়ে সকল বেদন জলধারার খঞ্জনীতে ভাটিয়ালের প্রভাত স্থরের পরাণভরা গহনগীতে!

ভাদ্ৰ

কথা শুধু জান্ত চুজন—পানকৌড়ি আর কল্মিলতা ভিজে ভিজেও মিলল না তো আজো তাদের মনের কথা! বিষম কালো উভুল যে কেউ নীল হয়ে কেউ ফুলায় যে গাল, বিদ্যুকগুলির ব্রুক্ট শুধু রইল গোপন একটুকু লাল শাপ্লা মেয়ে চুপি চুপি বলতে এসেই হল্দে হয়ে এলিয়ে পড়ে ঝাউমাসীদের ডরে ভয়ে একট্ কয়ে: পাডায় পাডায় হল না গো ইশারার আর একট্-দৈরী জলে স্থলে একেবারে অমনি তাহার বাজ্ল ভেরি! গগনরাণী হাওয়ার গায়ে ফুলের ডালা দিল ঢেলে খোঁপায় কাঁটা কদমবধ শুনতে এসেই কণাটি সে— আঁচলে টান পড়ল যেমন--্যুদল আঁখি শিউরে উঠে! —গভীর স্তরে রেশটি তাহার কার চুয়ারে দিল হানা স্থুদুরে যার বাজ্ল মাদল ?—কোণায় রে তার কোন্ ঠিকানা ? ছটল পাগল সব নিয়ে আজ আকাশপাতাল সব ভাসিয়ে জ্ঞটায় জ্ঞটায় ছলল আঁধার হাসিতে তার দিক কাঁপিয়ে কোথায় ছিল গোপন মনে এত কথার আঁখির বারি গ বুকের কোলে খুলুল যে আজ গভীর নিশার খুলুল ঝারি! বিবশ করে' নিশীথস্থরের আলাপনে ভুবনখানি বাজিয়ে দিল মনতারাতে উদাসরাতের অসীম বাণী

বাজিয়ে দিল ঝিল্লীরবের অঁাধারফাটা তীত্র স্তরে প্রাণসাগরের কোন গোপনে ভবন যে আজ চলল পুড়ে. চলল অপার আজ্ অবারণ প্রাণের পূজা পূষ্প ফলে লক্ষ হাজার ঝরল কমল উছল অতল স্রোতের জলে ! ঝর্ছে তাহার পাপ ডিগুলির পাখার কাঁপন প্রাণের পাতে অজানা স্থর বাজ্ছে তালে জীবনবনের মন্দিরাতে ! জলছে যেথায় মাটির প্রদীপ কুঁড়ের কোণে মিটমিটিয়ে নদীর ভাঙন ঘরের পিছে, দেখ ছে উঠে গিয়ে গিয়ে.— পদ্রশীঘরের আসছে সারা চলছে সাডা ডাকে ডাকে কার চরণের শব্দটুকু পড়্ছে নিশির থাকে থাকে? দেয় নি ওরা আঁধারে আজ দেয় নি ওরা স্তর নিভিয়ে ঘাট যে ওরাই বিশ্ববীণার—গড়াগানের রক্ত দিয়ে.— গড়া কোথায় স্বপ্নে ঢালা কোন সে বিশাল ইন্দ্রপুরী ভুবনবাণীর জমাট ব্যথার কোথায় রে মঠ আঁধার জুডি ? চম্কে উঠে কেকার ডাকে পেখমতলে লুটিয়ে পড়া পিয়ে স্তরা স্তরসাগরের শব্দ কিরে ঘুমায় ওরা ? জাগ্বে কখন জাগ্বে কখন জাগ্বে ওরা? জাগ্বে কিরে? দশদিকে যে বাজুল মাদল নাম্ল বাদল স্থুরে ঘিরে! তারায় তারায় বাজুল যে শাঁখ ছায়াপথের সাগরজলে অন্তগিরির কোন্ সে চূড়ার কোন্ সে গুহার বাসার ভলে ? কাঁপছে বেথায় জলের গায়ে সন্ধ্যারতির রেশ-অবশেক চলুছে বেজে তারেই ঘিরে—কোড়ার ডাকের নাই যে রে শেষ, বাজল তৃণের শিরায় শিরায় কাঁলিয়ে জলের অধীর ধারা বাজ্ছে বেন যুগ হতে বুগ—একি রে কোন্ শ্রুবতারা ! বাজ্ছে রেণুর পুলকপুরে নীরব চির বধ্র ভালে বাজ্ছে ঘরের জাগা বুকে বাজ্ছে ঘুমের অন্তরালে, ধর্ছে না তার অ্রের ধাবা—ছাপিয়ে যে তার উঠ্ছে কানা—বাজ্ছে অ্রের এপার ওপার দিগন্তের আজ সব মোহানা ! কাঁক দিয়ে তার দীপের আলো পড়ল না আর ভুবন মাঝে অধির আকাশ নদীর কানে শুধুই কেবল গানটি বাজে !

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

# কথিকা।

---:#:----

আমাদের এই শান-বাঁধানো গলি বারে বারে ডাইনে বাঁরে এঁকে বেঁকে একদিন কি যেন পুঁজ্তে বেরিয়েছিল। কিন্তু সে যেদিকেই বায় ঠেকে বায়। এদিকে বাড়ি, ওদিকে বাড়ি, সাম্নে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে একটুখানি আকান্দের রেখা দেখতে পার—ঠিক তার নিজেরই মত সরু, তার নিজেরই মত বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, 'বল ত, ভূমি কোন্ নীল সহরের পলি ?"

তুপরবেলায় কেবল একটুখনের জন্মে সে সূর্য্যকে দেখে আর শমনে মনে বলে, "কিচ্ছুই বোঝা গেল না!"

বর্ষানেঘের ছায়া তুই সার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে বেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েচে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমরু বাজিয়ে বেন সাপ খেলাতে থাকে। পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে পড়ে চমুকিরে দিতে খাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল খট্খটে শুক্নো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত ?" ফাক্তনে দক্ষিণের হাওয়া গলির মধ্যে হঠাৎ আসে হঠাৎ বায়;
গুলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়তে থাকে। গলি হুতবুদ্ধি হয়ে বলে, "এ কোন্ পাগ্লা দেবতার মাৎলামি!"

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্চ্চন। এসে জমে—মাছের আশা, চুলোর ছাই, তরকারীর খোসা, মরা ইঁছুর—সে জানে এই সব হচ্চে বাস্তব। কোনোদিন ভূলেও ভাবে না, "এ সমস্ত কেন ?"

অথচ শরতের রোদ্ধুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, বখন পূজোর নহবৎ ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্মে তার মনে হয়. "এই শান-বাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা কিছু আছে বা!"

এদিকে বেলা বেড়ে যায়; ব্যস্ত গৃহিনীর আঁচলটার মত বাড়ি-শুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খনে পড়ে; মড়িতে ন'টা বাজে; ঝি কোমরে ঝুড়ি করে বাজার নিয়ে আলে; রান্নার গক্ষে আর ধোঁয়ায় গলি ভরে' যায়; যারা আপিসে যায় তারা বস্ত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, "এই শান-বাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সভ্য। আর বাকে মনে ভাব্চি মস্ত একটা কিছু, সে মস্ত একটা স্বশ্ব।"

শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর।

# वश्व ।

----

### ( )

এক নতুন বন্ধু পেয়েছি। সে সকালে ছুপুরে বিকেলে সন্ধ্যার অক্টপ্রহরই আমার ঘরে এসে ব্যে থাকে।

সকালে বলে—"আহা কি স্থন্দর সকাল, কি শান্ত সময়টা, পাৰী ও ছেলেদের কলরবে শুধু মুখরিত দিক্—এ সময়টা আমি তোমার বন্ধু এসেছি ভোমার কাছে, আমার সংকার কর, কোথাও বেও না, ঘূরে বেড়িও না। বোসো দিকিন ভাই, খাতাটি নাও দেখি, আসন করে বসে মনের ভিতর ডোবোত এবার ?"

ভাই যদি করি, ভবে সকাল পেরোলে দেখি বন্ধু আমার ক্রিগ্ধ হাস্তম্থ। নয়ত কোথা উধাও।

ভূপুরে বলে—"মাহা কেমন উদার ব্যাপক সময়টা। ঘূমুবে নাকি? তবে আমি চল্লুম।"—হেসে হেসে আকাশবিহারী আকাশে মিলিয়ে বৈতে চায়।

যদি বলি—"না, ঘুমোব না, বল কি করি, কি করলে ভোমার কাছে রাখতে পারব।"

সে পাণে এসে হাতে হাতথানি রেখে বলে—"তবে এসো, এই জানালার ধারটাতে এসে বোসো। দেখ দিকি কেমন মাঠ—এ

মাঠের শেষে দিগস্তের পরপারে কত কি সন্তাবনা, কত কি আশা, কত কি গান, কত কি সোভাগ্য ঝিক্ ঝিক্ করছে। ঐ মরীচিকাকে ধরে ফেলে বাঁধতে পার না ? ছবিতে, লেখায়, গানে, ভাবে জড়াও না ?

সন্ধ্যে বেলায় বলে—"একটুখানি চুপ করে বসে থাক শুধু। আর কিছুই কোরোনা।"

## ( ? )

ষায়ন্ত সকালও আছে, তুপুরও আছে। বন্ধু কিন্তু আর আসে
না। মাঠ ছেড়ে সহরে এসেছি। কাঠকাঠরা, আলমারি টেবিল
চৌকির রাশল, বিছানা পশুর, খাটের মাথায় গোটান মশারি, ছড়ান
কাপড়, হোল্ড, টিফিন বাম্বেট, ট্রান্ক, হ্যাণ্ডব্যাগ ও সাজগোজের
নানা উপাদানে ঘর ভরা, চিকফেলা জানলার গায়েরইভিতরে একটুথানি
আকাশের পট। বন্ধুর চরণ আর ভাতে পড়ে না।

কে সে বন্ধু? আগে ভেবেছিলুম তার নাম বুঝি "সময়"; এখানে দেখছি "সময়" সেই আছে, কিন্তু বন্ধু নেই। তবে কি সে শুধু অবসর নয়, অবকাশ ? মনের আর ঘরের, কালের স্থানের আর ছয়েরই? যেমন শৃশু মনে ভিন্ন বন্ধুর সমাগম হয় না, ভেম্নি নিরবচিছন্ন ছালের ঠেসাঠেসিতেও বন্ধু ক্যুক্তি পায় না?

## ( 0 )

অনেক দিন আর সেরকম করে আকাশ সাঁৎরে বন্ধুকে আমার দিকে আসতে দেখিনে। কিন্তু আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়লেই ভাতে যে তার আভাষ মাধান রয়েছে তার স্পর্শ পাই। যদি নীরবে বসে থাকি, যদি নিজের মাঝে ড়বি তবে বন্ধু আন্তে আল্ডে অলক্ষ্যে এসে আবার জড়িয়ে ধরে। কে সে বন্ধু? কে সে হল্পন, জনতা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনলে যাকে পাওয়া যায়? সে কি আমার ভিতরের সম্পূর্ণতা ?

## (8)

আমার কতক সময় আর আমার নেই। বাক্দন্ত করে ফেলেছি।
পাছে তার কিছু ফেলাছড়া হয়, পরের জিনিষ হরণ করে ফেলি তাই
ভয় হয়। তাই ভয়ে ভয়ে নাওয়া, ভয়ে খাওয়া। প্রতিশ্রুত সময়ে
পদক্রান্তি না হয়। সময়ের বাক্যদান আত্মসাধনার জয় কোন শরীরী
বন্ধুকে। তা হতেই হঠাৎ চিন্লেম্ অশরীরী বন্ধু তোমার কবিং
পুরাণং অমুশাসিতারং! তুমি আমার জান্তর্যামী!

## ( a )

দহরাকাশে যে অন্তর্যামী, বহিরাকাশে সেই বিশ্বাত্মা। হৃদাকাশ যাঁর আসন, চিদাকাশ তাঁরই বসন। দিগম্বরের পরিধান সেই অম্বরের প্রতি, সেই শৃশ্য কহেন—আকাশের প্রতি, শৃশ্যের প্রতি মানবাত্মার তাই এত টান। মন্মনা ভব, মন্তব্জো, মদ্যাদ্ধী, মাং নমস্কুরু।

কিন্তু আত্মা বা বিখাত্মাকে শৃশ্যভাবে সর্ববদা মনন করা যায় না, ধরা ছোঁয়া যায় না, ধরে রাথা যায় না। তাকে সূক্ষ্ম হতে যতই সূক্ষ্মতর হোক্ না কেন রূপের বা রেধার নির্দ্দিষ্টতার মধ্যে আনতে পারলে মন যে আলম্বন পার তাতে চরিতার্থতা জ্রুত পরিপাক লাভ করে। তাই গুরুর মাহাস্ক্য, অবভারের সার্থকতা।

"লাজৈৰ হাজনো বন্ধ

বন্ধুরাত্মাত্মনোক্তত্ত যেনাজৈবাত্মনাজিত:।" আত্মাই আত্মার বন্ধু। যে আত্মচেষ্টায় আত্মজয় করে ভারই আত্মা ভার বন্ধু।

সেই ধ্রুব নিত্য বন্ধু কখন কখন অস্তর ছেড়ে মন্ত্র্যবন্ধু হয়ে বাহিরে নেখা দেয়। হে অশরীরি! তোমার মর্শ্মবাণী চর্ম্মের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হলে বুঝি শ্রোয় কর্ম্মে প্রার্থিত সহজ হয়? তাই অরপ তুমি রূপধারী হও? যাকে অর্জ্রন বলেছিলেন—

"শিক্সন্তে>ং সাধি মাং হাং প্রপন্নং।"

জগতে ছটি ধারা প্রবাহিত। এক শাসনের বা প্রহরীগিরির, জন্মটি প্রহণের বা প্রীতির। কুষ্ণাবতারে এই দিধারার সঙ্গম হয়েছিল। জনুশাসিতা যে সে কবি হওয়া চাই, রসিক হওয়া চাই, বন্ধু হওয়া চাই—শুধু গুরু নহে। তার নিকট থেকে আবদার চাই—

"আমায় সব সমর্পণ কর।"

আজাই আজার বন্ধু, আজাচেষ্টাধারাই আত্মজয় করতে হবে।
কিন্তু আজা যে ঘটে ঘটে বিরাজিত, তাই ঘটান্তরেও তাকে বন্ধুমূর্ত্তিতে
দর্শনের আকাক্ষমা ও আনন্দ প্রবল। মানবাজা আপনাকে আপনার
কাছে জমিয়ে রেখে তৃপ্ত নয়, সে আপনাকে দিতে চায়।
"আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে!"

মানবের মর্ণ্মোখিত এ ক্রেন্সনের নির্ভির জন্ম নেবার লোক চাই, দ্বোর পাত্র চাই যে কইতে পারে। "বৎ করোসি যদসাসি যজ্বহাসি দদাসি যৎ।" যতপশ্যসি কৌজেয় তৎকুরুগ মদর্পণং।

যাকে অপণি করবে, যার নিকট সব কিছু বাক্দত্ত হবে সে যদি সাম্নে এসে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায় তবে তমনা হয়ে, তন্তক হয়ে তাকেও নমস্কার।

**बी**मबना (प्रवी।

# উভো চিঠি।

---:\*:---

(फक्रप्रात्री २८, ১৯১৯।

#### व्यम् र

তুমি আমাকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দিয়েছিলে। প্রায় সাড়ে চার মাস পর আজ সকাল দশ ঘটিকা এগার মিনিট বার সেকেণ্ডের সময় ভোমার শ্রীহস্তের একথানি পত্র আমার এ দীনের কুটীরে এসে পৌচল—"ভাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম"।

যাহোক তোমার চিঠি পড়ে এতদিনের নীরবতার কারণ বুঝলুম।
চিঠিখানায় আগা থেকে গোড়া পর্যান্ত একটা অভিমানের হুর
ফুটে উঠেচে।

"ইউরোপ নিজের চেহারা দেখতে পেয়েচে বলে যে, সে রাভ পোহালে গরদের জোড় পরে টিকি রেখে ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু ভদ্বিফোঃ পরমংপদ্য বলভে বসে থাবে ভা নয়,"—আমার এ কথায় ভূমি রাগ করেচ। আমাদের আচার ব্যবহার, ধর্মাসুষ্ঠান ইভ্যাদি সম্বন্ধে অমন ironical মনের ভাব ভূমি আমার কাছে থেকে আশা কর নি; লিখেচ, এতে ভোমার অন্তরে একটা আঘাত লেগেচে। কিন্তু ও-কথা আমি ironically লিখি নি—অমন একটা apt allusion আমি আর কোথাও গুঁজে পেলুম না, ভাই ওটা লিখেচ। ওটার মধ্যে একটা

সভ্যের চেহারা দেখতে পাই বলেই ওটা অমন জায়গায় অমনি করে লিখেছিলুম। এতে তোমার বা আর কারো অভিমান করবার কি আছে জানিনে।

ভূমি আমায় ঘোর materialist বলেছ,— আমার materialism নাকি আমার পত্রে ছত্তে ধরা পড়েছে। আমার চিঠিতে যে microscope দিয়ে materialism-এর সূক্ষা পরমাণু কোথা থেকে বের করলে, ভা বোঝা আমার বৃদ্ধির অতীত। ভোমার বিখাস, আর শুধু ভোমারই বা বলি কেন, আজকাল এ দেশের প্রায় সবারই বিশাস, যে-কেউ এই জগৎটাকে ফাঁকি বলে উড়িয়ে না দেবে সেই অদার্শনিক, অধার্ম্মিক, অনাধ্যাত্মিক, আমুরিক—সে দৃষ্টিহীন, জ্ঞান-হীন, বন্ধ, রুদ্ধ, আসক্ত। এই যে অবস্থাটা দাঁড়িয়েচে **আজ** যদি সংস্কৃত আমাদের মাতৃভাষা থাকত তবে এই অবস্থাটা দাঁড়াতে পারত না বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা তথন সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের সজে আমাদের একটা অতি সহজ সম্বন্ধ থাকত, তখন সংস্কৃত ভাষা আমাদের মুখে মুখে থাকত বলে আর তখন সেটাকে দেবভাষা আখ্যা দিতৃম না : স্থতরাং আমাদের আত্মার চাইতে পদে পদে ভার একটা বড় মূল্য দিয়ে বসভূম না। যে-লোকটা লিখতে পড়তে জানে না বা অভি কম জানে ভার কাছে যে ছাপার হরফের মুল্য কি, আর কভাৰ্টা, ভা ত সেই Scotch peasant-ই প্ৰমাণ করেছিল, যথন সে ভার শেষ যুক্তি দাধিল করেএই বলে যে, I saw it in print. আমরা যথন সংস্কৃত সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করি, বিশেষত ভার দর্শনের কোঠায়—তখন আমাদের মাথা ভয়ে ভক্তিতে অমনি নভ হয়ে বাসে, তারপর ঐ মাধা-নত অবস্থা এমনি অভ্যাস হয়ে যায়

যে যখন সে-মন্দির থেকে বেরিয়ে আমি তখনও আর ঘাড় সোজা হতে চায় না। কেবল যে সোজা হতেই চার না, তাই নয়—সোজা হওরাটাই তথন একটা মস্ত অ-ভক্ত হৃদয়ের পরিচয় হরে উঠে। কেবল তাই আমরা লক্ষ করা নিরানববৃই হাজার ন'শ নিরানববৃই জনা সংস্কৃত জানিনা বলে, জানলেও তা পডবার ইচ্ছে বা অবসর হয় না বলে. আর ইচ্ছে আর অবসর হলেও কঠোপনিষদের বদলে ঋতুসংহারই থলে বসি বলে, সে-কালের দার্শনিক মতগুলো একালে আমাদের काटक वाकादत-शक्तरवत व्याकात भारत करत (मधा मिरशट । अह বেমন ধর-মায়াবাদ, এই মায়াবাদ যে আদলে কি তা আমিও জানি নে, তুমিও জান না—শঙ্করভাষ্য আমিও পড়ি নি, তুমিও পড় নি— ও রাম শ্রাম যত্র কেউ-ই পড়ে নি—শক্ষরের আসল মায়া কি ছিল, ভা কেউ জানে না। অথচ সকলের মুখেই মায়াবাদ। এবং যে আজ জন্মালে সেও বলচে জ্বগৎটা মায়া. ও যে কাল মরবে সেও বলচে জগৎটা মারা। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী এসে বলচে জগৎটা মায়া, ভিকে পাই গো। গৃহত্ব এসে বলচে—জগংটা মায়া, চরণধূলি চাই গো। ভিলককাটা বৈষ্ণৰ বলচে—অগৎটা মায়া, এস রাধাকুঞ্জের নাম করি। রুক্রাক্ষ-আঁটা ভান্তিক বলচে—জগৎটা মায়া, এস কারণ-বারি পান করি। এই যে বাজারে সন্তা মায়াবাদের বুলি, এই বুলি আওড়ানই যদি আধান্মিকতা হয়, এবং এই বুলি খেতে শুতে যেতে না আওডানোটাই যদি জড়বাদের লক্ষণ হয় ভবে আমি যে পুড়বাদী ভার কোনো ভুল নেই। তবে spiritualism আর materialism-এর সংজ্ঞা ঠিক ঐ কি না সে সম্বন্ধে এমন একটা সন্দেহ আছে যে সন্দেহটা এই অগৎটা আছে কি নেই--- এ সন্দেহের চাইতে সন্দেহজনক।

### ( 2 )

কিন্তু সে যাহোক, আমি ভোমায় হলফ করে বলতে পারি যে আমি অভ্নাদী নই, কেননা অভ্নত যে চৈতন্তেরই বিকাশ এই আমারও বিশাস। আমাদের এই গোঁড়ামীর দেশে যে এক রকম আধ্যাত্মিকভার গোঁড়ামী সাছে সেই গোঁড়া আধ্যাত্মিকবাদীও আমি নই। আমার যাড়ে যদি নিভান্তই কোন বাদ চাপাতে চাও তবে যে-বাদটায় ভোমার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ বাধবে না সেটা হচ্চে লীলাবাদ। আমি ভগবানের লীলা মানি। আর এই লীলা মানি বলেই আমি অভ্নত মানি চৈত্তাকেও মানি, অর্থাৎ—অন্নকেও মানি, আত্মাকেও মানি, ভোগকেও মানি, যোগকেও মানি—আলাদা আলাদা করে নয়, এক সঙ্গে। আমি যে Kipling নই, সে সম্বন্ধে তুমি স্থিরনিশ্চিত, স্বতরাং—

"East is east and west is west

And never the twain shall meet."

এত বড় একটা কথা বলবার সাহস আমার নেই। আসলে অন্ন ও আজার মধ্যে বিরোধটাই আমার কাছে স্পাষ্ট নয়, তার চাইতে তের বেশি স্পাফ্ট তাদের মিলনের দিক এবং সেই দিকটাই হচ্চে মললের দিক, কল্যাণের দিক। তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে কি না জানি নে, কিন্তু আমার ওই কথা সমর্থন করবার জভ্যে আমি তোমায় উপনিষদ থেকে শ্লোক তুলে দেখিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু যা বাঙ্ক-লায় বল্লুম তা যদি না মান, তাহলে সংস্কৃত শ্লোক তুলেই যে অমনি বুঝে যাবে—এ কথা মনে করা আসলে তোমার বুজির প্রতি কটাক্ষ করা হয়; কিন্তু আর যাই হোক সে কটাক্ষ তোমার বুদ্ধির প্রতি আমি করতে পারি নে। কিন্তু উপনিষদ থেকে এই যে-শ্লোক ভুল্লুম না, সেই শ্লোকই প্রমাণ যে সেকালে ঋষিদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কাঁধে পাখা লাগিয়ে দিবারাত্র আকাশে উড়ে বেড়াতেন না,—কেবল বায়ু সেবন কড়ে'।

# ( 0 )

আমাদের অতীত সম্বন্ধে আমার একটা মস্ত বড আপত্তি কি খান ?—সেটা হচ্চে এই যে, তা এত ভীষণ লম্বা যে আমরা মেপে ভার হিসেব করে উঠতে পারি নে।—আর যদি বা পারি তবু সে হিসেব মনে করে রাখতে পারি নে। ওর শেষ প্রান্ত পর্যান্ত আমাদের দৃষ্টিই চলে না--- মাঝপথ পর্যান্ত এসে তারপর হয় দৃষ্টি থেমে যায়. নয় ত ঝাপসা হয়ে আসে। যেখান পর্যান্ত এসে আমাদের দৃষ্টি থেমে যায় ঐ সেইটেই হচ্চে "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগ"—যাকে ইতিহাসের ভাষায় বলা চলে আমাদের মধ্যযুগ। এ যুগে ভারতীয় চিন্তা-জগতে একটা বিশেষ ভাব ফুটে উঠেছিল এবং এই ভাবকে আশ্রয় করে একটা নতুন দর্শন গড়ে উঠল। এর van guard হচেন বুদ্ধ, আর rear guard হচ্চেন শঙ্কর। আমরা আমাদের জাতীয় অতীতের লম্বা রাস্তায় ঠিক ঐ খানটায় পর্যান্ত দেখতে পাই বলে আমাদের আব্দ স্বারই মনে মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট হয়ে বসে গেছে, সে ধারণাটা হচ্চে এই যে আবহমানকাল থেকে হিন্দুর ভারতে ছিল মাত্র হুটি জিনিষ—এক পর্ণকুটীর আর नीर्व श्रवि।

भ कारणत अविता भवारे भीर्न हिरामन कि ना स्म **एक ना** हा না-ই তুল্লম কিন্তু ঐ কারণেই আব্দু আমাদের চোথের স্বমুখে নৈমি-ষারণ্যের বৃক্ষলতাগুলা এমনি নিবিড হয়ে উঠেচে যে তা ভেদ করে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদের উঁচু চূড়া একটুও দেখা যাচ্চে না, সৌতি সনকাদি ঋষির মুখে চাপু দাড়ি এমনি কাল হয়ে উঠেচে যে পরীক্ষিৎ অনমেজয়ের মাঝার স্থবর্ণ মুকুট একটুও চোঝে পড়চেনা। তাই অস্টাদশপর্বব মহাভারতের একটি অক্ষরও আঞ আমাদের মনে নেই, আর মনে পাকলেও তা অতি যত্ন করে মুপে আনি নে। কেন নামখে আনলেই তার একটা যক্তিপূর্ণ আধ্যা-্জিক ব্যাখ্যা দিতে দিতে জ্বান হয়বান হয়ে যাবে। তার বদলে আজ আমরা আওড়াচ্চি—"মায়াময়মিদমখিলং হিছা" অথচ যখন প্রশ্ন ওঠে আমাদের জাতির চুর্দ্দশা হল কেমন করে? সোজা উত্তর—ধর্ম্বের অধঃপতন হয়েছে বলে। এখন জিভ্জেদ কর—ধর্ম্মের অধঃপতনের অর্থ কি ৭--তথন দেখবে পাঁচ জনের মধ্যে চার জনের সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই, আর বাকি একজন এমনি উত্তর দেবে ষাতে হাসির চোটে পিলে ফাটে। সেদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ফিজেস করেছিলুম—"আচ্ছা বলুন ভ আমাদের ধর্মের অধঃপতনের অর্থ কি ?" ভিনি উত্তর দিলেন—"বাপুহে ধর্মের অধঃপতনের আর বাকি কি. আত্মকাল ব্রাহ্মণরাও যখন রেলগাড়ী চাপচে।" ব্রাহ্মণ এমনি ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগলেন যে, তাঁর ধর্মের ব্যাখ্যাটা উপ-নিষদে স্থান পাবার যোগ্য। অপচ এটা কারো কাছেই শুনবে না যে, আমাদের যে ধর্মের অধঃপভন হয়েচে এবং যার অভেয়ে এমন হুর্দ্দশা হয়েচে সেটা হচ্চে "মসুয়ুত্ব" ধর্ম্মের অভাব। আমাদের প্রথম

খারণা যে মাতুষ আসলে হচ্চে কচিখোকা, তাকে অন্ম থেকে মৃত্যু পর্যান্ত শাসনে রাখতে হবে। আর আমাদের দিতীয় ধারণা এই যে, মানুষ নামক জীবটি আসলেই কু, ভাষায় যাকে বলে হাড়পাজী। ভাকে এভটুকু স্বাধীনভা দিয়েচ কি সে গিয়ে নরকের পথে নেমেচে, অর্থাৎ— মানুষের আসল সদিচ্ছাটাই হচে তার নিজের ধ্বংস সাধন করা---এই আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার জন্মে আমাদের ঘরে বাইরে বন্দোবস্ত। বাইরে অন্তর আর ঘরে শান্ত। শুনতে শুনতে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়ে পেছে যে মাসুষের আত্মঘাতী না হয়ে বেঁচে থাকবার একই উপায় আছে—সেটা হচ্চে পরবশ্যতা। এর পাল্লায় পডেই মানুষের ধর্ম্মের বিকাশ হতে পারছে না, যে বিকাশ হচ্চে মানুষের আনন্দের ও স্বাধীনতার বিকাশ। অথচ আমাদের সবারই ধারণা যে আমাদের যা-কিছু ছঃখ, তা হচ্চে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন যে বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ সেটা মানি নে বলে। কিন্তু স্বার চাইতে মঞ্চার কথা হচ্চে এই যে, আব্দ আমাদের নম্বর পরপুরুষের অন্ত্রের উপরে পড়েচে, কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি মোটেও পড়ে নি—ভিতরের বাঁধ-নই যে বড় বাঁধন-একথা আমরা চোখ মেলেও মানি নে। তারপর বিশেষত আমর৷ যখন আজ সবাই পলিটিক্যাল, তথন আমাদের পূর্বব-পুরুষের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা একেবারেই দেশদ্রোহীভার পরিচায়ক। আমরা জাতিটা কি না আধ্যাত্মিক তাই বাইরে থেকে ষা আমাদের চর্ম্মের উপরে এসে পড়েছে তাই আব্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি কিন্তু ভিতর থেকে যা আমাদের মর্ম্মের উপরে পাধর চাপুরে রেখেচে তা আমাদের মোটেই চোখে পড়চে ন।। দিব্যদৃষ্টি আর কাকে বলে--বল ?

(8)

ধান ভানতে শিবের গীত এখানেই শেষ করা গেল। এখন শোন লীলাবাদ আমি মানি বলে মানুষ ও জগং সন্বন্ধে আমার ধারণা কি?

তুমি হাজার সাত্ত্বিক হলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্ত তোমায় একটি কথা বলে রাখচি যে কেবল সান্তিকতাকে আশ্রয় করে একটা মানুষ বসে থাকতে পারে : কিন্তু একটা সমাঞ্চ বা জাতিকে গড়িয়ে বেডাতে হবে। ইউরোপে যে এত Balance of power-এর কথা শোন, একটা কোনো সমাজের মঙ্গল চিরকাল ধরে রাখতে চাইলে সেই সমাজের মানুষদের মধ্যেও তেমনি একটা Balance of সৰু রঞ্জ, তম চাই। এই কলিযুগের কথানা হয় ছেড়েই দিলুম— ত্রেভায় যখন ধর্ম ছিল এখনকার চাইতে তিনগুণ, তখনও কিন্তু বিশ্বামিত্রকে আসতে হয়েছিল দশরথের কাছে রামলক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে তাড়কাস্থর বধ করবার জন্মে। ত্রেতাতেই যধন এই তখন কলিয়পের কথা অনুমান করেই নিতে পার। বায়পিত কফের সামঞ্জ-শ্রেই মানুষের দেহের স্বাস্থ্য—স্বন্ধ রঙ্গ তম—এই তিনের সামঞ্জস্থে সমাজদেহের মঞ্চল। খালি সাত্তিকভায় দেহটা আত্মা হয়ে সমস্ত মানুষটা আকাশে মিলিয়ে যাবে, খালি তামসিকতায় আত্মাটা ভড হয়ে সমস্ত মানুষটা মাটিতে মিশিয়ে যাবে, এই তুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হলে চাই এ চুয়ের মাঝে রজ। রজ চু'হাত দিয়ে চু' দিককার সন্থ ও তমকে টেনে রাখবে। সন্থকেও উড়তে দেবে না. ভমকেও লুটতে দেবে না। তবেই মানুষ নামক জীবটির মঙ্গল— ভগবানের এই লীলার মাঝে। কিন্তু র**জ**ও যদি অতিরিক্ত প্রবল<sup>্</sup> হয়ে ওঠে তা হলেও ঘটবে আবার তুর্ঘটনা। রক্ষটা হচ্চে আগুন—এই আগুণ যদি টু-হানড্রেড ডিগ্রী ফারেম্ছিটে উঠে যায় তবে তৎক্ষণাৎ একদিকে আগুটো বাষ্পা হয়ে যাবে, আর একদিকে দেহটা ভন্ম হয়ে ধ্বসে পড়বে। তিন গুণের এই তিন অমজল থেকে বাঁচতে হলে মামুষকে ভার জীবনে এ তিনের একটা Balance (সামঞ্জন্ম) স্থাপন করতে হবে। মামুষ ভার ত্রি-গুণকে অতি সহজেই ইচ্ছামত নিয়্মন্ত্রিত করতে পারবে সেই দিন, যেদিন সে প্রভাক্ষ করতে পারবে যে সে ভার প্রকৃতির দাস নয়—সে ভার ঈশর।

# ( ¢ )

ভূমি এইখানে একটা কথা বলতে পার যে সন্থ ও রক্তকে না হয় মানলুম—কিন্তু ভমর দরকারটা কি?—দরকার আছে। জান ভ জাহাজের খোলে ballast পূরে দেয়—জাহাজের ভলা ভারি রাখবার জন্মে। নইলে বাভাসের একটু জোরে আর টেউয়ের একটু ভোড়ে জাহাজ এমনি হেলবে ছলবে যে, ভাতে জাহাজের স্থৈষ্ট্য রক্ষা করা দায় হবে। ভমটাও হচ্চে মানুষের প্রকৃতিতে ঐ ballast, এই ভমের ভারেই মানুষ কোনো রকমে মাটার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এ ভম-এ যদি মানুষের ভলা ভারি না থাকভ ভবে সে কোন্দ্ দিন প্রস্পেধরার এরিয়েল বা এঞ্জেল গেব্রিয়েলের মত পাথা মেলে আকাশে উধাও হয়ে বেভ। এ ভম আছে বলে সন্থ ভাকে উড়িয়ে নিভে পারছে না, রক্ষও ভাকে পুঞ্রের দিতে পারছে না।

অবশ্য যাঁরা মায়াবাদী বা নির্ববাণবাদী তাঁদের কাছে আমার এ মত উপস্থিত করাই ধৃষ্টতা। কেন না তাঁদের পক্ষে সমস্ত দেহটা আত্মা হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেলেই বা কি আর সমস্ত আত্মটা দেহ হয়ে মাটিতে মিশিয়ে গেলেই বা কি—ও-ছয়ের একই ফল, অর্থাৎ— সমাধি। কিন্তু তুমি যদি দীলাবাদ মান ভবে আমার কথাগুলো এক দৃষ্টিভেই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে না দিয়ে একটু বিচার করে দেখবে কি ?

### ( 6 )

ভোমাকে নিশ্চয়ই আজ আমাদের এই নব জাগরণের যুগে, যখন আমরা সবাই সময়ে অসময়ে কাজে অকাজে এমন কি বেকাজে পর্যান্ত গীভার শ্লোক আওড়াই তখন একথা নতুন করে জানিয়ে দিতে হবে না যে আমাদের দেহের চাইতে মন বড়, মনের চাইতে আত্মা বড়ু. অর্থাৎ—যা যত বেশি অদৃশ্য তা তত বেশি প্রধান। এ তিনের মধ্যে আত্মা জিনিষটা এত অদৃশ্য যে বিছাপতির ভাষায় "লাখে না মিলিল এক" কে তার থোঁজ খবর পায় ? স্বতরাং ঐ আত্মার কথাটা ছেড়েই দেওয়া যাক। বাকি রইল দেহ ও মন, এ চুয়ের মধ্যে মন বড। এখন আমাদের প্রভাকেরই, অর্থাৎ— যাঁরাই হিন্দুসমাজে বসবাস করছেন, তাঁদের এই মন নামক জিনিষ্টি interned হয়ে আছে। শান্তীয় বালুর চরে এই internment-এর camp, চারণিক সঙ্গীন কাঁধে শ্লোক-পুলিশ পাহারা দিচে। এই internment ভেলেছ কি, একেবারে সমা**জ** থেকে নির্বাসন। এখন মনকে যদি দেছের চাইতে বড বলে মান তবে দেহের internment-এর চাইতে মনের internment অবস্থা যে সাংঘাতিক একথা ভোমাকে লঞ্চিকের খাভিরে मान एक इत्व। किन्न जामार त्र मर्था कालार नंग निदानक्तृ है জনার ওটা খেয়ালেই আদে না। তার কারণ মনের internment অবস্থা দর্শনেন্দ্রিয় গ্রোফ নয় এবং ঠিক সেই জন্মেই ওটা বেশি মারাত্মক। কিন্তু আর যারই যাহোক, জামার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি যে জ্ঞান হওয়া থেকে মনের interned অবস্থা আমি মর্শ্মে মর্শ্মে অমুভব করেছি।

উপরে আমি কেবল তোমার কাছে থিওরিই দাখিল করেছি স্থুতরাং তার ব্যাথ্যা দিতে আমি স্থায়ত বাধ্য।

জন্ম থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন যে কেমন ভাবে চালিত তার রঙ্গ-রসহীন ইতিহাস এখানে তোমায় না নাই দিলুম। উপরে যে থিওরি দাখিল করেছি, কেবল আমার জীবনের ছুটি ঘটনা দিয়ে ভার একটা ব্যাখ্যা দিভে চেস্টা করব। সেই যে চুটি ঘটনা তা সমাজের কাছে হয়ত অতি অকিঞ্চিৎকর, এমন কি নেহাৎ বাজে, কিন্তু আমার কাছে তার একটা বিশেষ মূল্য ছিল। এ দুটি ঘটনা ঘটলে সমাজের কোনো ক্ষতি হত না অথচ আমার পরম লাভ হত। এ চুটি ঘটনার কথাই ভোমার কানা আছে। প্রথম আমি বিলেত যেতে চেয়ে ছিলুম আর দিতীয়টি হচ্চে এই যে আমি তোমার ভগ্নিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ওর প্রথমটি ঘটল না, কারণ পুজ্ঞাপাদ ভোতারাম স্মৃতিশিরোমণি মহাশয়---যাঁকে আমার দাদামশাই ইষ্টদেবতার মত দেখতেন—ভিনি স্পষ্ট করে আমার ঠাকুরদা'কে শুনিয়ে বলেছিলেম যে নোনাজলের গন্ধ যার নাকে ঢোকে তার এদিকে ওদিকে অর্থাৎ— উর্দ্ধতম ও নিম্নতম গোণা-গাঁপা একশ' তিরাসি পুরুষের বুড়ো বুড়ী ছেলে মেয়ে আগুবাচচা সবা-রই নরকবাস নিশ্চয়। আর ওর বিতীয়টি ঘটল না তার কারণ আমার

নাম শ্রীমান্ অশান্তকুমার "ভট্টাচার্য্য" আর তোমার বোনের নাম শ্রীমতী শান্তিলতা "গুপ্তা"। এর মানে হচ্চে এই যে, আমার মধ্যে মন বলে যে একটি জিনিষ আছে সেই মনের ছটি বিশেষ চিন্তা, ছটি heroic ইচ্ছা যার জ্বন্থে আমি নিজে দায়ী, সেই ছটি চিন্তা কর্ম্মে অনুদিত হল না বাইরের চাপে, সমাজের চাপে। মন বিরক্ত হয়ে বললে—এই ত তোমার সমাজ, এখানে কুন্তকর্পের মত নিশ্রা দেওয়াই প্রশন্ত, এখানে চিন্তা করতে যাওয়াই ঝক্মারি, এখানে মন যদি আগে, মন যদি সংকীর্ণ আয়্রগা থেকে একটুকু ফুটে গুঠে অমনি চারদিক থেকে সমাজ তাকে চাপতে থাকে। এমন অবস্থায় মন বেচারী কি করে, সে ঘুমিয়ে পড়ল, মন যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন জীবন বললে—মন যখন ঘুমল তখন আমি আর জ্বেগে থেকে করব। তখন সে চোখ বুঁজে দিব্যি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। চারদিকে বাইরে কত না হৈ চৈ কত না হাসিকালা রাগ। চোখবোঁজা জীবনের কাছে সে সব স্থের মত এসে প্রীচতে লাগল।

কিন্তু সে যাহোক এইথানে বাঙালীজাতি আজ যে অবস্থায় একে পৌচেছে সে-অবস্থায় যে শ্রীমান্ ভট্ট ও শ্রীমতী চট্টোর বিয়ের, সঙ্গে শ্রীমান্ "ভট্ট" ও শ্রীমতী "গুপ্তা"র বিয়ের, কি মানসিক কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক কি ব্যবহারিক কোনো দিক থেকে একটুকুও প্রভেদ নেই কিন্তা আমি বিলেত গেলেই যে সমস্ত ভারত মহাদেশটা ভারত মহাসাগরের নীচে তলিয়ে যেত না—এসম্বন্ধে আমি ভোমাকে লক্ষা বক্তৃতা শুনিয়ে দিভে পারভুম, যে বক্তৃতাতে স্বপক্ষ বিপক্ষ হুয়েরই রক্ত পরম হয়ে উঠত; কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র চিঠির পৃষ্ঠা ত তোমার গোলদীখিও নয়, গড়ের মাঠও নয়। ফ্তরাং

অসাধারণ শোর্ষ্যে সে-লোভ সম্বরণ করে ঐ যে ছটি ইচ্ছা আমার সম্পাদন হল না ভার ভিতরের দিকটার একটা কথা তোমায় বলব।

866

এইখানে আমি তোমার কাছে স্পান্ত করে কবুল চাচ্চি যে, আমি বিলেত গেলেই যে আমার স্কুমুখে শক্ত চুটো শিং বা পিছনে লখা একটা লেজ গজিয়ে যেত বা তোমার বোনকে বিয়ে করলেই যে হোমকল ফলটা—যা লাজ ভীষণভাবে ডানে বাঁয়ে ছলছে, তা টক্ করে বোঁটা ছিঁড়ে আমাদের একেবারে নাকের ডগার উপরে এসে পড়ত, তা নয়। কিন্তু ঐ যে ছটি মনের ইচ্ছার বিক্লন্ধে সমাজ দাঁড়ালে—এই ঘটনাটার পিছনে একটা principle আছে, যেটা সমাজের পক্ষেমারাত্মক। এই principle-টা হচ্চে এই যে, সমাজ তার প্রত্যেক সভ্যদের বলচে—দেখ তোমাদের ভাবতে হবে না, চিন্তা করতে হবে না, কোন বিষয়ে ইচ্ছা করতে হবে না। আমি আছি, আমার বাঁধা নিয়মের পাকা সড়ক দিয়ে চলে যাও, তাতেই তোমার মোক।

এই বন্দোবন্তে প্রথমত মানুষ নামক জীবটি ব্যর্থ হয়ে উঠছে, কেন না মানুষ ত কল নয়। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে, কল্পনা আছে, ইচ্ছা আছে, Will আছে—কিন্তু সমাজ মানুষের এই সকলের মুক্তগতি দিতে নারাজ। সমাজ বলচে—মানুষ তোমার মন চাই নে, বুদ্ধি চাই নে, কল্পনা চাই নে, ইচ্ছা চাই নে, Will চাই নে—চাই তোমার স্মরণশক্তি, চাই তোমার মুখন্ত করবার বিছে। এই রকম করে সমাজ যখন তার সভ্যদের কেবল ছকুম তামিল করবার যন্ত্র করেই তুলচে—এর শেষ কুফলটা আবার গিয়ে সমাজের বুকেই বাজচে।

ममांक नामक किनियंपिटक यनि विश्लायन कत जात प्रश्रात त्य, সমাজ প্রাণবস্তু, সমাজ শক্তিমান। আসলে সমাজ আর যাই হোক বছব্রীহি সমাস নয়। সমাজ প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকেই তার শক্তি সামর্থ্য জ্ঞান ইত্যাদি আহরণ করছে। স্বতরাং যথন সমাজের সকল সভ্যই, কি মনের দিক থেকে কি চিন্তার দিক থেকে কি কল্লনার দিক থেকে কি শক্তির দিক থেকে, একেবারে শৃশ্য ; তখন সমাজ তাদের কাছ থেকে কেবল শৃগ্যই লাভ করতে পারে। আসলে জড়জগতে ও মনোজগতে একটা প্রভেদ আছে। দশখানা কঞ্চি একত্র করলে তা বাঁশের মত মোটা ও শক্ত হ'য়ে উঠতে পারে কিন্তু দশজন বোকাকে একত্র করলে একজন স্যার আইজ্যাক নিউটন হ'য়ে উঠে না i

স্তরাং চাই ব্যক্তিগত মানুষের মুক্তি—তার চিন্তার মুক্তি, কর্ম্মের মুক্তি-এই মুক্তির ভিতরে যে প্রত্যেক মামুষের স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনভার আনন্দে প্রভ্যেক মানুষটি তার সমালকে আনন্দ-ময় করে তুলবে, তার প্রাণের গতিতে মনের কল্পনায় বৃদ্ধির मृष्टिए मभावाक পूर्व करत्र जूनारय—उथनहे आमत्रा एमथए পाव সমাজ-দেবতা একটা কাঠের পুতুল নয় বা East End Co-র দম দেওয়া ঘড়ি নয়—সে দৃষ্টিবান, জ্ঞানবান ও শক্তিমান। এই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সমা**ল স**ত্যকে পাবে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে প্রেমকে পাবে ও শক্তির ভিতর দিয়ে সম্পদ ও গৌরবকে লাভ করবে।

লিখতে লিখতে চিঠি প্রকাণ্ড হ'য়ে গেল। সময়ও যায়। কালেই এখানেই দাঁড়ি টানলুম। কেন না ভোমাকে আমি একটা example set করতে চাই। সে example-টা হচ্চে এই ষে, ডদ্র-লোকের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তার উত্তর সাড়ে চার মাস দেরী না করে' সেই দিনই দেওয়া। ইতি—

> ভোমার চিরকেলে ভাশান্ত।

# मिन्नी।

### শিল্পী ছবি আঁকত।

রাজার সেগুলো পছন্দ হ'ত না; সভাসদগণের মূখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠ্ত; নাগরিকেরা মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

শিল্পীর তবুও ছবি আঁকার বিরাম ছিল না।

কিন্তু এমন একদিন এল যথন শিল্পীর অনশন-ক্লিষ্ট হাত হ'তে তুলিকা আপনিই খ'সে প'ড়ল।

গৃহলক্ষ্মী ব'ললেন—রাজার কাছে যাও; তাঁর কুপাকটাক্ষে তোমার সকল অভাব দূর হ'য়ে যাবে।

মানস-প্রিয়ার আধ-আঁকা ছবিধানি তুলে রেখে শিল্পী রাজসভায় এসে দাঁড়াল।

রা**জা** বল'লেন—উভানবাটিকার ভিত্তিগাত্রে আমার পূর্ব্বপুরুষ-গণের কীর্ত্তিকাহিনী তোমার তুলির মুখে ফুটিয়ে তুল্তে হবে।

সভাসদেরা আখাস দিলে—আশাতীত পুরদার পাবে।

নাগরিকদের আশা হ'ল----দেয়ালজোড়া ছবি দেখে চক্ষ্ সার্থক করবে। রাজপ্রসাদতুই হাতে শিল্পী আবার তুলিকা তুলে নিলে।

শতেক রাকার মুখছবি ভিত্তিগাতে ফুটে উঠ্ল; অমাতাদের ভাবহীন মুখের ছায়া অলিন্দের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল; নাগরিকদের প্রাণহীন মুখের রেখা শোভাযাত্রার মধ্যে ছড়িয়ে রইল।

শিল্পীর কাজ সাঙ্গ হবার পর---

রাজা তাকে শিরোপা দিলেন; সভাসদেরা দিলে—বাহবা; নাগরিকেরা দিলে—অভিনন্দন।

শিল্পীর মুখ গর্বেব, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্ল।

শিল্পীর বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তার মানস-প্রিয়ার অর্দ্ধসমাপ্ত মুখথানি রেখায় সমাপ্ত হ'য়ে উঠ্ল।

কিন্তু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল না—শিল্পীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও।

রংএর সঙ্গে রং মিশ্ল, রংএর 'পরে রং পড়ল; কিন্তু মুখের সে মুত্য-বিবর্ণ ভাব কিছুভেই ঘুচল না।

শিল্পী আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে, বিত্ত সম্পদ দূরে ফেললে, স্থাস্থাক্ষদ্য বিসর্জন দিলে; কিন্তু সে মুখে প্রাণের আভাষ ফুটে উঠ্ল না।

শিল্পী তখন কলাদেবীর দারত্ব হ'ল।

দেবী বললেন—শিল্পীর বৃক্তের রক্ত দিয়েই আমি তার মানস-প্রিয়ার মুখে জীবনের আভা কুটিয়ে তুলি; শিল্পীর মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তার মানস-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি।

শিল্পী বললে—আমার সেই শ্রেষ্ঠ বলি আব্দ গ্রহণ করুণ।

দেবী উত্তর করলেন—তা' তো পারি না। স্বর্ণমূজার রঙে যে দিন তুলি রাঙিয়ে ছিলে, সে দিন হ'তে তুমি মৃত। তোমার আস্ত্র-বলিদানে অধিকার নাই, ফলও নাই।

শিল্পীর সংজ্ঞাহত হাত থেকে তুলিকা খসে পড়ল। আর মানস প্রিয়ার প্রাণহীন মুখ শৃষ্টে চেয়ে রইল।

শ্ৰীকান্ডিচন্দ্ৰ ঘোষ।

# ভারতের নারী।

---:\*:----

🗐 যুক্ত "সবুত্ব পত্ৰ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু—

গত ভাদ্র-আবিনের সব্তব্ধাতে "ভারতের নারী" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই সম্পর্কে আরও গুটীকতক কপা বলার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি স্থলেথক হইবার যোগাতা রাখি না অথবা সেরপ উচ্চাশাও মনে পোষণ করি না। স্থতরাং আমার বক্তব্য আপনাদের পত্রে স্থান পাইবে কি না জানি না। তথাপি সত্য অপ্রিয় হইলেও প্রকাশনীয় ও মাননীয় এই বিশাসে অপ্রসর হইলাম।

আজকাল খবরের কাগজ পড়িলে ও "দেশদেবী"দিপের বক্তা ভানিলে কুরুক্তের যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। এখনকার শন্তা ভেরী, তুরী, দামামা প্রভৃতি বাছ্যস্তের শব্দে কর্ণ বিধির হয়; এবং ভীম, অর্জ্জন, ভীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতির বর্ণিত বিক্রেম আধুনিক বীরদিপের শৌধ্য বীর্য্যের কাছে অতি অকিঞ্জিৎকর বলিয়াই মনে হয়। "ভারতের নারী" প্রবন্ধে যে মহাবীরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎশ্রেণীভুক্ত সকলের চোখে যদি আগুন থাকিত, তবে বোধ হয়, ইংরেজের সজে সক্তে সংত্রেক্ত ভাম হইতে হইত। আন্ত আইন আছে বলিয়া চোখের আগুনের কথা বলিলাম, ইহাতে বীরত্বের অব্যাননা হইল, কিন্তু উপায় নাই। ভারতের নারী সম্বন্ধে এই

"দেশসেবি"গণের মত ও বক্তৃতা আকাশেরও উর্দ্ধে উঠে। মাড়ুছের গৌরবন্থল, ত্যাগের আদর্শ, সহিষ্ণুতার পরাকান্তা প্রভৃতি বছবিধ মহান আখ্যা দারা স্ত্রীঞাতির গৌরববর্দ্ধন করিলেই যদি তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইত, তবে ভারতের নারী সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজনই থাকিত না। অনেক সময় সলাবাজী করিয়া মামলা কেতা যায়, কিন্তু তাহাতে সভ্যকে বিচলিত করা যায় না। বার ভের বছরের বালিকার মাতৃত্ব শইয়া বাগাডম্বর ও দেশের ও ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার এক ভারত ব্যতীত ও হিন্দুসমাজ ব্যতীত পুথিবীর অশ্ব কোন সভ্য বা অসভ্য সমাজে বা দেশে প্রচলিত আছে কি না সন্দেহ। পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটির দক্ষতা ভগবান আমাদিগকে কি উদ্দেশ্যে দিয়াছেন জানি না. তবে এটা ঠিক কথা যে আমি চোখ বুজিলেই আর কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না. ইহা পাগলছাড়া অপর কেহ মনে করে না। নারীকে আমরা কত বড় গোরবের স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়াছি তাহা তু একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহচ্ছেই বুঝা যায়। এই সে দিন কলিকাতা সহরে পুলিস এক পথভ্রষ্টা, অপস্থতা দশ বৎসরের বালিকাকে উদ্ধার করার পর, তাহার খণ্ডর ও স্বামী স্বীয় পবিত্রতা অটুট बाबिरात कथा ठाहारक श्राह्म कदा छिठिछ मरन कतिरलन ना । हिन्सू আইন, ব্যবহার ও আচার, সকলই স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অনেক নীচে রাখিয়াছে। দেশে আমে প্রত্যেক বাড়ীতেই ইহার প্রমাণ আছে। বাগবাজীবারা এতবড় স্পষ্ট সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। সতীদাহ নিবারণের সময় গোড়া হিন্দুসমাজ রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরাট সভা করিয়া যে বছ-সাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদের দরখান্ত বিলাতে পাঠাইয়া ছিলেন ভাহা মনে কারলে প্রভাক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন

শক্তিত্ব হইতে হয়। ইংরাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে পদ্মীপ্রায়ে এখনও এমন সংসার আছে যেখানে আহার ও রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে নারী পুরুষের সমান যত্নের পাত্র বিবেচিত হয় না। এই সব জানিয়াও ইংরাজদের চেয়ে আমরা যে কোন অংশে ছোট নই, এই প্রমাণ করিতে শিয়া কেহ কেহ গলার জোরে রাত কে দিন করিতে চান। অনেকম্বলে দেখা যায় পবিত্র স্বামী একটু খুঁত পাইলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিব বলিয়া ভয় দেখায়। তিনি ভাহা করিলেও অসহায় নিরপরাধিনী সমাজের দয়ার দাবী করিতে পারে না। কার্যাত স্ত্রীজাতিকে যে এ সমাজের কোন্ স্থানে বসাইয়াছি, এই গেল ভাহার এক প্রমাণ।

নারীর পাপের কথা বিশাস করিতে আমরা যত প্রস্তুত ও উৎস্ক্ক এত আর কেহ নয়। ভারতের নারী বিলাতের নারীর অপেকা বেশি সম্মান ও শ্রন্ধা পায় একথা থুব জোর করিয়া যিনি বলিবেন ভাঁর ধীরতার খুব অভাব আছে বলিতে হইবে। আমরা নারীর সূত্য বা মিথাা, কোনরূপ দোষ পাইলেই তাকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, এরূপ আর কোন দেশে আছে কি? পুরুষের সাত খুন মাপ; তৃতীয় চতুর্থ পক্ষও অনায়াসে চলিতে পারে, কিন্তু বালবিধবা নিষ্ঠুর নির্যাতনের আগুনে পুড়িয়া মরিবে আর আমরা বড় গলায় ও হাততালি দিয়া বাহবা দিব, এ দৃশ্য ভারত ছাড়া কোথাও নাই। আজকাল স্বদেশকে ভালবাসি না একথা কেহ বলিতে চাহেন না। এ বেশ কথা, কিন্তু সমাজের অক্তে যে গলিতকুষ্ঠ দেখা যায়, তাহাকে স্বত্নে ও সম্মানে ঢাকিয়া রাখিলে দেশের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হবে। স্বদেশপ্রেমের নামে দেশের কঠিন রোগগুলিকেও বে কেহ কেহ ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা মরণেরই লক্ষণ। ইংরাজের উপর চোখ রাঙাইলে অথবা দাঁত কিড়িমিড়ি করিয়া বাহাচুরী নিলে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের চেয়ে আমরা কোন অংশে ছোট নই, এই প্রমাণ করিতে গিয়া যদি নিজের চুর্ববলতাকে পরাক্রম, ব্যাধিকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ, ও কুবুদ্ধিকে বিজ্ঞতা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি, তবে ইংরাজের কোন লোকসানই নাই। তাহাতে আমা-দের বিকারই প্রমাণিত হইবে।

এইত গেল নারীর কথা। ভারতের নরের কখাও এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে। লগুনে সংস্কার আইন (Reform bill) গঠিত করিবার জন্ম যে সমিতি (Joint committee) বসিয়াছে তাহাতে সাক্ষ্য দিবার সময় কে একজন বলিয়াছিলেন যে ভারতের বর্ত্তমান সমাজ উল্টান পিরামিডের (pyramid) মত মাথা-ভারী। কথাটা শুনিয়া আমাদের রাজনৈতিক পাগুারা—বর্ধাকালে ভেককুলের মত তীবস্বরে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কথাটা কি একে-বারে মিথ্যা ? প্রাচীনকালে ভারতবাসীর সত্যই ছিল চরিত্রের মূলভিন্তি। এখন কিন্তু রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য মিথ্যার প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কার আইন এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে খবরের কাগকে প্রবন্ধ পড়িলে বোধহয় যে নিজের কোটকে বজায় রাখিবার জন্ম সব পক্ষই মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া মামলা ফতে করিবার চেফী করিতেছে। जार्ड्जीपितल कान थुँ छ ना शांकिल है रहेन, त्यांकप्तमा यपि मिशां । হয় তবু মিথ্যাসাক্ষী যোগাড় করিয়াও জিতিতে হইবে, এই চেষ্টাই मव बाक्रोनिकिक गशुरातालय मर्पा श्रकाम शाहरकहि। व्यरकृ

আমরা সাহেবদের দেশের মত শাসনপ্রণালী চাই, অতএব আমরা জোর করিয়া বলিব যে দেশের চাষাভূষা পর্যান্ত সংস্কারের অপেক্ষায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে: কারণ ইহা না বলিলে যদি না পাই। অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে রাজা সাজিবার সময় মুখমগুলে নানা-রকম রং প্রলেপ দেয় এবং ভাডা-করা রাজপোষাক পরে। সেইরূপ নেতা-নামধারী অনেকেই পাশ্চাত্য দর্শকের মন ভুলাইবার জন্ম জীর্ণ, ক্ষতযুক্ত সমাজদেহকে বহু পুটিং দিয়া সাজাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। ভেদবৃদ্ধি ও অন্ধ-কুসংস্কার এখনও দেশে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে, কেহ কেহ স্বজাতি-প্রেমের ভাণ করিয়া এই সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতেছেন। প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে ছোট ছোট এমন গণ্ডী **আছে** বাহার সীমা লঙ্ঘণ করা অসমসাহসের কার্য্য: কিন্তু এসকল দেশ-উদ্ধারকারীদের বিবেচনার মধ্যে আসে না। অল্লসংখ্যক লোক ইংরাজী শিখিয়া চীৎকারে গলা ফাটাইয়া বলিতেছে. "ইংরাজের সমাজে যেমন সাম্য আছে, আমাদেরও তেমনি আছে, আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দাও।" এদিকে বাংলার গ্রামে গিয়া দেখা সমাজ যাহাদিগকে অতি নীচ ও অবজ্ঞার পাত্র করিয়। রাখিয়াছে, তাহাদের কি চু:খ দৈত্য কি নিজীব জীবন। হিন্দুসমাজ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বহু কইট ও চেফীদ্বারা নিজের পায়ে পক্ষাঘাত আনিয়াছে। রোগ যত কঠিন হইতেছে বিকারগ্রস্ত রোগীর ভায় তাহার প্রলাপও তত বাড়িতেছে। किছू जिन शृटर्व (लट के टिलक्त नाथ मृट्याभाषाय महा मात्र हिन्दू সমান্তকে ধ্বংসের মুখে ধাবিভ দেখিয়৷ হু'একটী অপ্রিয় সত্ত্যের আলোচনা করিতে গিয়া গোঁডাদের এমন কি অনেক "দেশহিতৈধীর" তিরস্কার ও বিৱাগভাকন হইয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক প্রকার উন্মার্দ

রোগের বর্ণনা আছে, কিন্তু এরূপ উৎকট রোগ চিকিৎসকদের জ্ঞানেও আদে নাই। হিন্দুসমাজ জলাতক রোগীর ন্যায় জলে পড়িয়া মরিতে চায়. বারণ করিলে তাড়িয়া আসে। কয়েকজন লোক লেখাপড়া শিথিয়াছে এবং ইংরাজের সঙ্গে তর্জ করিতে পারে আর সমাজের সকল শ্রেণীর লোক অশিক্ষিত, অসার, নির্জীব, এ সমাজের তুলনা উল্টান পিরামিডের সহিত্ই হয়। চক্ষু খুলিয়া দেখিলে সকলেই पिश्वितन हिन्दुनमार्क वाकालो आमकीवित मःशा क्रांसरे क्रिएएरह । নৌকার মাঝি, কলের মজুর, চাষা, কুলী প্রভৃতি বলিষ্ঠ শ্রমজীবী বাঙ্গালী লোপ পাইতে বসিয়াছে। হিন্দুসমাজের মাথাটী মোটাই আছে, হাত পা নাই বলিলেও চলে। দেশের সমাঞ্জের যারা মেরুদিও, তাহারা তুর্বল, ক্ষীণজীবি। তাহাদের শিক্ষার ও উন্নতির কোন চেফাই নাই, তাহারা সমাজের লাঞ্চনাও অবমাননা এখনও সহ্য করিতেছে, আর জন কয়েক লোক তাহাদেরই প্রতিনিধি সাজিয়া হৈ চৈ করিতেছে। সমাজ নিজের প্রতি কর্ত্তব্যে উদাসীন নিজের চুর্বলেতা ও অক্ষমতার বিষয়ে অন্ধ, অথচ মৃষ্টিমেয় লোক নেতা শাজিয়া গোলমাল করাকেই কর্ত্তব্য মনে করিতেছে, যেন ইংরাজকে গাল দেওয়াই স্থদেশপ্রেমের পরাকাঠা। যাহারা গলাবাজিতে পট এবং বিলাভ গিয়া বাহাত্নরী লইতে চেপ্তিত তাহারা কি বাংলার পদ্মীস্বাস্থ্য ও এক শ্রেণীঘারা অপর শ্রেণীর উপর অত্যাচারের দিকে पृष्टि पिशार्टन ? याहात्रा निरक्षत्र रमण्डाहरक मर्व्यविषरत्र निरक्षत्र ममान ख्वान कदिए निएथ नारे. शरंतत्र काष्ट्र निष्मएक खारित ७ श्रीय प्राथ গোপন করাই যাহাদের কার্য্য-বিধাতা তাহাদের শাসন হইতে দেশকে বকা করুন। নারীর অসহায় অবস্থার সঙ্গে নিম্নদ্রোণীর

অশিকিত লোকের অসহার অবস্থার অনেক সাদৃশ্য আছে। দেশকে ভালবাসিতে হইলেই যে দোষকেও ভালবাসিতে হইবে একথা কোন শাস্ত্রে নাই। "আমি ভোমার চেয়ে খাটো না" একথা বলিবার পূর্বেব নিজেকে একবার মাপিয়া দেখা উচিত। আমি বড় কি ছোট ভাহা আমার চেয়ে পরেই ভাল বলিতে পারে। মামুষ নিজেই যদি নিজের স্থবিচার করিতে পারিত তবে অপর বিচারকের দরকার হইত না।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নড়াল কলেজ ২৪ নভেম্বর ১৯১৯।

## আলো ও ছায়া।

---:0:---

বীণাকে কথা দিয়েছিলাম বড়দিনের সময় তাঁকে কলকাভায় নিয়ে যাব। তাঁর সাধ হয়েছিল পোষকালী দেখে পুণ্যসঞ্চয় করবেন— স্থামার স্থ চেপেছিল কংগ্রেস দেখব।

যথাসময় ব না আমাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। জবাব ঠিকই ছিল—আমি বল্লাম কথাটা আমারও মনে আছে, কিন্তু ইন্ফু-্যেঞ্জার ভয়েই সেটি রাখতে পারছি নে।

- ও সব ছুভো শুনতে চাইনে আমি।
- —এটা কি একটা ছুভোহল ? খবরের কাগঙ্গধানা পড়ে দেখ দেখি একবার।
- —ও সব বাবে পড়া রেখে এই চিঠিখানা মাগে পড়—বলে' বীণা আমার হাতে একখান চিঠি দিলেন।
- —এ কি ? ভোমার দাদার লেখা যে ় গুঃ ভূমি একেবারে ডাক্তা-রের সটিফিকেট হাজির করেছ সঙ্গে সঙ্গে।
  - —করব না ? তুমি যা বলবে ভাই মেনে নিভে হবে নাকি 🕈
  - আচ্ছা দেখি সতীশ কি লিখেছে।

পড়ে' বুঝলাম চিঠিখানা বেনামীতে আমাকেই লেখা। সভীশ লিখেছে যে কলকাভায় অহুৰ হচেছ বলে' যদি কারো ভয় হয়, সে বাইবের লোকের — যাঁরা শুধু খবরের কাগজ পড়ছেন। সে আরও লিখেছে যদি কলকাতার আসার মতলব থাকে, তবে অসুখের ভরে পিছিও না, কারণ বছরে এমন দিন এবং জগতে এমন স্থান পাওয়া যাবে না, যথন মানুষ মরবে না বা যেখানে তার অসুখ ছবেনা।

অগত্যা আমাকে হার মানতে হল।

আমি কলকাতায় যাব শুনে বন্ধুরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, এমন 🧻 শুষণ এসে স্পান্টই বল্লে—তুমি ক্ষেপেছ না কি ?

- --কেন বল দেখি ?
- ---কলকাতায় যাচ্ছ এই সময়ে-তাও স্থাবার যাচ্ছ স্পরিবারে !
- —হাঁ, তা যাচিচ বটে, কিন্তু কেপি নি—
- —ভার বড় বাকীও নেই। যত লোক কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, আর তুমি যাচ্ছ দেখানে মঞ্চা দেখতে।
- —পালাবে কে'থা ভাই—পালিয়ে কি নিছতি আছে ? এখানেও কি লোক মরছে না? বরং খভিয়ে দেখলে বুঝবে লোক এখানেই বেশি মরছে।
  - —তা হরত সভ্য, কিন্তু এ হ'ল দেশ, আর সে—
  - —কলকাতাও রালধানী। বাঙলা দেশের সেরা জায়গা।
    অভঃপর হতাশভাবে ভূষণ বল্ল—অর্থাৎ তুমি বাবে।
    আমি ঘাড নেডে জানালাম হাঁ।
- —ভবে বাধা দেওয়। হুথা। কিন্তু সাবধান ভাই, বেশি দিন থেকো না এবং সাবধানে থেকো।

- সাবধানে থাকতেই হবে কারণ প্রাণটা ঠিক পড়ে'-ভ পাওয়া নয়। আর----
  - --কবে ফিরবে গ
- —ভার ঠিক নেই, তবে মিছামিছি দেরী করব না। যাছিছ বেডাতে, সুখ মিটে গেলেই ফিরব।

কলকাতায় গিয়ে দেখলাম সতীশের কথাই ঠিক। বোধ হয় না ে সহবে মারীভয় হয়েছে।

তিন চার দিন বেশ কাটল। ভয় ও ভাবনার কথা প্রায় ভূলেই গেলাম। শুধু সকালবেলা খবরের কাগজ পড়বার সময় একট ভাবনা হ'ত। কিন্তু ভয়ের খবর তাতেও ছিল না। অসুখ দিন দিন কমে আসিছিল।

হঠাৎ তারপর একদিন বিকেলের দিকে বীণার শরীরটা খারাপ বোধ হল, পরদিন দেখেশুনে সতীশ গন্তীর হয়ে বলল—তাইত—

আমি জিজ্ঞাস করলাম-কি দেখলে ?

—নিউমোনিয়া হয়েছে—সাবধানে থাকতে হবে।

খুব সাবধানেই থাকা হ'ল-ভাল ডাক্তার দেখুল, দামী ওয়ুধ প্তল কিন্তু কোন ফল হল না।

বীণাকে ধরে রাখ। গেল না।

ছেলে মেয়ে হুটিকে সেখানেই রেখে পরদিন সকালের গাড়ীভেই আমি কলকাতা ছাডলাম।

গাডী ছাড়বার তখন একটু দেরী ছিল। কামরার ধারে সভীপ চপকরে দাঁডিয়েছিল। ভিতরে আমিও তেমনি বসেছিলাম।

সামনে একটা ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন, ভিনি বলে উঠলেন—আঃ বাঁচা গেল, ইনফু য়েঞ্জাটা ভাহলে গেল এভদিনে।

চকিতের মত তাঁর দিকে চাইতে তিনি কাগজখানা আমার সামনে ধরে আবার বললেন—এই দেখুন মশাই, কাল মোটে একটা মরেছে। এইবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ধীরে ধীরে আমার হাতধানা নিয়ে সতীশ শুধু তার হাতের মধ্যে চেপে ধরল।

वंशि पिरा भवकार्ध शाष्ट्री (इस् विन ।

প্রবোধ হোষ।

# ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

--:\*:---

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে আমারি পরিচিত কোন স্থানে, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হতে একটি ব্যাঘ্র উপস্থিত হয়ে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে অনেক-গুলি নর্বনারী হত্যা করেছে, এই সংবাদ পেলাম। লোকজ্বনে ভারী ভন্ন পেরে গেল, পাহাড়ে জঙ্গলে তাদের কঠিভাঙা, ফল কুড়িয়ে আনা একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বল্লেই হয়। নিজে অলক্ষা থেকে শীকার ধরবার পক্ষে সেই বা্ডেটির বিশেষ স্থবিধাজনক, অনেকগুলি জায়ুগা জুটেছিল। যে পথ বেয়ে গরুর গাড়ীর সারি ঘুরে ঘুরে আসে সেইখানে লুকিয়ে বসে তিনি অনেক বলি সংগ্রহ করেছেন শুনলাম। তিনি বাহিনী হলেও শীকারী কম ছিলেন না, গাই বলদ ছাগল ভেডা সবই উল্লাড করছিলেন। স্থানীয় শীকারী তাকে মারবার বেশ একটি স্থযোগ পেয়ে-ছিল. সন্ধ্যেবেলায় সে তথন মৃত গরুটি ভক্ষণের চেফীয় ফিরছিল, কিন্ত বেচারা শিকারীর কাছে যে কার্ত্ত্বস (cartridge) ছিল তাতে আওয়াজ হর নি. বাঘিনী সেই যে চম্কে পলায়ন দিলে, আমরণ সে আর প্রলো-ভনে ভোলে নি বা ফাঁদে পা বাড়ায় নি! কাজের শিকলে আমরা যেমন বাঁধা, তাতে স্বাধীনভাবে আনন্দের সন্ধানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ্ঞ

নয়, যদিও একথা বড় একটা কেউ বিখাস করতে চাইবে না জানি. কেননা আইন ব্যবসায়ের নাম স্বাধীন-ব্যবসা। সে যাই হোক ব্যবসায়জীবীর জীবন স্বাধীন নয়. কেননা তিনি মক্তেলের কাছে বাঁধা। যার পয়সা খান, ভার কাজ না বাজিয়ে, তাঁর আর কোন দিকে মনোযোগ করবার স্থযোগ হয় না। আমি মাঝে মাঝেই কাজের মধ্যেই খেলার স্থযোগ করে নি. তাতে অনেক অস্ত্রবিধা ভোগ করতে ছয়, গাঁটের কড়িও মনদ খরচ হয় না ( আর একথা আরে হতেই বলে রাখা ভাল, এ বস্তুর প্রাচুর্য্য আমার বড় একটা নেই)। থলির অর্থ আর দেহের সামর্থ্য যথেষ্ট বায় করে মক্ষঃম্বলে মামলা করতে গিয়ে সপ্তাহান্তে বে ছদিন কাছারী বন্ধ থাকে আমি সেই অবসরে ছু' একবার শিকারের যোগাড করেছি। মনিব্যাগ থালি হয়েছে বটে কিন্তু শীকারের ঝোলার বাঘ ভরেছি। একবার একজন জজ মজা করে আমায় বলেছিলেন মক: বলে আমার চুই শীকারই জোটে—এক মকেল, দিতীয় বাঘ। তাঁর বোধ হয় মনে হয়েছিল, পুরাণ ব্যাধির মত এ চুটোই আমায় পেরে বসেছে। আমি যখন প্রথম ব্যারিফীরী ব্যবসা আরম্ভ করি ভখন আমার ছ'একজন হিতৈষী মকেলদের বোঝাবার চেষ্টা করে-हिल्लन वारेतनत कारा भीकार वे वामात द्विकि थाल जाल। य সব মামুষের শীকার-বাতিক আছে, ইংরাজ তাদের প্রতি একটু পক্ষপাতী। ছটির সম্বন্ধে মফঃস্বলের কাছারীর চেয়ে হাইকোর্টে আমাদের ভাগ্য ভাল, সেধানকার মত চাঁদ দেখে এখানে মুসলমান পরবের ছুটি হয় না আর তা ছাড়া সং খ্রম্ভানের মত তাঁরা একদিন ছেড়ে ছুদিন কর্ত্তব্য বোধে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করে থাকেন। সেবারে দোলের সময় এই সূত্রে আরো দিন কত বেশি ছটি পাওয়া গিয়েছিল।

ভবে এই সব অল্পদিনের ছটির মৃস্কিল এই যে, স্বাপনাকে একেবারে ছেডে দেওয়া চলে না. মনের মধ্যে কালের ফাঁলটা টানাই থাকে. বেশ হাত পা ছড়িয়ে কিছ করা ঘটে না।

শীকারের লোভে K. G. B. পথের ধারে একটা ষ্টেশনে এসে. আমার সঙ্গ ধরলেন। রাভত্নপুরে আমরা গিয়ে পৌছলাম, আর যাদের উপরে তত্বাবধানের ভার ছিল তাঁরা পোঁটলা পুঁটলি সমেত আমাদের থানায় নিয়ে তুললেন। এমন নিরাপদ স্থানে আমাদের প্রথম আর সবেমাত্র রাত্রিবাস। লোহার গরাদে-দেওয়া বারান্দাটি স্থান-মাহাত্ম্য প্রচার করছিল। আমরা সেখানে গিয়ে পৌছবার পর. একজন হাসতে হাসতে কোথায় এসেছি, সে কথা আমাদের জানালেন। শুনি আমার বন্ধর যে হাসির কোয়ারা ছুটল তা আর বন্ধ হ'তেই চায় না। তাঁর যেন হাসির হিষ্টিরিয়া হয়ে পড়ল, আমি তাকে বোঝালাম ---

> Stone walls do not a prison make, Nor iron bars a cage.

কারাগার হলেও নির্দ্ধোধী আমাদের কাছে সেটি শাস্ত আশ্রেমণদ वलारे मान राष्ट्रिल।

ভোর হ'তে না হ'তে আমরা রাজকীয় সমারোহে যাত্রা করলাম। প্রশাস্ত রাজপথ, স্থন্দর আধুনিক রথ, কিছক্ষণ পরে ত্রিটিশরাজের একজন প্রহরী আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করলে। আমাদের অভার্থনার জন্মে ঘোড়ায় চড়ে সে দশ ক্রোশ পথ এসেছিল। এর কিম্বা এরি মত লোকের হাত এডিয়ে যাওয়া বড সহক কথা নয়। তবু মনে করলাম আবার যদি এ পথে আসি, তবে যেন শীকারের স্বন্দোবন্তের জন্যে এমি কারো হস্তগত হ'বার সোভাগ্য আমার ঘটে। অতঃপর হস্তিপৃষ্ঠে কয়েক মাইল যাবার পরই আমরা শিবিরে গিয়ে পৌছলাম। এর আগেই শীকার সন্ধানে লোক জড় করে চারিদিকে পাঠান হয়েছিল। শৈলমালাবস্থিত যে স্থানটিতে আমাদের শিবির সংস্থান হয়েছিল, সে যেন এক স্বপ্ন রাজ্য। গোধূলির শ্যামচছায়ায়, পাদপরাজি আচ্ছাদিত বনভূমি যথন সিশ্ব অন্ধকারে আবৃত হয়ে এল, তখন চারিদিক হতে সাম্বর মৃগের ঘণ্টাধ্বনির মত আহ্বান রব, বারম্বার আমরা শুনতে পেলাম। সে যেন বনের অধিষ্ঠাতী দেবীর আরতির মঙ্গল বাতা।

বাঘিনী সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা জানলাম, সে হচ্ছে পাঁচ ছয় দিনের বাসি থবর, আমার বন্ধু সেটা শ্ববিধার কথা মনে করেন নি, আমার কিন্তু তার উল্টোটাই মনে এল। তবু উৎসাহের গায়ে এমন শীতল প্রলেপ বাঞ্চনীয় নয়, তা স্বীকার করাই ভাল। যাই হোক প্রভাতেই ভাগালক্ষ্মী স্থপ্রসম্ন হলেন, তাঁর হাসিমুখ দেখে আমাদের মুখও হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সংবাদ এল, সূর্য্যোদয়ের শুভলয়ে থানিক দূরে বাঘিনী একটি জ্রীলোককে ভোগে লাগাবার উভোগ করছিল, পারে নি, সে কোন রকমে একটা পাথরের স্থপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছে। নিরাশ হয়ে ব্যাত্রী একটি নালার মধ্য দিয়ে জন্ম পথে যাত্রা করেছে। নালার পাশের ভিজ্লে বালিতে ভার পায়ের টাট্কা চিহ্ন খ্ব স্পষ্ট দেখা যাছিল, আর বনের মধ্যে দিনের বেলা লুক্রিয়ে থাকবার জন্মে যে পথে চলে গিয়েছে, সেখানেও তার পায়ে হতে ঝরে-পড়া বালি আর কাদার দাগ পরিকার দেখা যাছেছ। নালার

পাডে লাফিয়ে উঠে যেখানে সে পাহাডে চডেছে সেইখান হতেই তাকে অনুসরণ করে যাওয়া কঠিন হয়েছিল, কোথাও গড়িয়ে-পড়া একখণ্ড পাথর, কোথাও বা পায়ের চাপে মৃচড়ে-পড়া স্থকুমার লভা গুলা, কোথাও বা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তৃণগুচ্ছ, এই দেখেই পথ আবিষ্কার করে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সম্বর অগ্রসর হওয়া ঘটে ওঠে নি, কেননা স্থির নি×6য় না হয়ে, পা বাডান আমরা যুক্তি-সিদ্ধ মনে করি নি। দিনের আলোতে পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রমটি ছেড়ে সে অধিক দুরে অগ্রসর হবে না জেনে নিঃশব্দ ধীর পদক্ষেপে আবার আমরা নালার কাছে ফিরে এলাম। নালার কাছে পলায়নের তিনটি ঘাট, তার চুটি ভিন্ন পথ ছিল। শেষের পথ চুটি নালা হতে পাহাড়ের দিকে -প্রিমেছিল। ঘাট তিনটি একজন লোকেই পাহারা দিতে পারে।

আধ মাইল দূর হতে বাঘকে তাড়া দিয়ে আনবার বন্দোবস্ত করা হল। আমি আট ফুট উ<sup>\*</sup>চু একটি পাথরের **উপর** উঠে আমার বসবার মোড়াটি এমন জায়গায় রাখলাম. যেখান হতে তিনটি ঘাটই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার ডাইনে ও সম্মথে আরো চটি পাথরের ঢিবি, আর গুটিকত গাছও ছিল। ঘাটের পথ চেয়ে হু'চারিটি সরু গলি, এরি মাঝ দিয়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি পাথরের উপরে মোডা পেতে বদেছিলাম। তার উপরে গুটিকত গাছ ছিল। গাছের ডালগুলি এমিভাবে নামিয়ে দিয়েছিলাম যাতে করে আমি আড়ালে থাকতে পারি, অথচ চারিদিক দেখবার কি বন্দুক চালাবার কোন অফুবিধা না ঘটে। কত সামাশ্য আড়াল হলেই যে লুকোবার স্থবিধা হয়, শীকার ভোমার পাশ দিয়ে অসন্দিগ্ধ ভাবে চলে যায়, ভোমায় দেখতে পায় না. সে কথা সহজে বিশাস হয় না; মানুষের গন্ধ হয়ত

বা পায় কিন্তু বেলা বাড়তে আরম্ভ করলে নে গন্ধও কম হয়ে আসে। আর তুমি যদি চুপচাপ বসে থাক, তাহলে সেদিকে মনোযোগ আরুষ্ট হবার, ধরা পডবার সম্ভাবনা বড একটা থাকে না। প্রকাণ্ড একটা হিংস্ৰ জন্ত পাশ দিয়ে যথন চলে যায় তখন স্থির হয়ে থাকা কঠিন কাৰ কিন্তু অভ্যাস ও সাধনার বলে, শীকারীর মঙ্চাপেশী ক্রমে ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে ওঠে তথন কোথাও আর এতটক কাঁপে না কি নড়ে না। আমি যে জায়গাটি পছন্দ করে নিয়েছিলাম সেখান হতে চারিদিকে গাছপালা আর গলি ঘুঁজিন জন্মে হাত বিশেক ভফাতে গুলি করাটা তেমন নিরাপদ ছিল না। সেথানে আমার ডানে হতে পাহাডটা গড়িয়ে নালার দিকে নেমে গিয়েছিল।  $K.\ G.\ B.$ -কে ছিলেন একখানি ছোট খাটিয়া মাচান করে বেঁধে দেওয়া অহ্য একটি পাহারার জারুগা সেইখানকার একজন গোঁটিয়া তাঁর সঙ্গে ছিল—চট করে গাছে চডে পড়বার ক্ষমতা তার অন্তত। আর তা ছাড়া স্থান যতই সঙ্কীর্ণ হোক না. সে তারি মধ্যে অবলীলাক্রমে আপন ঘুরবার ফিরবার স্থবিধা করে নিভ, কোন রকমে আড়ফ্ট হ'ভ না। এই চতুর লোকটির ভা ছাড়া বন্দুকের তাক্ও ছিল ভাল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক প্রতীক্ষার পর, তবে বনের মধ্যে ইতে যে সব
শীকারীরা বাঘ তাড়া করে আনছিল, তাদের সোরগোল শোনা গেল,
আবো কিছুক্ষণ সময় যাবার পর আদের মধ্যে জনকয়েককে পাহাড়ের
মাথার উপর দেখতে পেলাম। মুহুর্ত্তের মধ্যেই দেখলাম স্ফুলালী
একটি ব্যাত্র ছরিত গমনে নালার মধ্য-ঘাট পার হয়ে আসছে, নিমেষের
জন্মে সে প্রস্তরস্থাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল—পর মুহুর্ত্তেই
তার মন্তব্দ আর গ্রীবাদেশ দৃষ্টিগোচর হবা মাত্রই আমি তার ক্ষদেশ

লক্ষ্য করে বন্দুক ছড়লাম। সে আমার বাঁয়ে দশ গঞ্জ দুরে ছিল। আমার বন্দক তলতে সামাত্ত কি একট শব্দ হয়েছিল, তাতেই সে ঘাড় ফিরলে, গুলি তার কাণের মধ্যে দিয়ে ঘাডে গিয়ে লাগল তৎ-ক্ষণাৎ সে ধুলিলুন্তিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় গুলি মারবার **জন্মে আমি** প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু যথন দেখলাম সে আর নডচড করল না, তথন বন্দকের যে নল খালি হয়ে গিয়েছিল সেইটি আবার প্ররে কি ঘটে দেখবার জন্মে অপেক্ষা করে রইলাম। শীকারীরা **কয়জন পাহাডের** মাথা হতে একটু নেমে সামার ডাইনের দিকে আর বাকী কয়জন সম্মুখে কিছু দূবে স • ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ মুগয়াভিনয়ের যুধনিক। পত্ন না হয়, ভতক্ষণ এ সাবধানতার বিশেষ আবশ্যক। ্জারণ<del>্ডার্ন</del> উৎকুল্ল আমি আরু স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না. সক্ষেত্ত-সূচক বাঁণটি বাজিয়ে দিলাম, তথনই চারিদিক হতে জয় জয় শব্দে মহাকোলাহলে সকলে সে সঙ্কেতের অভার্থনা করল। K. G. B. আর গোটিয়া তুজনেই সামার কাছাকাছি ছিলেন, সবাই এসে ঘিরে দাঁডিয়ে ব্যাহ্ম-রাজ-পত্নীর রাজ-যোগ্য অঙ্গচ্ছেদ আর বরাঙ্গের প্রশংসা করতে লাগলেন ৷ পাহাডের মাথার উপর যে সব শীকারীরা ছিল ভাদেরি মধ্যে জন কয়েক সময় মত এসে পৌছতে পারে নি, সেই সঙ্কট স্থান হতে নেমে আসবার জন্মে তারা ব্যাকুল অথচ ব্যর্থ চেফীয় নিযুক্ত ছিল ৷ এই খানেই ২রা সেপ্টম্বরের ভল্লুক-বিজ্ঞাট ঘটেছিল, সে কথাতো তোমরা আগেই শুনেছ।

অবিলম্বে বাঘিনীকে এক পর্যাঙ্কে, ভল্লুকটিকে অপর একটিভে শয্যা রচনা করে দিয়ে বাহকেরা সমারোহে শোভাষাত্রা করল, আমি আর K. G. B. গজারোহণে আর সেই গৌটিয়া গজ-রাজের পুচ্ছ দেশে লম্বমান হয়ে, তাদের অনুসরণ করলাম। পথে গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গ নিলে, মহানন্দে তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে চল্ল। বাজের সঙ্গে নৃত্যও বাদ যায় নি, সংহাররূপিণী শার্দিন-বধ্র মৃত্যুতে তাদের আনন্দ আর ধরে না। কাছে দেখলাম বাঘিনীটি কুশোদরী তার চামড়াখানি বড়াই স্থাদর। আমার এবারের হোলির উৎসব বনের মধ্যে, নরখাদক ব্যান্তের তপ্ত রক্তের আবীর কুক্তমে স্থাসম্পন্ন হল।

আমরা অবিশ্বে এ শুভদংবাদ দশ ক্রোশ দূরের তার আপিসের সাহায্যে বাড়াতে, আমাদের নিমন্ত্রণ কর্তাকে আর আর মহামুভাব বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সন্দেশ-বাহকই আবার সেগুলির উত্তরও নিয়ে এল, তবে বড়ো আর আমার কৃতজ্ঞ নিমন্ত্রণ কর্তার কাছ হতে যে আন্তরিক সহামুভ্তি পূর্ণ অভিবাদন পেয়েছিলাম, এমন আর কেউ করে নি।

শীকার করে এমন স্থন্দর বাঘছাল যদি লাভ হয়- তবে তাকে রক্ষা করবার জন্মে বিশেষ যত্ন নিতে হয়। আমরা প্রসিদ্ধ চন্দ্র শোধনকারী Messrs Rowland Word-এর বরাবর এ চামড়া লণ্ডন সহরে পাঠিয়ে দিলাম। তথন জন্মানদের অমুগ্রাহে জাহাজ ড়বির অসম্ভব ছিল না। এর আগে, আর পরে, যে সব পার্শ্বেল পাঠিয়ে ছিলাম সবগুলিরই পৌছ সংবাদ যথাসময়ে আমার হস্তগত হ'ল, কিন্তু জনেকদিন কোন সংবাদ না পাবার পর হাদয় বিদারক সংবাদ এল শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে পার্শ্বেলটি হারিয়ে গিয়েছে। হায়, এমন বিজয় আনন্দের পরিণাম এই শোকাবহ ব্যাপার! এ ক্ষতিপুরণ হবার উপায় ছিল না—হুণ পাশবভাই এই ক্ষতির মূল কারণ!

# ডিমোক্রাসি।

----:0:----

আছাকের দিনে লোকের সঙ্গে কথাই কও আর খবরের কাগজই পড়ো, কানে আসবে ও চোখে পড়বে শুধু একই কথা—ডিমোক্রাসি। এই কথাটা আমাদের মনকে এমনি পেয়ে বসেছে যে সেখানে অক্সকোনও ভাবনা চিন্তার আর স্থান নেই—অবস্থা এক পেটের ভাবনা ছাড়া। অথচ দেখতে পাই ও-কথাটার অর্থ প্রায় কেউ বোঝেন না। আমাদির নীরব জনসাধারণ ও আমাদের পলিটিকাল বাক্যবাগীশেরা এ বিষয়ে সমান অভ্যা। এ অবস্থায় কথাটা যে-দেশ থেকে এসেছে সে-দেশের তু'চারখানা বই একটু নাড়া চাড়া করা গেল—কথাটার যথার্থ মানে বোঝবার জন্মে। এই রাজনৈতিক সাহিত্যালোচনার ফল এই প্রবদ্ধে লিপিবদ্ধ করছি। বলা বাহুল্য যা লিখছি তার ঠিক নাম হচ্ছে "নোট"।

( २ )

প্রথমত মর্লি সাহেবের Compromise-খানা আবার পড়লুম।
আমাদের দেশে একদল লোক আছেন যাঁরা সাংসারিক অভিজ্ঞভার
দোহাই দিয়ে বৃদ্ধির গোড়ায় কলম চালান। কর্ম্মের পথ সরল নয়, অত এব
বৃদ্ধি পুঁড়িয়ে চলুক—এই তাঁদের উপদেশ। সম্ভবনীয়ভার রাশ মেনে
চলতেই হবে, ভা না হলে অভিবৃদ্ধি পলায় এবং পায়ে দড়ি জড়িয়ে

খানায় পড়বে—খানায়-পড়া অবস্থা যখন সর্ববাদী নিন্দনীয় তখন গোড়া থেকে বুদ্ধিকে ধীর কদমে চালানই শ্রেয়। কিন্তু তাড়ির মাদকতা ময়দার মতন নিজ্জীব এবং নিরেট পদার্থের পক্ষে রুটিতে পরিণত হবার জন্ম যেমন দরকারী, তেমনই ভাবরাজ্যে বুদ্ধির সাহসিকতা, উত্তেজনা এবং সূক্ষ্মতা নিরেট ঘটনাবলীকে সজীব করবার পক্ষে একাস্ত প্রয়োজন—অন্তত এই ত ইতিহাসের শিক্ষা। ভল্টেয়ার, রুশো, ডিডেরোকে বাদ দিয়ে ফারসী-বিপ্লবের ইতিহাস-চর্চ্চা যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় করাও তাই। ভাব এবং কর্মের ঘটকালীতে মলি সাহেবের বিধান নেওয়াই বিধেয়, কেননা তিনি নিজে একজন কর্মবীয়। তাঁর মত এই যে, বুদ্ধির বন্ধুর পথে সাহসে ভর করে চলাই উচিত, কর্মক্ষেত্রের সাভাবিক জড়তার কলে ভাবের দুদ্দমনীয়তা সহজেই মন্থরগতিতে দাঁড়াবে। ভাব যদি প্রথম থেকেই সন্তবের কাছে মাথা নীচু করে তাহলে না-হয় বুদ্ধির বিশ্বাশ, না-হয় ভাবের প্রকাশ।

এখন স্মার্ত্তের কথা যদি সভ্য হয় ভাহলে মানতে হবে যে, বর্ত্তমান ভারতে প্রত্যেক বৃদ্ধিমান লোকের কাঁধে একটা বিশেষ রকমের দায়ীয় এসেছে—বিশেষত বাঙালীর, সে হচ্ছে বৃদ্ধিবৃত্তিকে খাটানোর দায়। তবে বাঙালীর নামে আগে থেকেই বদনাম রয়েছে যে, তারা কুছ্কাম্কা নেহি। আমি বলি এ নিন্দা অনর্থক, কেননা আমার বিশাস যে পৃথিবীতে কাজের লোকের অভাব নেই, অভাব আছে ভুধু মংথা ঘামাবার লোকেরই. আর সেই অভাব যখন বাঙলাদেশ প্রায় সব ক্ষেত্রেই পূরণ করেছে তখন রাজনীতির ক্ষেত্রেও করবে। আমার দুঃখ এই যে আমরা পূর্বের ঐ অভাব পূরণ করেছি কোন দায়ীয় বোধে নয়। কি সাহিত্যে,

কি ধর্ম্মে, কি বিজ্ঞানে দায়ীত্ব-জ্ঞান নয়, প্রকৃতির তাড়নাই আমাদের ভাবের গতি নিরূপণ করে দিয়ে থাকে। এক রাজনীতির ক্ষেত্রেই আমরা মনের খেয়াল অপেক্ষা নিজেদের কর্ম্ম ক্ষমতা, চরিত্রবল একাপ্রতা প্রভৃতি গুণের উপর বেশি নির্ভর করি, কেননা কি সাহিত্য কি ধর্ম স্বীয় চেষ্টায় তত গড়ে তোলা যায় না. যত যায় রাজ-নীতি ও সমাজ-নীতি। এই হচ্ছে জগতের নিয়ম। কিন্তু সব বিষয়েই আমরা স্প্রি-ছাড়া. তানা হলে একই গলায় একই ক্ষেত্রে ডিমোক্রাসি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-নির্ববাচনের জন্ম আবেদন করত্য না। Mill এবং Comte সমাজ-সংস্থারে সাধারণ মামুষের বুদ্ধির জড়ভা দেখে ভগ্নমনোরথ হয়েছিলেন, সেই জন্ম লোকের জড়-'বুমিম' মুলে তাঁর। কুঠারাঘাত করলেন—নব্যন্থায় লিখে। **আমাদের** দেশে দেখছি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ মুক্ত রাখতে কেউ ব্যস্ত নন, তাই বীরবলের কথা হচ্ছে 'এখন ভিক্লের ঝুলি টালিয়ে রেখে বুদ্ধি চালনা করা যাক। আগে পথ-বিচার করা থোক, না-হলে উন্তান্ত হয়ে যাব'।

#### ( 0 )

ধরা যাক ডিমোক্রাসি কথাটা। আমাদের ধারণা ও-একটা ধর্ম, ন্যুনকল্পে একটা মছৎ-আদর্শ। কল্পনার যাত্নতে যাই ভাবা যাক্ না কেন, ওটা আসলে অনেক রকম শাসন-প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ প্রণাশী মাত্র। আমাদের দেশ-নায়কেরা কিন্তু এ কথাটি না বুঝে ও-বস্তুকে ধর্ম হিসেবে ধরে নিয়েছেন, ভাই তাঁদের প্রভ্যেক বক্তৃতায় ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আ-কাঁড়া, ঠিক করা হয় ঐ আদর্শের

চালুনী দিয়ে। আমরা যদি ডিমোক্রাসিকে শাসন-প্রণালী হিসেবেই ধরি ভাহলে ছুইটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে। প্রথমত ডিমোক্রাসি আমাদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় কি না? দিতীরত আমাদের ভিক্ষা-পত্রের দফাগুলির সঙ্গে ডিমোক্রাসির যোল আনা মিল আছে কি না?

#### (8)

স্বরাজের কোন জীবন্ত ধারা বর্তুমান না থাকলেও স্বায়ন্ত-শাসন সামাদের দেশে নতুন নয়। তারপর এই সুদ্ধের রুপায়, ইংরাজ-শাসন এবং শিক্ষার ফলে, পৃথিবীর রাজকীয় সমস্তার সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে অভিত হয়ে পড়েছি যে আমাদের চলতে গোনাহ বিশ্বমানবের সাথে এক পথেই সমান পা-ফেলে হাঁটতে হবে, অভএব প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে "হাঁ, ডিমোক্রাসি আমাদের চাই"। কিস্তু বিভীয় প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।

সাধারণ-ভন্ত যে জনসাধারণের এত প্রিয় হয়ে উঠেছে, তার কারণ এই যে পূর্বতিন শাসন-প্রণালীর ভিত্তি অপেক্ষা এর ভিত্তি তের বেশি পাকা। পূরাকালে রাজ্যের ভিত্তি ছিল রাজার গুণ, এখনকার ভিত্তি লোকের সংখ্যা। রাজ্যতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, এক Federation ছাড়া Aristotle এ বিষয়ে যে তত্ত্ব নিরূপণ করে পেছেন তা সনাতন। তাঁর মতে প্রথমে থাকে একের রাজত্ব, সেই এক রাজা যখন স্বার্থ-সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে প্রজার হিত-সাধনে কুঠিত হন, তথন তাঁর সভাত্ব সন্ত্রান্ত পাত্রমিত্রের দল নিজেদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করেন তথন হয় অনেকের প্রভূত্ব। সেই বহু আবার যখন এক

গোষ্ঠীতে আবদ্ধ হয়ে গণ-হিত ভূলে গিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষণে তৎপর হয়ে ওঠেন তখন একজন শক্তিশালী পুরুষ জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে নিজে tyrant হয়ে বসেন। তাঁরও পরোপকার বৃত্তি যখন বংশ পরম্পরার কাছে হার মানে তখন জন-সাধারণ তাদের লুপ্ত ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে কুণা বোধ করে না। কিন্তু কিছুকাল পরেই যখন দেখা যায় যে সাধারণের বৃদ্ধি কোন অ-সাধারণ সমস্থার স্থচারু-রূপে সমাধান করতে পারে না, তখন একজন মূল-গায়েন এই গোলে-হরিবোল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ান বীরগর্কো। আবার একের প্রভুত্ব স্থক্ব হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বীরের আসর নেই, মূল-গায়েন আর বংশ-পরস্পরায় অবতীর্ণ হতে পারেন না। তাই সভ্যক্তগৎ আজকাল বহুর উপর আস্থা স্থাপন করেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে রাজ্য-শাসনের জন্ম বিশেষ দরকার বলে কাজ্বের ভার একদল বিশেষজ্ঞের উপর স্থান্ত হয়েছে যারা সাধারণের কাছে নিজেদের কার্য্যাবলীর জন্ম জবাব-দিছি করতে বাধ্য। এরি নাম গণ-তন্ত্র।

### ( & )

অতঃপর দাঁড়াল এই যে ডিমোক্রাসি একটি শাসন প্রণালী ব্যঙীত আর কিছুই নয়।

এ ব্যাপার সংখ্যামূলক। জন-সাধারণের ভিতর অবশ্য ভাল
মন্দ সব প্রাকৃতিরই লোক আছে, তবুও সাধারণ লোকের বৃদ্ধির সমষ্টি
জনকয়েকের অসাধারণ বৃদ্ধির অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে বেশি বিশ্বাসযোগ্য।
কিন্তু বেকালে রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞের আবশ্যক আছে তথন তাদের

পরিচয় জন্মের দলিলের বদলে কর্ম্মের দলিল হতেই নেওয়া শ্রের। এদের কার্য্যকারিতার বিচারক হবে অবশ্য জন-সাধারণ।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য কি অন্ত শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য হতে বিভিন্ন ? সকলেরই উদ্দেশ্য ত প্রজার মঙ্গল। তবে মঙ্গল কণাটাৰ মানে এক্ষেত্রে একট স্বতন্ত্র। আগে ছিল যাঁদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার তাঁরা যখন বেশি বোঝেন তখন **তাঁদের মতে** যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। এখন এর মানে হচ্ছে প্রজার নিজের মতে যা মঙ্গল ভাই মঙ্গল। য়ুরোপে যেদিন থেকে পোপ আর জার্মাণ-সমাটের ঝগড়া বাধল সেই দিন থেকেই লোক-বাস্তকী মাথা নাড়া দিয়ে নিজের সজীবতার পরিচয় দিলে—কুলীন-তন্ত্রের আসন টলল। Humanism-এর শিক্ষা যখন Erasmus, Colet, Abeiard প্রভৃতি দেশময় ছড়িয়ে দিলেন, যখন renaissance-এর প্রসাদে মানুষের আত্মপুকার আরতি বেজে উঠল, যথন Martin Luther ধর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন, অবশেষে যখন বিজ্ঞানের শিক্ষা লোকায়ত্ব হল তখন মানুষ নিজের পায়ে দাঁডাতে শিখলে। এই শুভ মৃহর্ত্তে ফরাসী-বিপ্লবের বীজ অঙ্করিত হল—সেই বিপ্লবের তন্ত্রধারকেরা দেখিয়ে দিলেন যে এক গণ-তন্ত্রেই মানুষ ব্যক্তিগত হিসাবে নিজের আনন্দে নিজের প্রকৃতির সব কলিগুলো ফোটাতে পারে, যা পূর্বব-শাসনভা্নে একেবারে অসম্ভব ছিল।

কিন্তু গোষ্ঠী ধর্ম পুরাতন বলেই যে বাতিল হয়ে গেল তা নয়। তাই নতুন অবস্থায় পড়ে গোষ্ঠী-ভাব জাতীয়-ভাবে পরিণত হল। Idea of Democracy রাজ্যতন্ত্রে রূপাস্তর ঘটালে। কিন্তু রূপাস্তরিত জাতীয়-ভাবের সঙ্গে ব্যক্তিম্বের সামঞ্জন্ত হল একটি

ভূতপূর্বব উপায়ে। চিরকালই রাজা তাঁর সভাসদ আমীর-ওমরাওদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করভেন—কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে শুধু বিপদকালেত্যপন্থিতে। সম্রান্তরন্দের পক্ষে রাজার প্রসাদ প্রজা-হিভের চেয়ে বেশি ফলদায়ী, ভাই তাঁদের দারা জাতির যা মঞ্চল-সাধন হত তা কেবল পেটের দায়ে। ইউরোপের কোন কোন রাজ্যে একটি ব্যবস্থাপক সভা ছিল যেখানে রাজার আত্মীয় স্বজন পার্যচর জন্মচরুবর্গ ছাড়া একটি জমিদারের দল, একটি পুরোহিতের দল এবং রাজ-কর্ম্মচারী দ্বার। নির্ববাচিত সাধারণ-দলের প্রতিনিধিরা আহত হতেন রাজ্ঞাকে সং পরামর্শ দেবার জন্ম। ইংলণ্ডে প্রথম তিন দল একত্র হয়ে এক সভায় সেই দিন থেকে বসতে আরম্ভ করলেন যেদিন John-এর চুর্ক্, দ্বিভার ফলৈ ইংলণ্ডের সঙ্গে Normandy-র যোগ-সূত্র ছিন্ন হল। আর সাধারণ দল বসলেন অহাত্র কিন্তু চুই দলের মধ্যে একটা যোগাযোগ রইল। ইংলণ্ডে এইরূপে এক জাতীয়তা এবং সেই জাতীয়তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সামঞ্জন্ম হল। ফরাসী দেশে তিন দল আলাদা represented হত। কিন্তু চতুর্দিশ লুই এবং পঞ্চদশ লুই এই সভার উপদেশ উপেক্ষা করে নিজেরাই শাসন কার্য্য সমাধা করতেন। কিন্তু ষোড়শ লুইএর রা**ল**কোষ শৃগ্য হলে তিনি আবার এই ব্যবস্থাপক সভা ডাকভে বাধ্য হলেন প্রজার কাছ থেকে পয়সা আদায় করবার জন্ম। প্রশ্ন উঠল এই যে, তিন দল আলাদা আলাদা না একত্রে ভোট্ দেবে। রাজার মৎলব আলাদা, প্রজার মৎলব একত্তে. ফলে ঘটল ফরাসী-বিপ্লব। সেই বিপ্লবে জমিদারের দল কেউ বা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, কেউ বা বাণিজ্যে মন দিলেন। সেই থেকে Separate representation of class-interests-এর পরমায় শেষ হল। বর্ত্তমান কালে

ইটালার রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারা ইংলগু এবং ফ্রান্সের নকল বল্লে অত্যক্তি হয় না।

১৮৫০ সাল থেকে প্রাসিয়া, সেক্সনি এবং স্বস্থান্য জার্ম্মাণ Municipality-তে ভোটারগণ তাদের টেক্স দেবার ক্ষমতা অমুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হত। অষ্ট্রিয়াতে কিছদিন আগে পর্য্যন্তও লোক সমাত্বকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত-জমিদার, সহরবাসী ব্যবসায়ী, গ্রাম-সজ্ব এবং জন-সাধারণ। হাজ্রি দেশে Table of magnates-এ শুধু বড় লোকেরাই বসতে পেতেন। কিন্তু গত যুদ্ধের ধাকায় এই রাজ্য গুলো ধলিসাৎ হয়েছে, নতুন শাসন-প্রণালী যা অবলম্বিত হল ভার বিশেষত্ব এই যে সমগ্র জাতিই হচ্ছে একটি সম্প্রদায়। বীরবলের মতে গত যুদ্ধে বাক্তি-ভল্লের অগ্নি পরীক্ষা হয়েছে এবং তিনি ১৯২৫-সালে যে ভবিশ্বদ্বাণী করেছিলেন তা ফলেছে। ডিমোক্রাটিক ভাতিরাই ভয়যুক্ত হয়েছে, আর পরাভিত জাতিরা ডিমোক্রাসি অবলম্বন করেছে। তাঁর কথা যেকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে ভখন তাঁরই মতামুসারে যে সব জাতির জীবন ব্যক্তি-তন্ত্রের উপর গঠিত তাদের ইতিহাস হতে রাজনীতির মূলতত্ত্বের সন্ধান নেওয়া উচিত --বিশেষত যথন বাকী য়ুরোপের জীবন তাদেরই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। ভাহলে দেখা গেল যে, কি ইংলগু কি ফান্স কি ইটালী এমন কি আর্ম্বাণী, অষ্ট্রিয়াতেও (রুশিয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে) বেকালে এ রকম ঘরের ভিতর ঘর স্প্রি করা বোকামীর পরিচয় এবং জাতীয়ভার সর্ব্বনাশ-সাধক বলে পরিগণিত হয়েছে তখন বর্ত্তমান-ভারতে স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাতেই আমরা যে নির্বিবাদে Communal representation-এর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি এই

প্রমাণ যে আমাদের মনে আত্বও দেশাতাবোধের ঘোরভর অভাব রয়েছে। আমাদের দেশ-নায়কেরা হু'দলে একমত হ**য়ে আজ বে** বিষরক্ষ রোপণ কর্লেন তাঁদের উত্তরাধিকারীদের তার মারা**ত্মক কল** ভোগ করতে অবশ্যই হবে।

( 6 )

ভাহলে আমাদের এখন কি কর্ত্তব্য ? ভাগ্যক্রমে ভোটের ব্যবস্থা শ্বির করে প্রাদেশিক লাট-সাহেবদের মত নিয়ে নতুন ধরণে **সভা** বসাতে এখনও এক বৎসর। ইতিমধ্যে দেশের দলপতিরা এই সভ্য ূপ্রচার করুন যে, মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে য়ুরোপ <del>বখন</del> Separate Communal representation আতীয় ঐক্যের বিরোধী বলে ছেড়ে দিয়েছে তখন আমাদের দেশে যুরোপ এবং আমেরিকা যে-উপায়ে সাম্প্রদায়ীকতার বিরুদ্ধে স্বদেশীয়তা রক্ষা করেছে সেই উপায়ই অবলম্বন করা সঙ্গত। যুরোপের সত্য আমাদের দেশে **খাটবে** বিশেষত যখন চুৰ্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশতই হোক যু**রোপের** রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ইংলণ্ডের শিস্ত হয়েই আমরাও **রাজনীতির** শিক্ষানবিশী করছি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতির ভিনটি বিভাগ আছে। প্রথমত যারা ভোট দেবে ভারা এক দল। দ্বিতীয়ত যাথা ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য চালাবে তারা আর এক দল এবং যারা ভারী-দলের আমুকুলো সাধারণের মত লক্ষ্য করে রাজ্য-শাসন করবেন অর্থাৎ Executive. তাঁরা হচ্ছেন তৃতীয় দল। কে কি রকম ভাবে ভোট দেবে, কি রকম ভাবে ব্যবস্থাপক সভা গড়া হচ্ছে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যপস্থাপক সভার সম্বন্ধ কি হবে এই তিন বিষয়ের তথ্যের উপর আমাদের ভবিয়াৎ programme নিয়মিত এবং নিরূপিত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথমেই ভোটের কথা ধরা যাক। ভোট দেবার অধিকার সম্পত্তি-মূলক কিম্বা মনুষ্মত্ব-মূলক, যে মূলকই হোক না ভোট দেবার রীতি সাধারণত তুই রকমের। প্রথমত প্রত্যেক জেলায় প্রতিনিধি স্থানীয় ভোটের ঘারাই নির্ববাচিত হবে—একেই বলে Scrutin d' arron dissement, ভাষান্তরে district system. বিভীয় প্রতিনিধি ঠিক করা হবে একটা সমগ্র প্রদেশের ভোট একত্র নিয়ে, এই প্রদেশের ভিতর অবশ্য অনেক জ্বেলা আছে। যদি দ্বশ্ব ক্লব প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা হয়, তাহলে প্রত্যেক ভোটারের ছাতে একটা লিষ্ট থাকবে সেই লিফে অন্তত দশ **জ**নের নাম<sup>া</sup> থাকবে, ভোটার তখন বিচার করে প্রথম বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে গুণানুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে দেবে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যা ভোট পাবেন তিনিই প্রথমে নির্বাচিত হবেন এই ব্রুক্মে পর পর দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি। একে বলে Scrutin de liste, ভাষাস্তবে General ticket system. এই চ'পদ্ধতিরই দোষ-গুণ আছে এবং হুই পক্ষেই বড় বড় কেকিলী দাঁড়িয়েছেন। ফরাসী পেশে Montesquieu. Mirabeau থেকে আরম্ভ করে Duguit পর্যান্ত: ইংলতে Lord Brougham থেকে Sidgwick, Balfour; আর্ম্বাণীতে Bluntschli—এরা সকলেই বলেন যে আতীয়-জীবনের সমস্ত প্রবাহগুলির অবাধ গতির পক্ষে district system ভাল, আবার Robespierre পেকে M. Goblet পর্যন্ত সকলেই Scrutin de liste-এর পক্ষপাতী। ত'দলেই যখন মহা মহারখী রয়েছেন তখন

नित्वतारे व्यात्नाहना करत (मर्था याक व्यामारमत शतक कान्हि छान। District method-এর বিপক্ষে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে বে, প্রথমত নির্বাচনের গণ্ডী ছোট হলে অনেক সময় অযোগ্য লোককে ভোট দিতে হয়। দেখা গেছে যে, যে-সব সহরে ward অনুসারে alderman বাছাই হয় সেধানে ঘূষের জোরে যোগাতা থই পায় না।

বিভীয়ত এই সব অযোগ্য লোকেরা নিজেদের ছোট গণ্ডীর অভিরিক্ত কোন জাতীয় ভাবের ধারণা মনে পোষণ করতে অপারগ। ফ্রান্স এবং ইটালীর ইভিহাসে এই সভাের ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে—ইটালী বুঝে স্থানে district method ছেড়ে দিয়েছে। এই রীভিতে যে-সব Deputy পাঠান হয় তাঁরা নিজেদের কেবলমাত্র জেলার প্রতিনিধি হিনেবেই দেখেন, সমগ্র দেশেরও যে তাঁরা প্রতিনিধি এ কথা তাঁরা মনে ভাষতেই পারেন না—সেইজন্ম তাঁরা নিজের ভোটারদের পুসী করতে এত ব্যস্ত থাকেন যে দেশের রাজকার্যা চালাবার কথা তাঁদের মনে পাকে না। Daudet তাঁর Numa Roumestan বইয়ে এঁদের তুর্দ্ধ-শার কথা স্পট্টাক্ষরে ব্যক্ত করেছেন—কোথায় একটা বাজার বসাতে ছবে, কোথায় কার ছেলের চাকরী করে দিতে হবে এই সব কাজ করতে করতে তিনি ভোটারদের বাজার-সরকারে পরিণত হন। District system এ যে পরিমাণে তোষামূদী এবং ঘূষের প্রশ্রম পায় ভার তুলনা কুত্রাপি নেই।

তৃতীয়ত এই উপায়ে শাসকের দল ভোট অনুসারে যে স্থানের যভ সংখাক প্রতিনিধি হওয়া উচিত তা অপেকা নিজেদের মনোমত বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি হস্তগত করবার জন্ম জেলাকে খেয়াল অনুসারে বিভাগ করেন।

এসব গেল বিপক্ষের কথা। স্বপক্ষের কথা হচ্ছে district system-য়ে প্রথমত ভোট দেওয়া সহজ হয়, প্রতিনিধি ভোটারদের পরিচিতেরমধ্যে একজন এবং সেই পরিচয়ের জোরেই তিনি জেলার অভাব
দূরীকরণে বেশি ভৎপর থাকেন। দ্বিতীয়ত এ উপায়ে যাঁদের দল
সংখ্যায় কম তাঁদের মতেরও যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হয়। সাধারণতদ্রের দোষই এই যে মতের গুরুত্ব অনুসারে দলের ভারীত্ব নির্দারিত
হয় না। General ticket system অনুসারে যে-কোনও দল
চালাকী করে সব প্রতিনিধিগুলিকেই হস্তগত করতে পারেন—
সেইজয়্য আমেরিকা ১৮৪২ খ্রীফান্দ থেকে এই পদ্ধতি ভাগ
করে district method গ্রহণ করেছেন। চতুর্থত Bradford সাহেবের মতে যে কালে অশিক্ষিত ভোটারের পক্ষে সূক্ষ্মভাবে
ভোটপ্রার্থীদের গুণ বিচার করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা অসম্ভব,
জনসাধারণকে সেকালে party-guide-এর হাতে পড়তেই হবে;
অভএব স্বাবলম্বনই শ্রেয়।

মোটামুটি এইত গেল যুক্তির কথা, দৃষ্টান্তের কথা তারপর।
ফ্রান্স ১৭৯১ সালে Scrutin d' liste আরম্ভ করেন, ফলে দেশের
তিন দল একমত হয়ে রাজার অভ্যাচারের বিপক্ষে বৃক ফুলিয়ে দাঁড়াল,
তারপর নেপোলিয়নের যুগে সব ওলট পালট হয়ে গেল, কিন্তু তা
সন্থেও তৃতীয় নেপোলিয়ন আবার এই ভোটের কুপায় ফ্রান্সের সম্মাট হয়ে
বসলেন কিন্তু তাঁর কার্য্যকলাপ দেখে ফ্রান্স মনন্থির করলে যে Dietator-এর যুগ চলে গেছে, তাই ১৮৭৬ সাল থেকে রাজবংশের পুনরাগমন
বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে Scrutin d'arrondissement পুন:প্রাভিষ্ঠ
হল। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে ফ্রান্সের ব্যবস্থাপক সভায় কি দেশাস্ত্র-

জ্ঞান. কি ধর্ম-জ্ঞান সবই লোপ পাচ্ছে, তাই ছোট দলগুলিকে এক করে একটি স্থায়ী Republican দল গড়বার প্রয়াসে Scrutin d' liste-এর আশ্রেম্ন প্রবায় গ্রহণ করা হল। কিন্তু Boulanger আবার যথন নৃতন নেপোলিয়ন হতে চাইলেন তথন ১৮৮৯ দালে district method ফিরে এল। ফলে ফরাসা দেশের ব্যবস্থাপক সভার চর্দ্দশার কথা সকলেই অবগত, বিশ্বর ছোট দলের উপদ্রবে বড দলের স্থায়ীত্ব নেই, মন্ত্রীদলের পরমায় গড়পরতা ৮॥০ মাদ এবং কোন কার্য্যেই তাঁরা निष्णातत्र मालत উপর নির্ভর করতে পারেন না-ব্যবস্থাপক সভা সে দেশে হয়ে উঠেছে একটা Debating club. ফান্স নিজের তুরবস্থার কথা বোঝে কিন্তু পাছে আবার কেউ ভোটারদের ঠকিয়ে নেপোলিয়ন হয়ে বসে এই ভয় তার এখনও ঘোচে নি—ভধু তাই নয় ফান্স বছকাল থেকেই স্থাপ্টভাবে জেলায় জেলায় বিভক্ত এবং কেলার শাসন-প্রণালী রাজ্যে সাধারণ-তন্ত্র থাকা সত্ত্বে অতিশয় centralised. তার উপর সে দেশে আছে—ল্যাটিন বুদ্ধির চিরস্তন symmetry-প্রিয়তা, এই সব কারণে এখনও ফান্স district method-কে আঁকিড়ে ধরে থাকতে বাধ্য। বর্তমান কালে এক ফ্রান্স, ইংলগু এবং আমেরিকা ছাড়া ইটালী, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পটু গাল, স্পেন, কোবে, জাপান, অনেক Swiss Cantons, আইসল্যাণ্ড, টেস্-মেনিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড ব্যতীত সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া এই Scrutin d' liste মেনে নিয়েছে। সাধারণ-তন্ত্রের অনিবার্য্য দোষ এই যে যে-সম্প্রদায় সংখ্যায় কম সে-সম্প্রদায় নিজের প্রতিনিধি নির্ববাচন করতে পারেন না। কিন্তু General ticket system অবলম্বন করার অন্য প্রব্যোক্ত সব দেশেই তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবার স্থযোগ দেওয়া হয়েছে।

এখন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত চুই-ই দেখান গেল। আমার কথা এই যে district system-এর যে দোষগুলি য়ুরোপে দেশাত্মবোধ অভ হুগভীর থাকা সত্ত্বেও প্রকট হয়েছে—যথা ছোট ছোট দলের মধ্যে আতীয়তার অভাব, গণ্ডীর বাইরে যাবার অক্ষমতা—এগুলি ভ ভারতবর্ষের সনাতন দোষ—ভার উপর য়ুরোপ আমেরিকা যা পরিভাগে করেছে অর্থাৎ—communal representation, ভাই আমরা যেচে নিলুম। কাজেই আমার মতে আমাদের general ticket system অবলম্বন করলে খানিকটা বাঁচাও, নচেৎ আমাদের ব্যবস্থাপক সভা একটা দলাদলীর আভ্ডা হবে।

প্রীধৃৰ্কটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

### প্রাচ্যে শক্তিবাদ।\*

--:#:---

জীবনযাত্রার রীতির মত নৈতিক ধারণাও প্রাচ্যদেশে বছবিধ: তথাপি সাধারণত পাশ্চাত্য জগং মনে ভাবে যে, নৈতিক হিসাবে প্রাচ্যের সকল ভাবের ধারা পাশ্চাত্যর ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কর্ম্মের আদর্শ লইয়া যথন আলোচনা চলিতে থাকে তখন পরস্পারের পক্ষে পরস্পরকে বৃঝিতে পারা কঠিন: কারণ প্রত্যেক কাতির মধ্যেই তাহার চিরাগত সামাজিক প্রপা বন্ধমূল হইয়া জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, স্থুতরাং এক জাতি অন্য জাতির প্রথা একেবারে অস্থায় না হউক ঠিক স্থায় বলিয়া মনে করিতে পারে না। তাই যথন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ে পরস্পরের নৈতিক ও কর্ম্মের আদর্শ তুলনা করিয়া দেখে, তথন সহাত্মভূতিতে অন্তদু ষ্টির অভাব হইবারই কথা। তথাপি ভারতের সমাজ-নৈতিক চিম্বাপ্রণালী আলোচনা করিতে করিতে সরল, প্রাচীন আর্ঘান্তর গিয়া পৌছা-ইলেই দেখিতে পাই, পাশ্চাত্যে আজ যে সকল গুণের আদর, প্রাচীন ভারতীয়গণও সেই সকল গুণকেই শ্রেদা করিতেন। পাশ্চাত্যে প্রাচ্যসম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা আছে তাহা ঠিক নহে, পান্চা-ভোর স্থায় প্রাচ্যের নৈতিক সাহিত্যও সর্বাদা মুক্ত কঠে প্রচার করে

<sup>\* (</sup>Paul Rienski-র Political and Intellectual Currents in the Far East হইতে,।

যে, সত্যাকুরাগই মানবের প্রধান ধর্ম। ভারতের প্রাচীনশাস্ত্রে সাহস, শক্তি, ধৃতি প্রভৃতি বীরোচিত সদ্গুণও অবহেলা করা হয় নাই।

কিন্তু ক্রমাগত বিদেশীর নিকট পরাঞ্চিত হইয়া নানারপ পরিবর্ত্তনে এবং জাতিভেদ প্রথার প্রচলনে ভারতীয় সভ্যতা ক্রমেই যত ছটিল হইতে লাগিল, নীতিশাস্ত্রও ততই তাহার প্রাচীন সরলতা হারাইয়া ফেলিল। নীতিশাল্তের নানারূপ বিভাগ হইল, নানারূপ অনাবশুক অংশ তাহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইল। অবশেষে ত্যাগধৰ্ম (doctrine of renunciation) জাতির মনে সর্ববিপ্রধান স্থান অধি-কার করিয়া বসিল। ভারতের পরবর্তী যুগের চিন্তা—সংসারত্যাগ, কর্মবিরতি, জীবনের তুঃখকন্ত ধীরভাবে সহাকরা, এই সব প্রবৃত্তির অমুকলে। তথন এই নৈক্ষ্মাবাদ শান্তভাবে সকল শক্তি নিরোধ করিয়া মানুষকে শুদ্ধ ধ্যান-ধারণায় জীবন কাটাইতে উপদেশ দিল। বারবার বহিঃশক্রর ভারতজয়, তুর্জন্য জড প্রকৃতির অত্যাচার, জাতীয়-তার অসুভূতির অভাব, এই সকল মিলিয়া চিন্তা জগতের এই সব ভাবকে আরও দৃঢ় করিতে সাহায্য করিল। শুধু হিন্দুধর্ম্মে নয়, বৌদ্ধ ও লৈন প্রভৃতি ভারতীয় সকল ধর্ম্মেই এই জাতীয় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে এক মহা সামাজিক আন্দো-লনের সূত্রপাত দেখিতেছি। নব নব জাতীয় শক্তির উদ্বোধন দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন শাস্ত্রের নৃতন ভাবে নৃতন ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে. দেখান হইতেছে যে, নৈক্ষ্যাবাদ ও ভগবানের বিধান মাথায় তুলিয়া লওয়া ( Submission ) হিন্দুধর্শ্মের জটিল শান্ত্রের একটি অংশমাত্র ; দেখান হইতেছে যে পুরুষে।চিত গুণ, যে-সব গুণে মানুষকে অধিক ক্রোপ্যোগী করিয়া তুলে, সে-সব গুণেরও হিন্দুশান্ত শিক্ষা দিয়া

থাকে। এই সব বীরোচিত গুণ এখন প্রাচ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। জাপানে জাতীয়ভাবের ফল দেখা যাইতেছে, জাপান তাহার জাতীয়-জীবনে যে-শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা এশিয়ার অপরাপর দেশের আদর্শ স্বরূপ।

#### ( 2 )

হিন্দুদের তুলনায় চীনাদের দার্শনিক আলোচনার প্রবৃত্তি অনেক কম। সহজ বৃদ্ধিতে যাহা নীতি-অনুমোদিত মনে হয় তাহাই তাহারা পালন করে। চীনারা চিরকাল শান্তিপ্রবণ, অন্তায়ের বিরুদ্ধে শান্ত-ভাবে দাঁড়ানই তাহাদের চরিত্রের প্রধান বল ; বলের দারা বলের প্রতিরোধ করিতে না গিয়া তাহারা যেরূপ ভাবে নানা অমঙ্গলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহাতে তাহারা ঋষি টলপ্টয়ের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার দেশবাদীকে বলিয়াছিলেন. "চীনাকে আদর্শ কর; দেখ এই বিপুল জনসংঘ কেমন শাস্ত ও ধীরভাবে জীবনযাপন করে. বিদ্রোহাচরণ ঘারা অফায়ের প্রতিরোধ করিতে না গিয়া শাস্ত ও সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া কেমন ভাবে তাহারা 'অক্সায়ের প্রতিরোধ করিও না' Resist not Evil-এই নীতি পালন করে"। চীনা দার্শনিক লাওট্জু ( Lao-Tze ) চীনাদের এই জাতীয়-আদর্শ অনেকটা পরিস্ফুট করিয়াছেন। লোকে ইঁহাকে চীনের এপিক্টিটাস্ বলে। তিনি reason-কে যেরূপ ভাবে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন তাহাতে গ্রীকদার্শনিকের সঙ্গে তাঁহার অনেক সাদৃশ্র দেখা যায়। তাঁহার মতে, reason যেমন ভাবে জগতে ও মানব মনে অভিব্যক্ত, তাহাতে মানবশক্তিকে আত্মপ্রপ্রত্যয়বিশিষ্ট (Self conscious) করার কোনই প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত তিনি, বিনি সহজ ভাব অবলম্বন করিবেন এবং তাঁহার নিজের reason-এর প্রয়োগ ও উৎকর্য সাধন করিয়া বিখের reason-কে স্বীয় প্রকৃতির সজে নিলাইরা লইবেন। মুক্তি করে স্বাই, কিন্তু স্বাই আত্মপ্রতিষ্ঠা চার না। লাওট্জ্-এর এই আত্মপ্রতিষ্ঠা-বর্জনের অর্থ অবশ্য অবর্থ অবর্থ অবর্থ অবর্থ অবর্থ নার, ইহার উপদেশ—সকল বস্তু স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠুক, ক্রত্রেম উপায়ে তাহাদিগকে বাড়াইতে যাইও না। কিন্তু জন-সাধারণ তাহার উপদেশের মর্ম্ম এ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে তাঁহার প্রচারিত নীতির অন্তরে যাহা ধর্ম ও শক্তির সহায় ছিল ভাহা তুর্বলভার পরিণত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমানে অনেক চীনার মতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বে-সব অসম্পূর্ণভার জন্ম চীন অসংখ্য অস্ক্রবিধা ও অপমান সহ্য করিয়াছে তাহাদের জন্ম এই লাওট্জ্-ই দায়ী।

আঙ্গ আমরা দেখিতেছি যে এই বিপুল জনসভ্য জাগিয়া উঠিয়া
নিজের অন্তরে নৃতন শক্তির পরিচয় লাভ করিতেছে, ইহাদের মন
কর্ম্যোগের প্রতি আরও অনুকূল হইয়া উঠিতেছে; চীনে—আরু
প্রতিষ্ঠাবর্জনের দেশ চীনে—সামরিকতা দ্রুত প্রগার লাভ
করিতেছে। শক্তি লাভই যে জাতীয়-আদর্শ তাহা সকল দেশের
সাহিত্যে আজ পরিফুট। যুক্ষের আয়োজনের জন্ম আজ অনেকে
ক্ষতিশীকারে অগ্রসর, স্কুলের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশস্ক
সকলে সামরিক বেশ পরিধান করিয়া সৈম্যদের মত শিক্ষা পাইতে
আগ্রহান্থিত। এতদিন দেশে লোকে যুদ্ধর্ত্তি ঘৃণার চক্ষে দেখিত,
আল সে ঘৃণা মৃতন নৃতন শক্তির আবির্ভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে।
চীনা বীর ওয়াং-ইয়াং-মিং এই নৃতন ভাবের বন্থা দেশের সাহিত্যে

আনিয়াছেন, তাঁহার রচনার মূল্য যে কভ বেশি, ভাহা ৰাপানীরা প্রথমে দেখাইয়া দেয়। আলিকার দিনে তিনি চীনে সর্ব্বাপেকা প্রতিষ্ঠাবান লেখক। কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত এই---চিন্তা ও জ্ঞানের পরিণাম যদি কর্ম না হয়, তবে সে চিন্তা ও জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। নৈতিক ও দার্শনিক চিন্তা এই হিসাবে পরীক্ষা করিতে হইবে যে তাহা কর্ম্ম জীবনের পক্ষে সহায় কি না। নিজে তিনি সংগারী ছিলেন, এবং স্বীয় মত এমন ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিতে পারিতেন যে তাঁহার রচনার ছত্তে ছত্তে প্রাণের সাডা পাওয়া যায়, বীরোচিত কর্ম্মে পাঠকের উৎসাহ ভাষে। কর্ম্মের জম্ম এই উৎসাহ, বিপ্লববাদের ভাবে এবং পরিবর্ত্তনের আকাজকায় **অভিব্যক্ত হইতেছে : বৃদ্ধ দার্শনিক বাঁচিয়া পাকিলে হয় ত এসব** পছন্দ করিতেন না। অস্থায় যে সহ্থ করিতে হইবে, এ ভাব চীন দেশ ছইতে অনেকটা চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছে এই বিখাস যে, শুধু বীরফের ছারাই জাতীয় জীবনের জটিল সমস্তা मकरानत ममाधान कतिराज इटेरा। उग्नार-टेग्नार-मिर-अत कथाछान চীনের কর্ণে যেন তুর্যানিনাদ করিতেছে।

প্রাচ্যে কর্ম্মযজ্ঞের প্রকৃত পুরোহিত জাপান। শুধু তাহার বর্ত্তমান জীবন নয়, তাহার জতীতও এই কর্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছে। প্রাচ্যে একমাত্র জাপানেই ইউরোপের মত সামরিক সামস্তক্রেণী (Military feudalism) গড়িয়া উঠিয়াছে। যথন তাহার অন্তরে জাতীয়-সন্তার পূর্ণ অসুভূতি জমিল তখনও সামস্ত-প্রথার সামরিক দিকটা ভাহার কর্ম ও ভাবের কেন্দ্র হইয়া থাকিল। ভারতে ও চীনে পুরোহিত ও পণ্ডিত যেমন গৌরব লাভ করিয়া

আসিয়াছে, জাপানে কখনও তেমন হয় নাই। জাপান, বুদ্ধ ও কনফিউশিয়াস, এই উভয়ের ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে ভাহার আপন চিন্তার ধারা দিয়া এই চুই ধর্মকে জাতীয় ভাবের সহিত মিশা-ইয়া লইয়াছে। এই ভিন্ন ভিন্ন বাদে যে বিরোধ অংছে তাহাতে ভয় না পাইয়া জাপান ভাহার জাতীয় প্রবৃত্তি অনুসারে কর্মনীতি এরূপভাবে গড়িয়া তুলিল যে ভাহাতে মানবশক্তির উংকর্ম ও অভিব্যক্তি প্রধান স্থান অধিকার করে। সামরিক যুগ হইতে সে তাহার 'বুশিদো' বা ক্ষাত্রাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্লেটো ও হিন্দু দার্শনিকগণ সত্যামুরাগ, মহাপ্রাণতা, সাহস ও অস্থান্য যে সব গুণ ক্ষত্রিয়োচিত বলিয়া বর্ণনা করেন, এই 'বুশিদো' ধর্ম্ম সেই সকল গুণকেই প্রশ্রেয় দেয়। নব্য কাপান, জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই নীতি চালাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই; স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সামরিক যুগে যে-সব বিধি যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছে সে-সকল বর্ত্তমান শ্রমজীবি-সমাজের নৈতিক সমস্যা সকলের মীমাংসা করিতে অপারগ।

## ( 0 )

সমসাময়িক প্রাচ্যচিন্তার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, যে এই সব প্রাচীন জাতি কর্ম্ম ও শক্তির তত্ত্ব কওদূর ভেদ করিতে পারিয়াছে। এই সকল বিষয়ে প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের প্রভেদ থাকিবেই, মৌলিক ভেদের জন্ম বাহিরের উন্নতির পথও স্বভন্ত হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য Individualism বা ব্যক্তিসাতন্ত্র্য বলিতে যাহা বুঝায় আজপু সে ভাব প্রাচ্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই মানবের ব্যক্তিত্বের এই যে প্রাধান্ত, স্বচ্ছন্দ বিকাশের এই যে অবসর, ইহার মূল খুঁজিতে গেলে গ্রীস রোমের ক্লাসিসিজ্মের (Classicism-এর) নিকট যাইতে হইবে। ক্লাসিক আদর্শ আত্মসংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত; যাহা শুধু কোতৃহল তৃপ্তি করে, ভয় উৎপাদন করে বা বুদ্ধিভংশ জন্মায় সে-সব ছাড়িয়া এক নিৰ্দিষ্ট পথে ভাব ও ভাষাকে পরিচালিত করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা-ইহারই নাম ক্রাসিক ভাব। এইরপে আর্লদমন হইতে স্বাধীনতা জন্মে। এই আসাসকোচনের ফলে মামুষ পরস্পারের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রভেদ বুঝিতে পারে। আপাতদ্পিতে আশ্চর্য্য মনে হয় যে এই স্বাতন্ত্রাবাদী পাশ্চাত্য সকলের প্রতি সমান ভাবে নৈতিক বিধান প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছে, নীতির সহিত সমাজতন্ত্র মিশাইয়াছে। কিন্ত 'ব্যক্তি'র আতাসংযমের ফল' একথা মনে রাখিলে এ ব্যাপার তেমন অসম্ভব বোধ হইবে না।

এই সকল ব্যাপারে অবশ্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা মস্ত বড ভেদ রহিয়া গিয়াছে। মানবজীবনে কর্মশক্তি বিকাশের আকাজ্ঞা জানিবা মাত্র প্রাচাদেশ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যেসব কর্ত্তব্য বিহিত আছে তাহাদের দোহাই দিতে চায়। প্রাচ্যের বর্ত্তমান যুগে প্রধান সমস্থা—শক্তির আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে যে সকল গুণের প্রয়োজন বর্ণাশ্রম ধর্ম ছাডিয়া মানবদাধারণের জন্ম বিহিত নীতিশাস্ত্র অমুসরণ করিলে কি তাহা লাভ করা যাইবে ? সমাজধর্ম্মে সাধারণ-তন্ত্র চলিবে, না অভিজাত তন্ত্র ?

এশিয়ার প্রধান দেশ তিনটির মধ্যে চীনই গণতন্ত্রের দেশ: যখন পৃথিবীতে অপর কোনও দেশ গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসনপ্রণালী বলিয়া স্বীকার করে নাই, তখন চীনের অবস্থা এরপ ছিল যে সমগ্র সমাজের পক্ষে Community সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে সর্ববসাধারণের সম্মতির আবশ্যক হইত। বর্তমান জাতীয় পরিবর্তনে এই
প্রজাতস্ত্রের ভাব আরও পরিস্ফুট, রাষ্ট্র এখন সাধারণের মতামুযায়ী
করিয়া গড়িয়া তোলার চেন্টা হইতেছে। জাপানে যে একটা
নামমাত্র পার্লামেণ্ট প্রচলিত আছে তাহা ছাড়াইয়া এই বিশাল
সাম্রাজ্যকে এমন শাসনপ্রণালী দেওয়া হইবে যাহাতে ইহার জাতীয়
প্রভিষ্ঠানগুলি বাস্তবিকই লোকায়ত্ব হইতে পায়।

সমাজধর্মে বহুর প্রাধান্ত থাকিবে, না কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়কেট বরেণ্য করিয়া রাখা হইবে এই সমস্তার মীমাংসা দূর-প্রাচ্যে কিরূপ ভাবে সমাধান হয় তাহা দ্রন্থবা বটে। ভারতে ও আপানে সমস্থা দাঁডাইতেছে এই—ছাতীয় জীবনে যে শক্তির প্রয়োজন গ্রাচীন পম্ভা অবলম্বন না করিয়া অন্ত কি উপায়ে সেই শক্তির বিকাশ সাধন করা যাইতে পারে ? আরু যদিই বা এই প্রাচীন ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে তবে এমন কোনও উপায় আছে কি যাহাতে ইহার প্রভ্রম্ম (master morality) সর্ব্বসাধারণের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিতে পারা যায়। আর চীনের সমস্যা—যে স্বল্পসংখ্যকের নেতৃত্ব জাপানে এতদুর বিকাশিত যাহা ভারতে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেছে, সেই নেতৃত্বের বিকাশের অপেকা না রাধিয়া জাতীয় জীবনে কুতকার্য্য হওয়া যায় কি না? ইহা যে অসম্ভব, একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে চীনের সমাজধর্মে গণতন্ত্রের ভাব ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে পারে। দশ বার বৎসর পূর্বেকে ভাবিয়াছিল যে সভ্যতার এই বিকাশ-ক্রম এশিয়ায় প্রভুধর্ম ও দাসধর্মের মহা বিরোধের এত শীঘ্র সামঞ্জস্ত হইতে চলিল ?

এ কথা হয় ত সত্য যে, প্রাচ্যের ভাবুকগণ যখন ইউরোপের সহিত আমাদের সভ্যতা তুলনা করিয়া দেখেন তখন তাঁহারা যে ব্যক্তির-বিকাশের ফলে ব্যক্তিগত শক্তি ফুটিয়া উঠে এদেশে সেই ব্যক্তিকের অভাবই বিশেষ করিয়া বোধ করেন। উচ্চ আশায় তাঁহা-দের মন একেবারে ভরিয়া গিয়াছে, নবজাগরণের জাতীয় উদ্বোধনের ভাবে তাঁহারা অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের ধারণা, মানবকে ব্যক্তিয়-বিকাশ লাভ করিতে ও কর্ম্মে পরিণতি লাভ করিতে হইলে তাহার পক্ষে পূর্ণ সাধীনতা আবশ্যক। তাই তাঁহারা খুঁ বিয়া বেড়ান যে অতীতের কোন বিধানের বলে সমস্ত জাতির মধ্যে নেতৃহের ভাব সঞ্চারিত করা যায় এবং আশা করেন যে এই সব বিধি-বিধান হইতে মানুষের ব্যক্তিজ এমন ভাবে ফুটাইতে পারিবেন যে তাহাতে জাতীয়-জীবন সমুদ্ধ হইয়া উঠিবে।

## (8)

বর্ত্তমান যুগে জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচ্যের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রকৃতির অত্যাচার সহ্ন করিবার যে প্রবৃত্তি ছিল তাহা দূর হইয়া এখন প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার বাসনা এশিয়ার মনেও জাগিতেছে। সে দিন পর্যান্ত প্রাচ্য-জীবনে বিশের রহস্থের দিকটাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আদিয়াছে। প্রাচ্য বুঝিতে তেমন চায় না, যেমন সে কল্পনা করিতে চায়, ব্যাখ্যা করিতে চায়, ডষ্টয়েভিঞ্চ বলিয়াছিলেন, "রাশিয়াকে বুঝিতে পারা যায় না, রাশিয়াকে বিশাস করিতে হইবে।" (Russia cannot be understood, she must be believed in.) এই ভাব লইয়া

প্রাচ্য চারিদিকে যাহা কিছু উজ্জ্বল এখর্যাময় তাহাতেই মুগ্ধ থাকিতে প্রস্তত। তাহার মতে জীবনের প্রত্যেক ভাব কোন রহস্যময় আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশমাত্র ! সর্ববিত্রই ভূতযোনি আছে, দরিদ্রতম হিন্দু কুষকের মনেও এই বিশাস বন্ধনূল। চীনাদের বিশাস, পৃথিবী ও বায়মণ্ডল ভূতযোনীতে পূর্ণ। গভীর বনে, উপত্যকার মধ্যে, জাপা-নীরা স্থন্দর স্থন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, মানুষ তাহাতে কথনও প্রবেশ করে না; কিন্তু সে-সব মন্দির বিদেহ বীর-আত্মার ও দেবতার আবাস। যখন স্তব্ধ সন্ত্যার নীরবতায় প্রকৃতি শব্দহীন তখন অনেকে জালযুক্ত গবাকের মধ্য দিয়া সম্রুমের সহিত মন্দির মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস প্রাচ্যক্ষাভির, বিশেষভ ভারতীয় ও জাপানাদের বীরপূজায় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাহারা মহাপুরুষকে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া গ্রহণ করে, তাঁহাদের পূজা তাহাদের নিকট অতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রাচ্য যেন চারিদিকে আধাতাশক্তির দারা পরিবেষ্টিত, এবং এই আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর ভিতরই ভাহার জীবন বাড়িয়া हेर्छ ।

কিন্তু প্রাচ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় ধারণা প্রচলিত নাই, ধারণাটি এই যে, রহস্থময়ী ও সর্ববশক্তিমতী প্রকৃতির সকল কর্ম এক নির্দিষ্ট বিধান অনুসারে চলিতেছে। প্রাচ্য জনসংজ্ঞার মনে এখনও যথেচ্ছাচারী ভূতযোনী রাজ্য করিয়া আসিতেছে, প্রাকৃতিক নিয়ম এখনও জনসাধারণের মনে ছাপ মারিয়া যায় নাই। জড়জগতের শৃঞ্জলারও এক বিশ্বজনীন নিয়মানুষায়ী সংহতভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভের ধারণা স্থদুর অতীতে তাহাদের দর্শনশাল্পে প্রচারিত হইয়াছে বটে কিন্তু পাশ্চাত্যে এ ভাব যেমন বছজনবিদিত, প্রাচ্যে তেমন নয়।

প্রতি প্রাচ্য মনের এইভাব চুই কারণে জন্মিয়াছে: প্রথমত স্বভাবের শক্তি দেখিয়া মানব-মন ভীত ও সঙ্কচিত হয়, এই সব শক্তির শাস্তা ও নিয়ন্তারূপে সে আরু নিজকে ভাবিতে পারে না. দ্বিতীয়ত প্রাচ্যের দার্শনিক মন (philosophical mind) আতা লইয়াই এত বাস্ত যে সে স্ষ্টিতত ও বিবর্তবাদ লইয়া এক ছটিল শান্ত্র গডিয়া তুলিয়াছে বটে কিন্তু পরীক্ষাপ্রণালীর মাহাযে (Experimental method) পুজানুপুগারূপে প্রকৃতির রহস্তভেদ করিতে শিখে নাই। কিন্তু আমরা যে শক্তিবাদের কথা আলোচনা করিতেছি তাহাতে প্রাকৃতিক ব্যাপারের প্রতি প্রাচ্যের মনোভাব ষ্মনেকটা পরিবর্ত্তিত হইবেই। পাশ্চাত্যে মানববুদ্ধি ও শক্তি যে-বিষয়ে এতটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে সে-বিষয় প্রাচোর অভিজ্ঞতার वाहित्त थाकित्व ना । इंशांत्र मत्याई कांभानाता कंफ्विकात्नत वर्ष्ठांग्र উচ্চস্থান অধিকার করিতেছে আর ভারতে মহা আন্দোলন চলিয়াছে —সঙ্কীর্ণ ভাবে প্রাচীনগ্রন্থ অধ্যয়নের প্রচলিত প্রথা বর্চ্জন করিয়া বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্ম। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রতিঘন্টা হইবার এই যে সম্ম জাগ্রত প্রবল বাসনা, ইহার সহিত প্রাচ্যের গভীরতম ভাব মিশান আছে।

( a )

কিন্তা প্রাচ্যে যদি এই শক্তিবাদ ও কর্মবাদ গ্রহণ করিছে হয় ভাহা হইলে তাহার সম্ভরের আধ্যাত্মিক ভাবও সেই সঙ্গে

বর্জ্জন করিতে হইবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। জ্ঞাপানীর। যে পাশ্চান্ত্য প্রণালীর সাহায্যে শক্তিলাভ করিয়াছে, তাহা শুধু আপন আদর্শ ও সম্ভাতা আরও দক্ষতার সহিত রক্ষা করিবার জন্ম। "শক্তি সঞ্চয় কর যেন নিজন্ব বজায় রাখিতে পার" (Make yourself strong so that you may retain the right to be yourself)—শুধ জাপানের নয়, চীন ও ভারতের মনোভাবও ইহাই বলিয়া মনে হয়, বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করা কর্মঞ্চগতে শ্রেয় বটে, কিন্তু মানুষের আত্মা, তার মনোজগতের রহস্ত, মানবাত্মার অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা, এই সব ভাব জডজগতের যে-কোন ব্যাপার অপেক্ষা ভাহাকে অধিক মুগ্ধ করিবে। এই উদার আধ্যাত্মভাব পুথিবীকে দিবে, সংসারে ইহা চিরস্থায়ী করিবে, ইহাই প্রাচ্যের 'প্রধান কাজ—প্রাচ্যের নিকট ইহা অতি উৎসাহের ও উদ্দাপনার কথা। প্রাচ্য জানে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়—তাহার ব্যস্তির উন্নতি, কর্ম্মজগতে मिक्किविकान, मद्रल ७ कुन्पद्र कार्या भागती. क्रिल यञ्जञ्ज. u मकत्लव মল্য প্রাচ্য বোঝে। কিন্তু সঙ্গে সে ইহাও ভাল করিয়া জ্বানে যে, মানুষের আত্মা শুধু এইসব উন্নতি, এইসব বাহিরের সিদ্ধি দিয়া সর্বদা অভীষ্ট লাভ করে না, জানে যে যন্ত্রতন্ত্র আত্মাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে, কলের চাপে মামুষের চিত্তরুত্তি একেবারে চাপা পডিয়া যায়। যখন সে দেখে অতি গভীর চিন্তারাজ্যেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জডবাদ ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না, তখন সে অনুভব করে যে প্রাচ্যেরও একটা কথা বলিবার আছে এবং সে কথা জগৎ শুনিবে। প্রাচ্য আশা করে, এই অড়বাদ হইতে সংসারকে সে মুক্তি দিবে। ঠিক কোনু পথে কেমন করিয়া দিবে তাহা এখনও পরিকার বুঝিতে

পারা যায় না : কিন্তু পাশ্চাত্য যেমন তাহার কর্মাজগতে প্রাধাষ্টে গোরব বোধ করে, প্রাচ্যও তেমনই এই চিন্তা হইতে আশা ও সাত্তনা লাভ করে যে তাহার আধ্যাত্মিকতা জগৎকে মুক্তি দিবে। আধ্যা-ত্মিক জগতে যে-বস্তুর মূল্য আছে সেই বস্তু লাভের জ্বন্য যদি প্রাচ্যে তাহার নবজাগ্রত শক্তি প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীপ্রিয়রপ্রন সেনগুপ্ত।

# সাহিত্য বনাম পলিটিক।

গত পয়লা জামুয়ারি ভারিখে একটি বন্ধুর বাড়ীভে আমার পরমশ্রদাভাজন ক্ষনৈক প্রাচীন ভদ্রলোকের সঙ্গে বহুকাল পরে আবার দেখা হয়, ভিনি প্রথম কথা যা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে হচ্ছে এই—

"এখন তুমি কি করছ ?"

আমি উত্তর কর্মুম—"বিশেষ কিছুই না।"

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন-

"হাঁ আমিও ভাই মনে ভেবেছিলুম। কি কংগ্রোস কি কন্ফারেন্স, কোন দলেই ভোমার নাম দেখতে পাই নে। পলিটিয়ে যোগ দেও নাকেন প

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় পাশথেকে একজন প্রবীন মডারেট বলে উঠলেন—

"ওদের কথা ছেড়ে দিন। ও সাহিত্য নিয়েই বসে আছে, যেমন ওর ভাই রয়েছে শিকার নিয়ে"।—এ কথার কোনও জবাব খুঁজে না পোয়ে একটু ভদ্রতার হাসি হাসলুম। কেন না আমার সাহিত্য-চর্চার সঙ্গে আমার অপ্রজের মৃগয়াচর্চার যোগাযোগটা কোথায় এবং ক্তথানি তা ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না। মনে হল যে হয়ত লোকের শাস যে আমার ভাতা যেমন জঙ্গলের বাঘ ভালুকের উপর গুলি চালান আমিও তেমনি মনোজগতের চতুস্পদদের উপর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করি। ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে ভদ্দ-সমাজে বাক্য-সম্বরণ করা আমার পঞ্চে নিশ্চয়ই শ্রোয়।

এই ঘটনার দিন ছুই তিন পরে আইন ব্যবসায়ীদের একটি আড়ায় কার্য্যপতিকে উপস্থিত হবামাত্র জনকয়েক যুবক এসে, আমি কেন পলিটিক্সে যোগ দিই নে, সেই বিষয়ে যোবনস্থলত মুক্রবিবয়ানা সহকারে আমার কৈফিয়ৎ চাইলেন। আমি উত্তর করলুম—"শরীরে যে সব গুণ থাকলে মানুষে পলিটিসিয়ান হতে পারে আমার দেহে সে সব গুণ নেই বলে।"

এ জবাব তাঁদের কাছে অবশ্য গ্রাহ্য হল না। তাঁদের ধারণা যে রক্ত মাংসেব শরীরমাত্রই পলিটিসিয়ান হবার পূরো ক্ষমতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। নইলে তাঁরা পলিটিসিয়ান হলেন কি করে? অত এব স্থির হল, পলিটিক্স থেকে আলগা হয়ে থাকায় আমি দেশের প্রতি আমার আসল কর্ত্তব্য অবহেলা করছি। এ অভিযোগের কি প্রতিবাদ কর্ব মনে ভাবছি, এমন সময় পাশথেকে একটি নবীন Extremist বলে উঠলেন—

"কেন উনি ত বাঙলা সাহিত্য লিখছেন, সেও ত একটা মন্দ কাজ নয়। Artistic কাজ করবার জন্মও ত দেখে গুচার জন লোক চাই।"

বাঙলা লেখাটা একেবারে অকাজ নাও হতে পারে, এ সন্দেহ যে ইংরাজি বক্তাদেরও আছে এর পরিচয় পেয়ে আমি অবশ্য চমৎকৃত হলুম, বিশেষত যখন শুনলুম যে আমরা যা করি পলিটিসিয়ানদের মতে সেটি হচ্ছে আর্টিষ্টিক কাজ। বুঝলুম যে রাজনীতির বিশ্বকর্মাদের বিশ্বাস, তাঁরা যে মাত্মূর্ত্তি পড়ে তুলছেন তার সাজের জন্ম আমরা আরে থাকতেই পাঁচ রকম সোনা রূপোর নয়, রাওতার অলকার বানিয়ে রাখছি।
এ অবস্থায় চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলুম। কিছু বলতে হলে
বলতে হত এই কথা যে, তোমরা যদি সভ্যসভ্যই মায়ের প্রতিমা গড়ে
তুলতে কৃতকার্য্য হও তাহলেও তার প্রাণপ্রতিষ্ঠার জ্বন্য আক্ষণের কাছে
আসতে হবে, আর এ যুগে যারা মনের কারবার করে তারাই হচ্ছে
যথার্থ আক্ষণ, বাদবাকী সকলে অস্তত এদেশে, হয় বৈশ্য, নয় শূদ্র।
বলা বাহল্য এ জ্বাব artistic হত না, অর্থাৎ—শ্রোভাদের কাছে
তাদৃশ প্রতিমধুর হত না।

## ( \( \)

উপরোক্ত ছটি ঘটনাই সম্পূর্ণ সত্য, ভিলমাত্র কাল্পনিক নয় । এর থেকে বোঝা যাচছে যে, আজকের দিনে দেশের পলিটিক্স সম্বন্ধে কারো পক্ষে উদাসীন হওয়াটা কেউ সঙ্গত মনে করেন না। শুধু তাই নয় অধিকাংশ ইংরাজি শিক্ষিত লোকের মতে রাজনৈতিক আন্দোলন করাটা বাঙালী মাত্রেরই পক্ষে এখন অদ্বিতীয় কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে, এবং যিনি রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে দূরে থাকেন সমাজের কাছে তাঁর একটা জ্বাবদিহি আছেই আছে, বিশেষত সে ব্যক্তি যদি হন একজন সাহিত্যসেবী। কেননা যে একমাত্র বস্তু নিয়ে আমাদের পলিটিক্সের কারবার, অর্থাৎ—বাক্য, সে বস্তু সাহিত্যিকদেরও হাতে আছে এবং পলিটিক্সানদের অপেক্ষা বেশি পরিমাণেই আছে। কেননা পলিটিক্সের কাজ গুটিকয়ের মুখস্থ বুলির সাহায্যেই চলে যায় কিন্তু সাহিত্যের কাজের জন্ম চাই অনেক মনের কথা। পলিটিক্সের কথার নোট বদলাই করে যে অনেক ক্ষেত্রে সিকি পয়সাও মেলে না, তা ভুক্ত-

ভোগী জাতমাত্রেই জানে, অপর পক্ষে সাহিত্যের কথার পিছনে যে অক্ষয় অর্থ আছে এ সভ্যও সভ্য জগতের কাছে অবিদিত নেই।

### ( 0 )

দেশের পলিটিক্যাল অবস্থার সঙ্গে সকলের স্বার্থ যে সর্ববাঞ্চীনভাবে জডিত সে জ্ঞানটা অবশ্য আমাদেরও আছে. কেন না এ জ্ঞানলাভের জন্ম দিব্যদৃষ্টির দরকার নেই, কিন্তু ভাই বলে পলিটিক্সে হাত লাগাবার স্বারই যে সমান অধিকার আছে একথা চটুকরে মানা কঠিন। সে কথা মানতে হলে এ কথাও মানতে হয় যে ও-বিষয়ে বিশেষকরে কারও অধিকার নেই, অর্থাৎ—ও হচ্ছে সমাজের একটা বেওয়ারিস মাল। আসলে কিন্তু ও হচ্ছে সংসারের আর পাঁচ রকম ব্যবসার মধ্যে একটা বিশেষ ব্যবসা, এবং এ ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ীর ভিতর বিহুর প্রভেদ আছে। তবে যে পলিটিসিয়ানর। যাকে পান তাকেই দলে টানতে চেফী করেন, সে শুধু দল পুরু করবার জন্ম। এবং যে যত বেশি অনধিকারী তাকে ধরে যে এঁরা তত বেশি টানাটানি করেন ভার কারণ, নেভারা জানেন যে ঐ শ্রেণীর লোক তাঁদের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হবে। আর সেই সঙ্গে এও তাঁদের জানা আছে যে এক পক্ষের মেষেরাই অপর পক্ষের উপর বাঘ হয়ে বসে। এ সন্তেও সাহিত্যিকদের এক্ষেত্রে টেনে স্থানা রুখা। এ জাতীয় জীবরা পলিটিক্সের সিংহব্যাস হতে যেমন অক্ষম, গড়্ডলিকা হতে তার চাইতেও বেশি অক্ষম। এরা সব একবর্গা লোক।

সে যাই হোক। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, পলিটিক্সে মেতে যাওয়াট। সাহিত্যিকদের পক্ষেক্ষতিকর। ইউরোপের ইভি- হাসে এর প্রমাণ পাভায় পাভায় পাওয়। যায়। স্বধর্ম জাগ করে পরধর্ম প্রহণ করা যে ভয়াবহ, এ কথা ত আমরা সবাই ভক্তিভরে যথন-তথনই আওড়াই। এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে সাহিত্যের ধর্ম ও পলিটিক্সের ধর্ম এক নয়। কবি দার্শনিক প্রভৃতির কাল হচ্ছে মানুষের মন গড়ে ভোলা আর পলিটিক্সের কাল লোকের মত গড়ে ভোলা। বলা বাত্ল্য মন ও মত এক বস্তু নয়। যার মন নামক পদার্থ নেই, তারও যে মত থাকতে পারে ভার পরিচয় ভ নিত্যই পাওয়া যায়। বরং সত্য কথা বলতে হলে, যে ক্ষেত্রে প্রথমটির যত অভাব সে ক্ষেত্রে বিতীয়টির তত প্রভাব।

আর এক কথা, এ জাতের লোকের হাতে পড়াটা পলিটিক্সের পক্ষেও ক্ষতিকর। পলিটিয় কবির হাতে পড়লে হয়ে ওঠে ভার্বমদমন্ত, দার্শনিকের হাতে বাহুজ্ঞানশূন্য, ওপন্যাসিকের হাতে জাতুত ও ঐতি-হাসিকের হাতে ভ্তগ্রস্থ। একথা যে সহ্য তার প্রমাণের সন্ধানে কি আর বিদেশে যেতে হবে ? কিন্তু পলিটিক্সের মোটা কারবার হচ্ছে তেল-মুন-লকড়ি নিয়ে, জাত এব এ কারবারে সাহিত্যিক অংশীদার হলে সে কারবার ফেল মারবারই বেশি সন্তাবনা। এ কারবারে সাহিত্যিক থাকতে পারেন শুধু, ইংরাজিতে যাকে বলে sleeping partner, সেই হিসেবে। এ হিসেবে এ ব্যাপারে ভিনি চিরকালই আছেন কেননা ভাবের মূলধন একা ভিনিই যোগান, কাজ চালায় শুধু যত শুন্থ বক্রাদারে। পরের ভাবের ধনে পোদ্দারী করবার চাতুরী যিনি আনন ভিনিই না শ্রেষ্ঠ পলিটিসিয়ান!

উপরে যা সব বললুম সে নিজে সাফাই হবার জন্ম নয়, কেননা আমি কবিও নই, দার্শনিকও নই, ঔপস্থাসিকও নই, ঐতিহাসিকও নই, এক কথায় আমি সাহিত্যিকই নই। আমি লেখক বটে কিন্তু সে হচ্ছে টীকা টিগ্লনির, অর্থাৎ—আমার কলম সর্বহুটেই আছে, সে কলম পলিটিক্সের কালিও বার বার মুখে মেখেছে। জন্মের ভিতর কর্ম্ম আমি একবার মাত্র একটি গল্প লিখেছিলুম, কিন্তু সেটি গল্প নয়, "রাম শ্রামের" জীবনচরিত। অনুগ্রহ করে যিনি সেটি পড়বেন তিনিই দেখতে পাবেন যে তার ভিতর কাব্যরস বিন্দুমাত্রও নেই, আছে শুধু ছাঁকা পলিটিক্স এবং সে পলিটিক্সের ভিতর দার্শনিক ছত্ত্বের নাম গন্ধও নেই, আছে শুধু নিরেট সত্য।

অতএব আমি যে কেন পলিটিক্সে যোগদান করি নে তার জ্ঞ ।
সমাজের কাছে আমার জবাবদিহি নিশ্চয়ই আছে। আমার কৈফিয়ৎ
হচ্ছে এই যে, আমি যোগ দিই নে কেননা দিতে পারি নে। কথাটা
আর একটু পরিদার করা যাক।—

আঞ্চলের দিনে পলিটিক্সে যোগ দেবার অর্থ, হয় মডারেটের, নয়
extremist-দের ক্রুরে মাথা মোড়ানো। আমি যে এ ছ দল থেকেই
ভকাৎ থাকি, তার কারণ এ ছ'দলের মতামতের ও কার্য্যকলাপের মধ্যে
আমি বিশেষ কোনও প্রভেদ দেখতে পাই নে। এ অবস্থায় কাকে
ছেড়ে কাকে ধরব ? ছ'দলেই যা করছেন, পলিটিক্সের পরিভাষায় তার
নাম constitutional agitation, তবে প্রথম দল ঝোঁক দেন এর
প্রথম পদ, অর্থাৎ—বিশেষণের উপর, আর দ্বিতীয় দল ঝোঁক দেন এর
দিতীয় পদ, অর্থাৎ—বিশেষ্যের উপর, এই যা তদাৎ। এ ছাড়া আর যা
শ্রভেদ আছে সে হচ্ছে আসলে প্রকাশের ভাষায় ও ভঙ্গীতে, অর্থাৎ—
এ ত্ললের আসল পার্থক্য হচ্ছে রীতিগত, ইংরাজীতে যাকে বলে style,
ভাই নিয়ে এঁদের যত দলাদলী। যাঁরা নিজেদের মডারেট বলেন তাঁদের

বাক্য প্রধানত করুণ রসাত্মক, আর যারা নিজেদের extremist বলেন তাঁদের বাক্য প্রধানত বীররসাত্মক। এ ত হবারই কথা, কেননা মডারেটরা দেশ উদ্ধারের উপায় বা'র করেছেন বুরোক্রাসির সঙ্গে গলাগলি করা, আর extremist-রা উপায় স্থির করেছেন বুরোক্রাসিকে গালাগালি করা। পলিটিক্সে এ উভয় রীতির যে কোনই সার্থকতা নেই, এমন কথা আমি বলি নে, তবে জন্থানে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করলে এই গলাগলিটে আমার কাছে যেমন দৃষ্টিকট, এই গালাগালিটেও আমার কাছে তেমনি শ্ৰাভিকটু হয়ে ওঠে। এই চু'পক্ষের কুতকার্য্যভার ছটি টাটুকা উদাহরণ নেওয়া যাক। মডারেটরা মেদিন টাউনহলে এক সভা করে যে সব বক্ততা করেছিলেন তার স্তর এমন মিনমিনে যে তা শুনে বিজেন্দ্রলালের কথা চরি করে আমার বলতে ইচ্ছে যায় "সালসা খাও. সালসা খাও"! তারপর extremist দল সেদিন গোলদিখিতে লর্ড সিংহের পিছনে যে রকম ফেউ লেগেছিলেন তা শুনে আবার विष्कृतनारनदरे कथा চूति करत रमरभत रनाकरक वनरा देख्ह यात्र "ঘটিবাটি সামলা"! আমার মতে আজুমর্যাদায় জলাঞ্চলি দেওয়ায় যেমন আত্মসংযমের পরিচয় দেওয়া হয় না, তেমনি আত্মসংযমে জ্বলাঞ্চলি দেওয়ায় আতামর্য্যাদার পারচয় দেওয়া হয় না। তার উপর নাকিকরুণ ও থেঁকি-বীর—এ ছু'ই আমার কানে সমান বেহুরো লাগে। রস মাত্রেই ব্যভিচারী হলে বিভৎস হয়ে পড়ে, তা সে ছিডেই যাক আর গেঁজেই উঠক। জানি যে এ কথায় আমার সঙ্গে শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রানায়ের বেশির ভাগ লোক দহামুভূতি করবেন না ৷ কিন্তু কি করা যাবে—শাস্ত্রেই বলে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"। এ কথা শুনে রাজনৈতিকের দল যদি চটে বলেন যে রাজনীতিতে ফুরুচির কোনও স্থান নেই, তাহলে অবশ্য

আমাকে নিরুত্তর থাকতে হবে। রাজনীতিতে স্থনীতির যে কোনও স্থান নেই তার প্রমান ত আজকের দিনে মহা মহা দেশের মহা মহা পলিটিসিয়ানরা স্কাল-বিকেল দিচ্ছেন, অতএব স্তরুচি কোন দলিলে সেখানে প্রবেশ লাভ করবে ?

মক্রক গে স্থনীতি আর ফুরুচি। রাজনীতির রাজ্য হতে ও-ছুটিকে নির্বাসিত করে দিলেও সেই সঙ্গে বিষয়বুদ্ধিকেও যে গলাধাকা দিতে হবে এমন কথা বর্তুমান ইউরোপীয় পলিটিক্সের আদিগুরু স্বয়ং Machiavelli-ও বলেন না এবং একট ভেবে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, ও ছ'দলের কোন দলে যোগ দেওয়াটা আঞ্চ স্থবুদ্ধির কার্য্য হবে না। কারণ কালে এ হু'দলের কোন দলই টিকে থাকবে না, সভ্য কথা বলতে গেলে, এর একটি দল ত ইতিমধ্যে গত হয়েছে। মডারেট দল ত সেদিন আত্মহত্যা করেছে, সম্ভবত অচিরাৎ সরকারী স্বর্গ লাভ করবার আশায়। আমাদের পরস্পারের ভিতর নানা বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগ সন্বন্ধে ত কোনরূপ মতভেদের অবসর নেই। যার শরীরে মাসুষের চামড়া আছে তার গায়েই ত পণ্টনি চাবুক কেটে বসেছে। ন্তুতরাং অমৃতসহরের দিকে गাঁরা পিঠ ফিরিয়েছেন পলিটিক্যাল হিসেবে তাঁরা যে মৃত্যুকে বরণ করেছেন, সে কথা বলাই বেণি।

তারপর রিফরম্ বিল আমাদের পলিটিক্সের বনেদ নতুন করে পত্তন করেছে। এতদিন আমাদের পলিটিক্স ছুই চোথ আকাশে তুলে দাঁড়িয়ে ছিল ইংরাজী বইয়ের উপর, ভবিষ্যতে তার এক পা নামাতে ছবে বাঙলার মাটীতে; সেই সঙ্গে আমাদের পলিটিক্সের এক চোথ রাখতে হবে প্রভুদের উপর, আর এক নজর দিতে হবে দাসেদের উপর। এ ভদীটি স্থদৃশ্যও নয়, সহজসাধ্যও নয়। উপরস্ত অবস্থাটা

ছবে টলমলায়মান। কিন্তু উপায় কি ? তু-ইয়ারকি সামলানো ইয়ারকির কথা নয়। কথার রাজ্যথেকে একধাপ নেমে আমাদের কাজ্যের রাজ্যে আসতেই হবে। এ কাজের জন্য নৃতন দলের দরকার।

### (8)

অভঃপর ধরে নেওয়া যাক, যে এদেশে ডিমোক্রাসির গোডাপত্তন হয়েছে। আর ডিমোক্রাদির অর্থ যে. Sovereignty of the people, এ তথ্য কংগ্রেস সেদিন মুক্তকণ্ঠে সর্ববসাধারণের কাছে ইংরাজি ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এখন দেখা যাক people শব্দের অর্থ কি। কোনো দেশের সকল লোক মিলে কখনো একটা people হতে পারে না. এক ভাষায় ছাডা: কেননা শিক্ষা দীক্ষা অর্থ সামর্থ্যের প্রভেদ মনুসারে একটা জাতি নানা জাতিতে বিভক্ত। এবং এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থও এক নয়, সাম্প্রাদায়িক স্বার্থসিদ্ধির পথও এক নয়, বরং অনেক স্থলে এদের ভিতর একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের বিরোধী। এই কারণে ডিমোক্রাসির দৌলতে যে রাজশক্তি people-এর হাতে আসে তাও বিভক্ত হয়ে পড়ে, আর কালক্রমে এই বিভিন্ন অংশের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আমাদের দেশেও আজ না হোক কাল তা হবে. যেহেতু তা হতে বাধ্য। স্বতরাং এই হস্তান্তরিত রাজশক্তি কোন্ শ্রেণীর ভাগে কভটা পড়ল সেইটি জানতে পারলেই জানতে পারা যায় যে. এই Sovereignty কোথায় গিয়ে মজুত হল।

সকলেই জানেন, এ তন্ত্রে ভোটশক্তিই রাজশক্তি। এই রিফরমের প্রসাদে আমাদের demos, অর্থাৎ—চাষাভূষো রাতারাতি কম করেও তের চৌদ্দ লাখ ভোটের মালিক হয়ে উঠেছে আর বাদবাকী আমাদের সবার কপালে লাখ কতকের বেশি জোটে নি, ডাও আবার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে।

ফলে দাঁডোল এই যে, বাঙলার প্রজা অতঃপর হল বাঙলার রাজা। এর উত্তরে অনেকে বলবেন, দানের রিফরমে জনগণ ভ একদম পুরো রাজ্য পেলে না, পেলে শুধু স্বরাজের শিক্ষানবিশী করবার অধিকার। তথাস্ত। তাহলে প্রজাবাহাতর যে যৌবরাক্যে অভিষিক্ত হলেন একথা অস্বীকার করবার আর যো নেই। অভএব সামাদের ভবিষ্যৎ-পলিটিক্সের কাব্দ হবে এই যুবরাব্দের মোসাহেবি করা। যাঁরা মনে করছেন যে তাঁরা এ ক্ষেত্রে উক্ত রাজা হবুচক্রের মোসাহেবি না করে তাঁর উপর সাহেবি করবেন তাঁদের ভুল ছু দিনেই ভাঙ্গবে। আমরা যা করব সে হচ্ছে এই--- আমরা সবাই আমাদের হবুরাজকে বলব, lend me your ears. কেউ বা সে কান চেপে ধরবার জন্মে কেউ বা তাতে মন্ত্র দেবার জ্বল্যে। ছু'জনেরই উদ্দেশ্য হবে এক। কান টানলে মাথা আদে, স্থতরাং প্রজার কর্ণধার হয়ে তার মাথাকে ভোট আফিসে টেনে নিয়ে যাওয়াই উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়। প্রভেদ যা, তা উপায়ে। কেউ বা স্বকার্য্য উদ্ধার করতে চাইবেন অর্থ বলে, কেউ বা বাক্য বলে। এ অবস্থাতেও আমাদের পলিটিক্সে আবার চু-দল হবে। ভবে মোটামুটি ধরতে গেলে একদল প্রজারাজকে গালাগালী করবার জন্মে প্রস্তুত হবেন আর একদল প্রজারাজের সঙ্গে গলাগলি করবার জন্মে প্রস্তুত হবেন। কিন্তু এ চু'দলেরও পরমায় এক ইলেকসান পেরুবে কি না সন্দেহ। এই তু-দলের টানাটানিতে ও চেঁচাচেঁচিতে হবুরাজ যথন চোখ রগড়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবেন তখন এ হু-দল ভেঙ্গে আবার ত্রটি নতুন দলের স্থপ্তি হবে।

যথন জনগণের তাড়নায় পলিটিক্সের তাস আবার নতুন করে ভাঁজা হবে তখন কালো লাল সৰ সাহেবগুলো এক দিকে জড হবে আর कारना शानाम आंत्र अक मिरक, वना वाहना नान शानाम अपिर (नरे, সব সাহেব আর টেক্কা १— যে মারতে পারে সেই হবে। বিবির কথা উল্লেখ করলুম না এই জ্বস্থে যে, আমাদের প্রলিটিক্সের নতুন জুয়ো-খেলায় লাল কালো নির্বিচারে বিবি বাদ দেওয়া হয়েছে। গত কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু এর জন্ম মনের তুঃখে অক্রাবর্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে আমি তাঁর সহাক্রাপাতী। এঁদের Communal representation না দেবার কোনোরূপ স্থায়সঙ্গত কারণ নেই। যে সব কারণে নানা সস্পাদায়কে বিভিন্ন representation দেওয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সে সকল কারণ একাধারে বর্ত্তমান। প্রথমত খ্রীকাতি যে পুরুষ হতে স্বতন্ত্র কাতি, সে জ্ঞান পশুপক্ষী গাছপালাদেরও আছে। এ জাতিভেদ স্বয়ং ভগবানের হাতে তৈরি। এরা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র চিরস্থায়ী separate community, এবং অন্তত ভারতবর্ষে গাঁটি community. এদেশে পুরুষ যথার্থ পুরুষ না হলেও মেয়ে যে যথার্থ মেয়ে, সে বিষয়ে ভিলমাত্র সন্দেহ নেই। দিতীয়ত এরা অশিক্ষিত। তৃতীয়ত যদিচ এরা দিল্পমাত্রকেই লক্ষ্ম দেয় তবু নিলেরা দিজ হতে পারে না, এরা সব শূদ্র। চ**রুর্থ**ত এরা অস্পৃশ্য না হলেও Depressed class. পঞ্মত এরা লাটসভার গৃহসঙ্জারূপে যে যে পরিমাণ সে সভার শোভার্ত্বি করতে পারত আইর কোনও জ্বরিজ্বাবতপরা পগ্রধারী সম্প্রদায় তার সিকির সিকিও পারবে না। তারপর এদের সঙ্গে আমাদের entente cordiale বহুকাল্থেকে রয়েছে এবং

কম্মিনকালেও যাবে না। আর এককথা, এঁরা লাট সভায় বসলে গভর্ণমেন্টকে minister নির্বাচনের জন্ম আর ভারতে হত না। ন্ত্রী-মন্ত্রীকে কেউ ঘাঁটাতো না। ও শাসনে আমরা অভ্যস্ত Home Member হবার জন্ম ত এঁদের প্রত্যেকেই সবিশেষ উপযোগী। কিন্তু যেহেত উক্ত মন্ত্রীপদ গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রেখেছেন তখন হস্তাম্ভরিত বিষয়কটির মধ্যে একটির minister ত ভারতর্মণীকে অনায়াসে করা যায়, অর্থাৎ--Educational Member! স্থতরাং এত গুণ সম্বেও এরা যে সাম্প্রদায়িক ভোট পেলে না, এ চুঃখ রাখবার আর স্থান নেই। তবে কংগ্রেসের দল ভরসা দিয়েছেন যে আমাদের যে-সব দাবী এ ফেরা গ্রাহ্ম হয় নি. অতঃপর সে সবের জ্বন্থ তাঁরা তুমুল আন্দোলন করবেন। আন্দোলনটা প্রধানত অবশ্য এই স্ত্রী-ভোটের জন্মই করা হবে তাহলে তাঁরাও এ সান্দোলনে যোগ দিতে পারবেন। তখন আমাদের রাজনৈতিক দোল হয়ে উঠবে ঝলন। এর চাইতে উল্লাসের কথা আর কি আছে ?

সে যাই হোক বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অতঃপর একটি বৈশ্যের দল আর একটি শূদের দলের সৃষ্টি হবে। এবং এই চুটি দলের মধ্যস্থতা করবার জন্ম প্রয়োজন হবে আর একটি ব্রাহ্মণ দলের, যারা এই পরস্পর বিরোধী শক্তির সামঞ্জ্য করে প্রজাশক্তিকে যথার্থই রাজ্শক্তি করে তুলতে চেফা করবে।

#### (a)

রাষ্ট্রের মূল শক্তিই যে প্রজাশক্তি, একথা বলাই বাহুল্য। কেননা य ब्रोक्का अधिकांश्म लाक एन्टर मरन ७ **চ**ब्रिट्य पूर्वन, रन एन्टम eez

স্বদেশী রাজশক্তি বলে কোন পদার্থ থাকতেই পারে না, সে দেশে সে শক্তি বিদেশী হতে বাধ্য এবং এযুগে সেই বিদেশের যে বিদেশে প্রজাশক্তি স্প্রপ্রতিষ্ঠিত, পুঞ্জীভূত ও প্রবল।

এখন দেখা যাক আমাদের হবুরাজের বর্ত্তমান অবস্থাটা কি ৷—

প্রথম দকা—আজকের দিনে হবুরাজের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই। তিনি নিরম বলে আমাদের চাইতে যে তাঁর কিধে কম, মোটেই তা নয়। মেয়েরা বলে ছোট ছেলেরা বড়দের তুলনায় হাতে ছোটবড় হলেও পেটে এক। কথাটা ঠিক কি না জানি নে, কিন্তু এটি প্রব সভ্য যে ছোটলোকেরা বড়লোকদের তুলনায় পদে ছোটবড় হলেও পেটে এক। স্বতরাং এ অমুমান অসঙ্গত নয় যে কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলে সব প্রথমে সে থেতে চাইবে এবং তার জন্ম যথেই অনের ব্যবহা করতেই হবে, কেননা মুখের কথায় কারও পেট ভবে না, হোক না সে কথা যেমন বিশাল তেমনি রসাল, যেমন প্রচুর তেমনি মধুর। সমগ্র জাতির দিক থেকে দেখলেও এদের রসদের স্ব্যবহা করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই, কেননা অমই হচেত্ব প্রাণ।

বিভীয় দফা—হবুরাজের জন্ম বন্তেরও ব্যবস্থা করতে হবে। পশিটিসিয়ানদের মতে আমাদের এই গরমের দেশে বেশি কাপড়ের দরকার
নেই, কথাটা ঠিক; কিন্তু বেশি না হোক কিছু কাপড় চাই ত, নেংটি
কথনো রাজবেশ হতে পারে না! যাতে লভ্জা নিবারণ হয় না
ভার সাহায্যে রাজার মর্যাদা রক্ষা করা যায় কি করে ? ভা ছাড়া
মন্ত্রী গবুচন্দ্র যখন জামাজোড়া পরে বরবেশ ধারণ করবেন তখন
রাজা হবুচন্ত্র ডোরকৌপীন ধারণ করতে আদপেই রাজী হবেন না।

আত্মসম্মান জ্ঞানও হচ্ছে মানবের একটি সামাজিক শক্তি—এবং উক্ত জ্ঞান প্রধানত বস্তুজ।

তৃতীয় দফা—হবুরাজের পেটে ভাত না থাকলেও পিলে আছে। এবং সেপিলে অতি প্রবৃদ্ধ, মাপে প্রায় পেট্রিয়টদের হৃদয়ের তুলামূল্য। কিন্তু পিলেতে পেট মোটা হলে হাত পা সব সরু হয়ে আসে। তারপর পিলের আর এক দোষ এই যে, যে কেউ যথনতথন তাকে চমকে দিতে পারে। স্থতরাৎ হবুরাজকে যদি মানুষ করে তুলতে হয় তাহলে তার উদরক্ষ অভিক্ষাত প্রিহাকে কিঞ্চিং সঙ্কৃচিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্ম চাই, পরিদ্ধার জল, খোলা হাওয়া, ডাক্তার এবং ওবুধ। যে-দেহে স্থায়া নেই, সে-দেহে ও সে-মনে যে শক্তি নেই, এর প্রমাণ ত আমরা হাড়ে হাড়ে পাই।

চতুর্থ দফা—হবুরাজ এখন একদম নিরক্ষর। পলিটিসিয়ানরা বলবেন যে রাজা বাহাছরের পেটে বিভে না থাক্ মাথায় বৃদ্ধি আছে। এ কথার প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক। বিভাবৃদ্ধি অবশ্য এক বস্ত নয়। বৃদ্ধির পরিচয় না দিয়ে বিভের পরিচয় যে লোকে দিতে পারে, ভার পরিচয় ত এদেশের আইন-আদালতে বিশ্ববিভালয়ে সাহিত্যে ও সংবাদ পত্রে নিভানিয়মিত পাওয়া যায়। কিন্তু জাতির এ অবশ্বা ত আর চিরদিন থাকবে না। একদিকে যেমন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিবৃত্তির চর্চচা করতে হবে, আর একদিকে তেমনি আমাদের অনগণকে কিঞ্চিৎ বিভাচর্চচাও করতে হবে। বিভাবৃদ্ধি এক বস্তু না হলেও ও-ভূরের যোগাযোগ না হলে ভূ-ই বার্থ হয়। জ্ঞানও হত্তে একটি শক্তি এবং সমগ্র জাতির অন্তরে সে শক্তির স্থিতি করতে হবে। অপর কোনও কারণে না হোক্, স্বজাতির আত্মরক্ষার জন্মও হবুরাজকে

কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শেথানো দরকার। রাজা মূর্থ হলে এত খামপেয়ালি হন যে রাজ্যের দিনে তুবার ওলটপালট হয়।

অত এব অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, এই নালায়েক হবুরাজের আজকে আমরা উছি হয়েছি, তাঁর শিক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার বৃটিশরাজ আমাদের হস্তে সমর্পন করেছেন। কিন্তু সব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাঁর ভরণপোষণ অশনবসনের ব্যবস্থা করা। তেল-মুন-লকড়ির সংস্থান স্বারই চাই এবং অধিকাংশ লোকের ও ছাড়া আর কিছুই চাই নে। মামুষ যদি বেঁচে না থাকে ত বড় হবে কি করে? আর ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যা সভ্য, জাতিবিশেষের পক্ষেও তাই সভ্য। একটা জাতি কতকগুলো ব্যক্তির সমন্তি বই ত আর কিছুই নয়। এখন ভেবে দেখুন ত এই রিফরম আমাদের ঘাড়ে কি বিরাট ক'র্তব্যের ভার চাপিয়েছে।

সভা কথা বলতে গেলে এ কর্ত্ব্য সমাকরপে পালন করবার শক্তি আমাদের একরকম নেই বল্লেই হয়। প্রথমত বাক্পটু ছা ও কর্মকোশল এক বিত্তে নয়। যার ধড়ে এর প্রথম গুণ আছে তার ধড়ে বিতীয়টি না থাকতেও পারে এবং না থাকবারই বেশি সম্ভাবনা। বিতীয়ত দেশের লোকের মনের ও দেহের খোরাক জোগানের পক্ষে দেশের অবস্থা প্রতিকূল। কেন কি বৃত্তান্ত তা বোঝাতে হলে রাজনীতি ছেড়ে আমাকে অর্থনীতির বিচার স্থ্রুক করতে হবে। সে আলোচনা আমার অধিকার বহিন্ত্তি। তবে পলিটিসিয়ানরা সে আলোচনা নিশ্চয়ই তুলবেন, কেন না সকল বিষয়েই তাঁদের সমান নৈস্নিক অধিকার আছে! আমি আন্দান্ত করছি যে আমাদের পলিটিসিয়ানরা যথন এ বিষয়ে মুখ গুলবেন তখন দেখা যাবে যে তাঁদের

মুধ দিয়ে উদগীর্ণ হচ্ছে ছেরেফ্ ধূম। এত হবারই কথা, তাঁদের অন্তর যে বহিমান দে কথা তাঁরাই বলেন। পলিটিক্সের সে ধূম পান করে দেশের লোকের মাথা ঘূরে যাবে। ও ধূমপানে বেচারারা ত আমাদের মত অভ্যন্ত নয়। কাজেই তারা নেশার খেয়ালে হাতি ঘোড়া কিনবে কিন্তু "যো হাতি মোলেগা ওত তুরস্ত চলা যায়েগা।" তার পর ? এস্থলে আমি একটি ভবিয়াদ্বাণী করে রাখছি যে বাঙালী পলিটিসিয়ানদের ইকনমিক্সের মূলসূত্র হবে ইকনমি, অর্থাৎ—স্থাকামি।

স্বন্ধাতির প্রতি কর্ত্বগুপালন করবার জ্ঞান ও শক্তি আমাদের দেছে আদ্ধ না থাকলেও কাল তা সঞ্চয় করা কঠিন হবে না। কিন্তু ভার জন্ম চাই উক্ত কর্ত্বগু পালন করবার আন্তরিক প্রবৃত্তি, যা ভক্র সমাজের অধিকাংশ লোকের ভিতরে আদ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে নেই। আমাদের সমাজ আমাদের ইতিহাস উচ্চপ্রেণীর হিন্দুদের দেহে যে মন গড়ে ভূলেছে সে মন সমাজকে গণভান্ত্রিক করে ভোলবার পক্ষে একান্ত প্রতিকূল। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সে মনের এ বিষয়ে প্রতিকূলভা অনেকটা কমে এসেছে বটে কিন্তু ভাই বলে ভাকে আজ্বন্ত নীচুকে উঁচু করবার অনুকূল করে নি। একথা যে সভ্য ভার পরিচয় ইংরাজি আইডিয়ার আবরণ ভেদ করে নিজের নিজের মনের দিকে তাকালে ইংরাজি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান মাত্রই অবিলন্থে পাবেন।

স্থতরাং আমরা যদি সত্য সভাই স্বজাতিকে স্বরাট করতে চাই তাহলে স্ব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হবে নিজের নিজের মন বদলানো, চরিত্রে বদলানো এবং তার জন্ম চাই বহু পূর্ব্ব-সংস্থার, বহু অভ্যস্ত মত, বহু সঙ্কীর্ণ ধারণা বর্জ্জন করা। কিন্তু এ প্রামর্শ দেওয়া যত

সহজ, নেওয়া তত সহজ্ব নয়। যে সকল ভাব যুগযুগের দানত্বের আওতায় আমাদের মনের অন্তন্ত্বল পর্যান্ত শিকড় নামিয়াছে এক দিনে সেই আগাছাগুলিকে সমুলে উপ্ড়ে ফেলবার জন্ম যে পরিমাণ মনের সাহস ও শক্তি চাই তা আমাদের নেই। অথচ আমরা যদি জাতকে জাত মানুমের মত মানুম হতে চাই তাহলে এ অসাধ্য সাধন আমাদের করতেই হবে। আর এই মন বদলাবার ভার পড়বে বিশেষ করে সাহিত্যের হাতে, স্ত্রাং সাহিত্যিকরা যদি সব পলিটিক্সের মোক্তার হয়ে ওঠেন, সাহিত্য যদি পলিটিক্সে লীন হয় তাহলে দেশ আজ যে তিমিরে আছে কালও সেই তিমিরেই থাকবে। অতএব নবীন সাহিত্যিকদের কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ যে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ক্ষত্রেয় তাঁরা মনোজগতের চতুম্পদদের উপর তীর চালান, হোক না তাঁদের পদগৌরব যত বেশি, আর যাঁরা ত্রাহ্বা তাঁরা ধানবলে মায়ের সর্ববিল্যামভূতা যৌবনাঢ্যা অপাপবিদ্ধা অনবভাঙ্গী মানসীমূর্ত্তি গড়ে তুলুন যে আদর্শনশচক্ষ্র স্মুখে দেশের কন্মীর দল ভারত-সভ্যতার সেই জাব্রতপ্রতিমা গড়ে তুলুবে—বিশ্বমানব যা পূজা করতে প্রস্তুত হবে।

আমি কিন্তু এখন চললুম সাহিত্য ছেড়ে পলিটিজে যোগ দিতে, তবে যদি কোন পলিটিজের ক্ষুলে, বয়েস বেশি হয়ে গিয়েছে বলে আমাকে ভর্ত্তি না করে, তাহলে যেখানে ছিলুম সেখানেই আবার ফিরে আসব, অর্থাৎ—সাহিত্য ও পলিটিজের মাঝামাঝি একটা জায়গায়।

वीव्रवल।

# টীকা ও টিপ্পনী।

0.0

বিজেন্দ্রলাল একবার বড় ছঃখে বলেছিলেন "বলিভ ছাসব না" ইত্যাদি।

কিন্তু তাঁর সে ছুংখের কথা শুনে দেশসুদ্ধ লোক হেসেছিলেন।
কিন্তু যে-কেউ কখনো হাস্থ্যবৰ্জন করবার জন্ম স্থিরসংকল্প হয়েছেন
তিনিই জানেন যে বিজেন্দ্রলালের ছুংখ কতদূর মর্মান্তিক। দেশের
লোক আমাদের কিছুতেই সোঁটের উপর সোঁট দিয়ে থাকতে দেবে
না। তারা থেকে থেকেই এমন কথা বলবে, এমনি অক্সভঙ্গী করবে
যাতে করে আমরা দম্ভবিকাশ করতে বাধ্য হব।

দেশের এই ছোটবড় লাট দরবারগুলোতে থেকে থেকেই যে সব প্রহসনের অভিনয় হয় ভা দেখে যিনি হাস্থসম্বরণ করতে পারেন তিনি হয় মুক্তপুরুষ, নয় ব্রুড় পদার্থ।

এই দেখনা গেদিন সেখানে কি কাগু ঘটল। বড়লাটের রাজপাট কোথায় বসানো হবে তাই নিয়ে সেদিন সেখানে তুমুল আলোচনা, জোর ও ঘোর তর্ক হয়ে গেছে।

প্রস্তাব ছিল ত্রটি।—

প্রথম—লাটপাট যেখানে হোক এক জায়গায় গাড়া উচিত। ডেরাডাগুা নিয়ে এখানে-ওখানে ঘূরে বেড়ানটা বে-সরকারী মেম্বরদের মতে যেমন অর্থহীন তেমনি অর্থসাপেক। রাজার পক্ষে সম্যাসীর ্আচরণ এদেশে শোভা পায় না—কেননা এর একজন হচ্ছেন সমাজের কেন্দ্রখল আর একজন তার বাইরে।

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকে মহাবক্তৃতা করেছিলেন কিন্তু সরকারী জ্বাব হ'ল—যখন রাজাসন বাঙলার মাটী থেকে তোলা হয়েছে তথন permanent settlement-এ সরকার আর রাজি নন।

এর পর যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা গেল যে, যাঁরা এ প্রস্তাবের পক্ষে মহা ওকালতি করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই তার বিপক্ষে ভোট দিলেন।

এ ব্যাপার দেখে গাঁর চোখে জল আসে তাঁর আফ্ক আমার কিন্তু বেজায় হাসি পায়।

বিতীয় প্রস্তাব—রাজধানী যেখানে ছিল সেখানেই ফিরিয়ে জানা ছোক, অর্থাৎ—কলিকাতায়। দিল্লির আব-হাওয়া নাকি শুধু শরীরের পক্ষে নয়, মনের পক্ষেও নারাত্মক। অপর পক্ষে কলিকাতা সহরে ম্যালেরিয়া নেই জার যদিও থাকে ত বস্তিতেই আছে—বড়লোকের ঘরে তা বড় একটা চুকতে পারে না জার সাহেবলোকের ঘরে মোটেই পারে না। তারপর মনের আব-হাওয়া এ সহরে যতটা চাঙ্গাকর, ইংরেজীতে যাকে বলে bracing, ভারতবর্ষের অপর কোথাও ভত্তুলা নয়। বোল্বাই সহরে হাওয়ার ভিতর কলের ধোঁয়া চুকেছে, দিল্লিভে ক্বরের ধূলো আর মাদ্রাজের মনোবায়ুর মধ্যে অক্সিজেন নেই।

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকে মহা মহা বক্তৃতা করলেন। এর উত্তরে সরকারী জবাব হল, "তোমরা যা বলেছ সে সবই ঠিক, বিশেষত ঐ মানসিক জলবায়ুর কথা। কলিকাতার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর থেকে দূরে থাকায় সরকার কি বিরহ বেদনা সহু করছেন তা সরকারই জানেন, তবে কি না পত্ত শোচনা নাস্তি। বড লাট যখন কলিকাডাকে একবার ভালাক দিয়েছেন তখন তাকে আবার নিকে করা অসম্ভব, বিশেষত যখন তার খরচা বেজায়।"

এ জবাবের নির্গলিতার্থ পুনমুষিক হতে কোন সিংহই রাজি হয় না, উপত্ৰিটিশ সিংহও নয়।

এর পর যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা পেল, যাঁরা এ প্রস্তা-বের স্বপক্ষে মহা একালতি করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই তার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। লাটসভায় আমরা মুখ খুলি এক দিকে আর একদিকে ছাত তুলি। এ ব্যবহার দেখে যাঁর কাঁদতে ইচ্ছে যায় তিনি কাঁচুন. আমি কিন্তু না হেসে থাকতে পারি নে।

## ( 2 )

লাটসভা দিল্লিতেই বস্তুক আরু ফতেপুর শিকরীতেই বস্তুক ভাতে আমার কিছুই যায় আসে না. কেননা সে সভায় আমি কখনো বসব না। এ ভ আরু আক্বর বাদশার দরবার নয় যে বীরবল সেখানে উচ্চাসন পাবে ? কিন্তু লাটপাট কলিকাভায় কায়েম হলে একটি কারণে খুদি হতুম ।---

লাটদরবারে দেশী মেম্বরেরা নানারূপ সেক্তেঞ্জে যে নানা ছাঁদে অভিনয় করেন ভাতে আমার কোনই ছঃখ নেই কিন্তু ছঃখ এই যে বাঙ্কার যত এরও দিল্লির মরুভূমিতে সব ক্রমায়তে।

चाक प्रक्रित इम्र नि. शार्टिन विरालत विठातच्याल काशिमवाकारत्रत মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও হাটখোলার শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় মুক্তকণ বলেছেন যে, বাছলা লেলে nobody who is any body পাটেলবিলের স্বপক্ষে। আমি হলপ করে বলতে পারি যে লাইদরবার কলিকাভায় বসলে উক্ত দরবারীযুগল এ হেন উচ্চভাষ
কখনই করতে পারভেন না, কেন না এ সভ্য তাঁদের কাছে কিছুতেই
অবিদিত থাকতে পারে না যে, বাঙলার স্থবুদ্ধি তাঁদের কথা হেসে
উড়িয়ে দিতো।

তবে একথা সামাকে স্বীকার করতেই হবে যে, নন্দী-রায় কোম্পানি লাটসভায় যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দেওয়া স্থধু কঠিন নয়, একেবারে সমস্তব। স্থামরা কেউ বলতে পারি নে সাক্ষকের দিনে বাঙলায় somebody কে ? কেননা somebody-ত্ব যে কিসের উপর নির্ভর করে, শিক্ষা-দীক্ষার উপর না বংশাবলীর উপর, জাতির উপর না গুণের উপর, বাক্পটুতার উপর না কর্মশঠতার উপর, টাকা ধার দেওয়া না নেওয়ার সামর্থেরে উপর, টিকির উপর না টেড়ির উপর ? এ সব প্রশ্নের জ্বাব আমরা কেউ করতে পারি নে। অভএব আমরা মানতে বাধ্য যে বাঙলায় অভ ভারিখে nobody is anybody.

অপর পক্ষে আমরা দেখতে পাই রাম শ্রাম বহু হরি প্রভাকেই somebody হয়ে উঠেছেন। যাঁর বিছে নেই তিনি বিশ্ববিভালয়ের কর্তৃপক্ষদের দলভুক্ত হচ্ছেন, যিনি কোন ভাষাই জানেন না তিনি সকল ভাষাতেই বক্তৃতা করছেন, যাঁর রোকড্গতিয়ান ব্যতীত অপর কোনও বইয়ের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই তিনি সাহিত্যের সমালোচনা করছেন, শুদ্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছে, নবশাখ আক্ষণ সমাজের গোর্চিপতি হয়ে উঠছে। অভএব একথাও আমরা মানতে বাধা যে বাঙলায় অভাতারিখে everybody is somebody.

এই প্রমাণ যে ইংরাজি শিখেও ইংরাজি শাসনের ফলে হিন্দুসমাজ একদম ভেন্তে গেছে, শাস্ত্রসঙ্গত ও আচারগত উচ্চনীচের অধিকার ভেদ কার্য্যত কেউ মানে না ও কেউ কাউকে মানাতে পারে না । যে জাতি দে প্রথা সমাজে ঢিলে হয়ে গেছে সেই প্রথা আইনে কশে রাখবার বিরুদ্ধে পাটেলবিল হচ্ছে একটি প্রতিবাদ মার । অতএব উক্ত বিলের বিপক্ষতাচরণ করা সমাজে প্রোমোশন প্রাপ্ত somebody-দের পক্ষে শোভা পায় না । তবে সংসারের নিয়মই এই যে, যার পক্ষে যা শোভা পায় না তাই করতে সে চির উত্যত । এ ব্যাপারের একটি বিলেতি নজির দেখাছিছ । বেশি দিনের কথা নয় ইংলণ্ডের নিম্নশ্রোণীর লোকে গির্ভেয় গিয়ে ভগবানের কাছে যে এই প্রার্থনা করত—

"God bless the squire and his relations

And keep us in our proper stations"-

এ কথা ইংলণ্ডের লোক আজ বিশ্বাসই করতে পারে না। স্থতরাং আশা করা যায় যে Squire-এর জায়গায় প্রাক্ষণ বসিয়ে আজ অপ্রাক্ষণেরা ইংরাজরাজের কাছে যে এ স্তবই পাঠ করছেন, ভবিশ্বতে বাঙালী সে কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না, অবশ্য ভবিশ্বত এ দেশের যদি কিছু থাকে। ইতিমধ্যে আমরা একটু হেসে নিই।

( 0)

আমাদের শিক্ষিত সমাজে হরেক রকমের অন্তুত প্রীব আছে কিন্তু এদের মধ্যে সব চাইতে অন্তুত হচ্ছে টিকিওয়ালা ডিমোক্রাট। লোক হাসাতে এঁরা অবিতীয়। একটা জলজ্ঞান্ত উদাহরণ নেওয়া যাক। সেদিনকের লাটদরবারে স্বাইকে অবাক্ করেছেন M. R. Ry.রঙ্গস্থানী আয়েজার। উক্ত ইংরেজি অক্ষর ক'টি সাটে কি বলতে চায় জানি নে। আমার একটি সঙ্কেডজ্ঞ বন্ধু বলেন, "ওর অর্থ Madras Rohilkhund Railway." এ ব্যাখ্যা আমি গ্রাছ্ম করি। ভৌগোলিক হিসেবে উক্ত তুই প্রদেশের সাক্ষাৎসন্থক্ষে কোনও যোগাযোগ না থাকলেও ঐতিহাসিক হিসেবে আছে। রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকেই কিক্ষিদ্ধাতে গিয়েছিলেন এবং সেইসূত্রে উত্তরাপথের সঙ্গে দক্ষিণাপথের যে মিলন হয় সেই মিলনের কল হচ্ছে ক্রাবিড্লাক্ষণ—তাই ক্রাবিড্রাক্ষণ মাত্রেরই মাথায় M. R. Ry. ছাপ মারা থাকে।

উপরোক্ত রক্ষসামী একজন চুর্দ্ধর্য extremist. রাজনীতির ক্ষেত্রে লিবাড়াটি ইকোয়াড়িটি ও ফেড়াটাড়নীটি এই কথা ক'টি ইনি এবং এঁর দলবল এমনি ভারস্বরে ঘোষণা করেন যে ভা শুনলে ভূলে যেতে হয় যে এ দেশটা ভারতবর্ষ আর এ কালটা বিংশ শভাকী। মনে হয় আমরা সশরীরে ১৭৮৯ প্রষ্টাব্দের প্যারি নগরে গিয়ে উপন্থিত হয়েছি। অথচ এঁরা পাটেল বিলের যখন নাম শোনেন ভখন "গেল ধর্ম্ম" "পেল সমাজ্ব" বলে সমান ভারস্বরে আহি পবননন্দন বলে চীৎকার করতে প্রক্র করেন। তখন এঁদের উচ্চবাচ্য শুনে মনে হয় যে আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব অফাদেশ শভাকীর ব্রহ্মাবর্ত্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। জীযুক্ত সচিদানন্দ সিংহ চুঃখ করে বলেছেন যে এই পরস্পার বিরোধী মভামত কি করে এক অন্তরে বাস করতে পারে ভা তাঁর বৃদ্ধির অসমা। দ্রাবিড়লজিকের থেই সিংহ মহাশয় যে ধরতে পারেন না এ কথা শুনে আমি আশ্রুর্ত্তি ধারণ করে তখন সে

মূর্ত্তি দেখে আমাদের চমকে ওঠবারই কথা। তবে দ্রাবিড়ব্রাক্ষণেরা কেন যে উল্টোপাল্টা কথা বলেন, সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে ইংরেজি বচন কেন যে মেলাভে পারেন না ভার কারণ ও-ছুই হচ্ছে তাঁদের মূ**খস্থ** বলি, ওর একটিও তাঁদের নিজস্ব ভাষা নয়। তা ছাড়া তাঁদের ভাষার সঙ্গে কি আমাদের কি ইংরাজের ভাষার কোনই সম্পর্ক নেই, কেননা এ তুটিই হচ্ছে আৰ্য্য ভাষা এবং তামিল অনাৰ্য্য। তাই ইংরেজি তাঁদের মনে ঢোকে না, ঠোঁটের উপরই থেকে যায়, আর সংস্কৃতও তাঁদের মনে ঢোকে না, কর্ণারূঢ় হয়ে ভাঁদেরকে যন্ত্রবৎ চালায়। এঁদের কথা পরিচ্চার বোঝা যায় যখন এঁরা তামিল বলেন। আজকের দিনে দ্রাবিড়শূন্তরা কি বলছে সে কথা কি কারো বুঝতে বাকী আছে? জাবিতত্তাক্ষণের বিরুদ্ধে জাবিড়শুদ্রের এই বিজ্ঞোহের কারণ, দক্ষিণা-পথের শূদ্রেরা জানে যে তারা শূদ্র, সে দেশের ত্রাক্ষণেরা সে দেশের অব্রাহ্মণদের এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকতে দেয় নি। স্থধু তাই নয়, দ্রাবিড়ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে আন্ধারা পেয়ে আমরা তাঁদের অমুরূপ শাদ্রপীড়ন করিনে বলে আমাদের বাঙালী আক্ষণদেরও তামিল শুদ্রের সামিল করেছেন। এম্বলে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে পার্ক্তি নে।

আৰু বছর দেড়েক আগে বড়লাটের দরবারের জনৈক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ মেম্বর একদিন বাঙলার জনকয়েক ব্রাহ্মণ-সন্থানকে 'ল-ড়য়োর ভেদাত্মক' ইংরাজি ভাষায় ঘোর আক্রমণ করেছিলেন। তিনি এক-জন তুরস্ত ডিমোক্রাট, তাই বেচারা বাঙালীদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল এই যে তাদের অস্তরে ডিমোক্রাটিক মনোভাব মোটেই জন্মায় নি। মানুষে মানুষে যে কোনই প্রভেদ নেই, সবাই যে সমান স্বাধীন, সবাই যে সমান প্রধান, এই সত্য সকলের মনে বসিয়ে দেবার জন্ম ভিনি "ভাড়াটেয়াড়" কি বলেছেন "ড়ববসোপিয়েড়" কি বলেছেন সেই সব কথা অনর্গল আউড়ে ষাচ্ছিলেন। বকতে বকতে তাঁর জলপিসাসা পেল, জল এল কিন্তু তা পান করবার সময় তিনি বিনা বাক্যবারে নববধর মত অবগুঠনবতী হলেন। কেন জানেন?—পাছে বাঙালী ব্রাহ্মণের অনার্যা দৃষ্টিপাতে তাঁর পানায় জল অপেয় হয়ে ওঠে! তিনি তাঁর পিপাসা নিবারণ করে ঠাগু। হবার পর আমি তাঁকে বলতে বাধ্য হলুম, "মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে"। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি প্রমাণ" আমি উত্তর করলুম, "প্রমাণ ত স্থমুখেই রয়েছে। আপনাতে আমাতে প্রভেদ বিস্তর। ও ঘোমটা আমি কখনই দিতে পারতুম না, কেননা ওরপে ঘোমটা দেওয়ায় ভত্রসমাজে আভিজাত্যের নয় নির্লজ্জ্বার পরিচয় দেওয়া হয়।" বলাবাছল্য এর পর আমাদের আলোচনা আর এগুলো না, রুশো দাঁতোঁর মতামতের মান্রাজ্বায় শোনবার স্থযোগে আমরা বঞ্চিত হলুম।

## (8)

এন্থলে আমার একটি নিবেদন আছে। একথা যদি সত্য হয় যে ভবিশ্বৎ অতীতের জের টেনে চলে, তাহলে ভারতবর্ষের নব-সভ্যতা উত্তরাপথের লোকদেরই গড়ে তুলতে হবে, এ দায় আমাদের পৈতৃক, ধর্ম বলো, নীতি বলো, জ্ঞান বলো, বিজ্ঞান বলো, কাব্য বলো, দর্শন বলো. রাষ্ট্র বলো, সমাজ বলো সেকালে সবই বিদ্যা-পর্বতের উত্তর ভূভাগেই জন্মলাভ করেছে অতএব ভবিশ্বতেও করবে। ইংরাজির সঙ্গে সংস্কৃত আমরাই মেলাতে পারব, কেননা ও-তুই হচ্ছে আর্য্যভাষা, অর্থাৎ—ও-তুই হচ্ছে আর্য্যমনের শব্দদেহ।
আমরা যদি ভারতবর্ষের নব সভ্যতা গড়ে তুলতে পারি তাহলে
দক্ষিণাপথ সে সভ্যতার দেদার টাকাভাষ্য লিখবে। এই হচ্ছে
ভগবানের বিধি।

কেউ যেন মনে না করেন যে আমি দ্রাবিড় জাতির উপর
কোনরূপ কটাক্ষপাত করছি। দ্রাবিড় সভ্যতা আমার কাছে অজ্ঞাত
এবং সম্ভবত অজ্ঞের, স্থতরাং তার দোষগুণ বিচার করতে আমি
অপারগ। কিন্তু আমার কাছে যা অজ্ঞেয় নয় অবজ্ঞেয়, সে হচ্ছে
মাদ্রাজি আর্য্যামি। মাদ্রাজি শুদ্রদের আমি যেমন ভক্তি করি তেমনি
ভয়ও করি। দেখতে পাচ্ছি তারা যেখানে আছে সেখানে আর থাকতে
রাজি নয়, তারা উঠতে চায় একলক্ষে একেবারে লাট-দরবারে। অতএব
আশা করা যায় যে, রিফরম দরবারে মাদ্রাজের মনের খাঁটি কথা
পাওয়া যাবে। আর খাঁটি কথাকে আমি চিরকালই ভক্তি করি।

তবে ভয়ের কথা এই যে উচ্চপদস্থ হলে মানুষের মেঞ্চাঞ্চ উঁচু হয়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আবিদ্ধার করেছেন যে আর্যান্থ মানুষের রক্তে নেই—আছে তার পদে ও মস্তিক্ষে। দ্রাবিড় শুদ্র ও depressed class যখন লাটসভায় চুক্বে তখন তারা ব্রাক্ষাণের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে যাবে। এ অবস্থায় ব্রাক্ষাণের ছোঁয়াচলোগে তারা খুব সম্ভবত ভাষণ আর্য্যামিগ্রস্থ হয়ে উঠবে। ভারপর পাটেল বিলের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করবে! তাদের ভবিশ্বত বক্তুভার কথা সব আজ আমার কানে আসছে। আমি দিব্যকর্ণে শুনতে পাচিছ ভারতবর্ষের যত অম্পৃশ্য জাতির প্রতিনিধিরা সমবেত সমস্বারে ও তারশ্বরে বলছেন—

"আমাদের আর্য্য পিতামছরা যে ধর্ম্মশান্ত্র রচনা করেছেন, যে বর্ণাগ্রাম-প্রথার তাঁরা স্থান্তি করেছেন, তার উপর হস্তক্ষেপ করলে সমাজ যাবে, ধর্ম্ম যাবে, হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে, তারপর পূর্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, আর আমাদের এই আধ্যাত্মিক সভ্যতা আধিভৌতিক হয়ে পড়বে।"

এহেন বক্তৃতা শুনে যিনি হাসি চাপতে পারেন—তিনি নিশ্চয়ই একজ্বন somebody—আমি পারি নে কেননা আমি হচ্ছি nobody.

वीववन ।

# আমার কথা।

-----

আমার জান্লার সাম্নে রাঙামাটির রাস্তা।

ওথান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে, সাঁওভাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধাবেলায় কলহাতে ঘরে কেরে।

किन्नु भागुरम्त हलाहरलद भए। वाक वामाद मन रनहे।

জীবনের যে-ভাগটা অস্থিন, নানা ভাবনায় উদ্বিগ্ন, নানা চেক্টায় চঞ্চল সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেচে। শরীর আজ রুগ্ন, মন আজ নিরাসক্ত।

চেউরের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয়া, চেউ সেথানকার কথা গোলমাল করে ভূলিয়ে দেয়। চেউ বখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীর-ভলের সঙ্গে উপরিতলের অথগু ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

ভেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যথনি ছুটি পেল তথনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিখের আদিকালের নীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যভদিন ছিলুম তভদিন পথের ধারের ঐ বট গাছটার দিকে তাকাবার সময় পাইনি; আজ পথ ছেড়ে জান্লায় এসেচি আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা হুরু হল। আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অন্থির হয়ে। ওঠে। যেন বলতে চায়, "বুঝতে পারচ না ?"

আমি সান্ত্ৰনা দিয়ে বলি, "বুঝেচি, সৰ বুঝেচি : ভুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।"

কিছুক্সণের জন্মে আবার শুশ্ন্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে; আবার সেই থর্থর , করকার , ঝল্মল্।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে; আমি তোমারই খেলার সাথী, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডুষে গণ্ডুষে ভোমারি মত সূর্য্যালোক পান করেচি, ধরণীর স্কন্মরসে আমিও ভোমার অংশী ছিলেম।"

তথন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি, ও বল্ভে থাকে হাঁ, হাঁ, হাঁ।

যে-ভাষা রক্তের মর্ম্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিংশক আবর্তন-ধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্মরে আমার কাছে এসে পৌছয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারী ভাষা।

ভার মূল ৰাণীটি হচ্চে, "আছি, আছি: আমি আছি, আমরা আছি।"

সে ভারি খুসির কথা। সেই খুসিতে বিখের অণুপরমাণু প্র্থর্ করে কাঁপ্চে।

ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক-ভাষায় সেই এক-খুসির কথা চল্চে।

ও আমাকে বল্চে, "আছ হে বটে ?"

আমি সাড়া দিয়ে বলচি, "মাছি হে মিডা।" এমনি করে "আছি"তে "আছি"তে একভালে করভালি বাজচে।

#### ( 2 )

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন সামার সালাপ স্থুরু হল তখন বসন্তে ওর পাডাগুলো কচি ছিল: তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাভক **আলো** ঘাসের উপর এদে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি ा छाहक

তারপরে আঘাটের বদা নামল: ওরও পাতার রং মেঘের মত গম্ভীর হয়ে এসেটে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীনের পাকা বৃদ্ধির মত নিবিড, তার কোনে৷ ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না! তখন গাছটি ছিল গরীবের মেয়েটির মত : আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী: যেন পর্যাপ্ত পরিতপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝলমলিয়ে আমাকে বল্লে, "মাথার উপর অমনতর ইঁটপাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন ? আমার মত একেবারে ভরপূর বাইরে এস না !"

আমি বললেম, "মানুষকে যে ভিতর বাহির তুই বাঁচিয়ে চলুতে হয়।"

গাছ নড়েচড়ে বলে উঠ্ল, "বুঝতে পার্লেম না।" ं আমি বললেম "আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।" গাছ বলুলে, "সর্ববনাশ। ভিত্রেরটা আছে কোথায় ?"

- --- "আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।"
- —"সেধানে কর কি ?"

- —"সৃষ্টি কৰি।"
- —"স্তি আবার খেরের মধ্যে। ভোমার কথা বোঝবার জো নেই।"

আমি বললেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা পড়ে' হয় নদী, তেমনি বেরের মধ্যে ধরা পড়েই ত স্প্তি। এক**ই জি**নিষ বেরের মধ্যে আট্কা পড়ে কোথাও হীরের টুক্রো, কোথাও বটের গাছ।"

্ গাছ বল্লে, "ভোমার ঘেরটা কি রকম শুনি !"

আমি বল্লেম, "সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়চে তাই নানা স্প্তি হয়ে উঠচে।"

পাছ বল্লে, ''ভোমার সেই বেড়া-গেড়া স্প্টিটা আমাদের চন্দ্র-সুর্যোর পাশে কওটুকুই বা দেখায় ?

আমি বল্লেম, "চন্দ্রসূর্য্যকে দিয়ে তাকে ত মাপা যায় না, চন্দ্র-সূর্য্য যে বাইরের জিনিষ।"

- --- "তাহলে মাপবে কি দিয়ে ?
- -- "द्वथ मिर्य-- विस्थित हुःथ मिर्य।"

গাছ বল্লে, "এই পূবে হাওয়া সামার কানে কানে কথা কল, সামার প্রাণে প্রানে তার সাড়া জাগে। কিন্তু তুমি যে কিসের কথা বল্লে আমি কিছুই বুঝলেম না।"

আমি বল্লেম, "বোঝাই কি করে ? তোমার ঐ পূবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধরে বীণার তারে বেম্নি বেঁধে ফেলেচি অম্নি সেই হাওয়া এক স্প্তি থেকে একেবারে আরেক স্প্তিতে এসে পৌছয়! এই স্প্তি কোন্ আকাশে যে স্থান পায় তা আমিও ঠিক আনি নে।

মনে হয় যেন বেদনার একটা আকাল আছে: সে আকাল মাপের আকাশ নহ।"

- -- "আর ওর কাল :"
- —"ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার ছাত্রীত।"
- —"গুই আকাশ হই কালের জীব ভুমি, ভুমি লছুত। ভোমার **ভিতরের** কথা किञ्डे वृक्षालम ना।"
  - —"নাই বা বুঝুলে।"
  - --- "আমার বাইরের কথা ভূমিই কি ঠিক বোন গু"
- —"তোমার বাইরের কথ। স্বামার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে ভাকে যদি বোঝা নল ভ সে বোঝা, যদি গান বল ভ গান, কল্পনা বল ভ কল্পনা।"

#### ( 0 )

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো ভূলে আমাকে বল্লে, "একটু থামো। তুমি বড় বেশি ভাবো, আর বড় বেশি বকো।"

শুনে আমার মনে হল, "একথা সভিয়।" আমি বল্লেম, "চুপ করবার জন্মেই ভোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাস দোবে চুপু করে করেও বকি ; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।"

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে শ্নিমেষ ডাকিয়ে। ওর চিকন পাভাগুলো ওন্থাদের শাঙ্গুলের মঙ ব্যালেকবীণায় ক্রতভালে ঘা দিতে লাগ্ল।

হঠাৎ কামার মন বলে উঠ্ল, "এই তুমি যা দেখ্চ আর এই আমি যা ভাবতি এর মাঝখানের যোগটা কোথায় ?

আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্লেম, "মাবার তোমার প্রশ্ন? চুপ কর।"

চুপ করে রইলেম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্লেম। বেলা কেটে গেল। গাছ বল্লে, "কেমন, সব বুঝেচ?" আমি বল্লেম, "বুঝেচ।"

(8)

मिषिन ७ हुन करत्रहें काहिल।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাদা করলে "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠুলে 'বুঝেচি', কি বুঝেচ বল ত ?"

আমি বল্লেম, "নিজের মধ্যে মামুযের প্রাণটা নানা ভাবনায় খোলা হয়ে গেচে। ভাই প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে ঐ গাছের দিকে।

-- "कि द्रकम (मश्राम १"

দেখলেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কি আনন্দ ! নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে কলে, কত যত্নে সেকত ছাঁটই ছেঁটেচে, কত রঙই লাগিয়েচে, কত গন্ধ, কত রস ! তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বল্ছিলেম, "এগো বনস্পতি, জন্মনাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে-আনন্দধ্বনি করে' উঠেছিল সেই ধ্বনি ভোমার শাখায় শাখায় ৷ আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আক চঞ্চল । ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে ৰন্দী হয়ে বসে ছিল, তুমি ভাকে

ভাক দিয়ে বলেচ, "ওরে আয়নারে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারি মত নিয়ে আয় তোর রূপের তলি রঙের বাটি রুসের পেয়াল৷ ৷"

মন আমার থানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ভারপরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বললে, "তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাডি করে থাক. আমি যেসব উপকরণ জভ করচি তার কথা এমন সালিয়ে সাজিয়ে বলনা কেন ?"

- —"ভার কথা আর কইব কি ৷ সে নিজেই নিজের টকারে ঝকারে ছকারে ক্রেকারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেচে। তার ভাবে তার কটিলতায়, তার কঞ্চালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠ্ল। ভেবে পাই নে এর মন্ত কোথায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠবে গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে ? এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায় ৷"
  - -- "वर्ष १ कि व्यवाव, श्विन।"
- —"সে বল্চে, প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তৃপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবামাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ অপনি মিলে গিয়ে অখণ্ড ফুন্দর হয়ে ওঠে। সেই স্থুন্দর-কেই দেখ এই বনবিহারী। ভারি বাশি ত বাজচে বটের ছায়ায়।"

(a)

তখন কবেকার কোন্ ভোর রাতি।

প্রাণ আপন স্থপ্তিশয়া ছাড়ন: সেই প্রথম পথে বাহির হল অস্থানার উদ্দেশে, অসাড জগতের তেপাস্তর মাঠে।

তথনো তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই ; তার রাজপুত ুরের সাজে না লেগেচে ধূলো, না দেখা দিয়েচে ছিদ্র ।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত সমান প্রাণটিকে দেখলেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বট গাছটিতে। সে ভার শাখা নেড়ে আমাকে বল্লে, "নমস্কার!"

আমি বল্লেম, "রাজপুডুর, মফদৈতাটার সজে লড়াই চল্চে কেমন বল ত ?"

সে বল্লে, "বেশ চল্চে, একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখন।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পুবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের শার; পশ্চিমে শালে ভালে মহুরায়, আমে জামে থেজুরে, এম্নি জটলা করেচে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বল্লেম, "রাজপুন্তুর, ধন্ত তুমি ! তুমি কোমল তুমি কিশোর, আর দৈতাটা হল যেমন প্রবীন তেমনি কঠোর ; তুমি ছোট, ভোমার ত্ব ছোট, ভোমার তীর ছোট, আর ও হল বিপুল, ওর বর্দ্ম মোটা, ওর গদা মন্ত । তবু ত দেখি দিকে দিকে ভোমার ধ্বজা উড়ল ; দৈতাটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেচ, পাধ্বর মান্চে ছার, ধ্লো দাসধং লিখে দিচেত।"

বট বল্লে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখ্লে ?"

আমি বল্লেম, "ভোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, ভোমার কর্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, ভোমার জয়কে দেখি নম্ভার মূর্ত্তিতে। সেই জন্তেই ত ভোমার ছায়ায় সাধক এসে বলেচে ঐ সহল যুদ্ধ-

করের মন্ত্র আর ঐ সহক অধিকারের সন্ধিটি শেখবার কয়ে। প্রাণ বে কেমন করে' কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে ভারি পাঠশাল। খুলেচ। ভাই যারা ক্লান্ত ভারা ভোমার ছায়ায় আদে, যারা আর্ত্ত ভারা ভোমার বাণী থোঁজে।"

শ্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর।

# রেনার করেক পৃষ্ঠা।\*

---:0:---

অতীতের প্রতি M. d. Sacy-র টান স্পষ্ট, ফলে তিনি যে বর্ত্তমানের উপর কঠোর হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। M. de Sacy-র স্বভাব মন্দের ভাগটাই বেশি করিয়া দেখা, কিন্দ এ**দ**ন্য তাঁছাকে কোনই দোষ দেওয়া যায় না। কারণ এমন সময়ও আসিয়া থাকে যথন কেবল ভাল দেখাই যার স্বভাব, তাঁর যে মনের একটা সঙ্কীর্ণতা. অন্তঃকরণের একটা নাচতা আছে—এ সন্দেহ আমাদের আপনা-হতেই হয়। প্রাচীন জগৎকে শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছিল এত যে সংগুণ, সে সব হারাইয়া আধুনিক সমাজ বিশেষ সহ্লটের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে—M. de Sacy-র এ কথার সহিত সামি একমত। কিন্তু আমাদের যুগে যে জ্ঞানচর্চ্চ। চলিয়াছে তাহার মূল্য যে কি ভাবে নিষ্কারণ করিব, সে দম্বন্ধে তাঁহার সহিত লামার মতের একটু পার্থক্য আছে। আমাদের এ যুগ, জগতের ও মানবজাতির সঠিক তত্তটি যতদুর ভলাইয়া দেখিয়াছে আর কোন যুগ তাহা করে নাই: আমার মনে হয়, আমাদের সমসাময়িক হাজার কয়েক ব্যক্তির মধ্যে যে পরিমাণ ভীকুবুৰি, সূক্ষাঅমুভূতি, সভ্য ভৰজান, এমন কি মাৰ্জিভ অন্তঃপ্ৰকৃতি দেখিতে পাই, সমস্ত যুগগুলি একতা করিলেও সেখানে ভাষা পাই না। কিন্তু এই যে বিপুল জ্ঞানসম্পদ, যদিও আমি বলিভেছি

<sup>\*</sup> মূল **করাসী হইছে**— ৷

ইহার তুলনা কোন যুগে নেই, ভবুও এটি আমাদের যুগের বাহিরেই পড়িয়া আছে, ইহার প্রভাব আমাদের যুগের উপর খুব অল্লই। একটা স্থল জড়বাদ ক্রমে ক্রমে মাসুধকে যেন চালাইয়া লইতে চাহিতেছে, সাক্ষাৎ কাজের হিসাবেই সব জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্যবোধকে বা শুধু কৌতুহলকে চরিতার্থ করা ছাড়া যে জিনিষের অন্ত কোন সার্থকতা নাই, তাহাকেই একপাশে ঠেলিয়া ফেলিতেছে। ঘর-গৃহস্থালীর ভাবনা চিস্তা লইয়া প্রাচীন জনসভা খুব কমই বাপিত থাকিত, বৰ্তমানে ভাহাই কিন্তু হইয়া পাছ-য়াছে মহৎ অনুষ্ঠান। আমাদের পিতৃপুরুষদের পুরুষোচিত প্রয়াস সমূহের স্থান অধিকার করিয়াছে যত তুচ্ছ ক্লেশ। যে ধর্মের বা ষে তত্ত্তবাদ্দেরই ভাষায় বলি না কেন, মানুষ ইহজগতে আছে ভোগের লাভেরও উপরে একটা অতীন্দ্রিয় সাদর্শোচিত লক্ষার জন্ম। ঐ লক্ষাটির কাছে পৌচাইয়া দিতে আধিভৌতিক উন্নতি আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছে কি ? সাগের তুলনার মাতুষ মোটের উপর বেশি বৃদ্ধিমান, বেশি চরিত্রবান, সাধীনতার জন্ম বেশি লালা।মত, স্থুন্দর জিনিবের উপর বেশি আকুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কি? ইহাই ক্সিজাম্ম। উন্নতি হইতেছে, বিশ্বাস করা যাইতে পারে: কিন্তু তাই বলিয়া কতকগুলি সুখসুবিধা হইবে এই স্বাশায় সম্ভঃকরণকে ছোট হইতে দেখিয়াও যে লজ্জা পায় না. উন্নতির প্রতি তাহার মত দারুণ অভিবিশাস না शंकिरलंख हरता। मानवजीवन म्लाइनीय, रक्तना मानवजीवरनत चारह একটা অর্থ, একটা মূল্য যাহাকে হারাইয়া ঐ স্থপ্রতিধা লাভ করাকে প্রাকৃত উন্নতিকামী মানুষ কখন যথেষ্ট মনে করিবেন না।

সভ্য বটে, আধিভৌতিক উন্নতি হেয় নয়; ছুইটি সমাঞ্চ বদি

বৃদ্ধিতে ও চরিত্রে সমান হয় কিন্তু একটিতে যদি থাকে বাহ্নিক উন্নতির বহল বিকাশ, আর একটিতে যদি তাহা না থাকে, তবে নিঃসন্দেহচিত্তে প্রথমটিকেই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তবে যে কথাটা মানিয়া লওয়া উচিত নয় তাহা এই যে, ভৌতিক উন্নতি নৈতিক অবনতির ক্ষতিটা পুরণ করিয়া দিতে পারে। সমান্ত যে তুর্বল হইয়া পড়িতেছে তার চিহু আমরা একেবারে নিংসন্দেহে পাই তথন, যথন দেখি বড় উদ্দেশ্য লইয়া হল্ফ আর নাই, ফলে যথন ব্যবসাবাণিক্যা ও দগুবিধানের সমস্যার তুলনায় মহা রাজনৈতিক সমস্যা সব গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক আতিরই আবন-ইতিহাসে এমন একটা প্রলোভনের সময় উপস্থিত হয়, সয়তান যখন তাহাকে জগতের সম্পদ দেখাইয়া দিয়া বলে, "এ সবই ভোমাকে দিব, আমাকে যদি পুজা কর।"

তাই বলিয়া নৈতিকবল যে সকল প্রাচীন যুগেরই সাধারণ সম্পতি ছিল, এ অত্যক্তিও যেন আমরা না করিয়া বিদ। কারণ, চিরকালও জিনিষ ছিল অল্প কয়েকজনেরই অলঙ্কার। স্বল্প সংখ্যক এক অভিজ্ঞাত-শ্রেণীর মধ্যেই গুল্ত রহিয়াছে মানুষের মহন্ত্ ; এই অভিজ্ঞাত শ্রেণী বাঁচিয়া থাকিবার, আপনাকে ছড়াইয়া দিবার আবহাওয়া পাইতেছে কি না, সেই অনুসারেই স্থির করিতে হইবে মানবজাতির ধর্ম্মবল বাড়িতেছে না কমিতেছে। ফলত এ কথা কেছ অস্থীকার করিতে পারিবে না যে, ব্যবসাবাণিজ্যের মহা বিস্তার ব্যবসাদার নয় যাহারা, অর্থাৎ — পুরাকালে যাহাদিগকে বলা হইত সন্ত্রান্ত (noble) ভাহাদের উপর একটা বিপুল দাবি খাড়া করিয়া জগৎকে যেন নিজের ছাঁচে ঢালাই করিয়া ফেলিভেছে। আধুনিক সমাজের একটা অলজ্যে নিয়মের ভাড়ণায় প্রভ্যেক ব্যক্তি যে প্রতিভাব বা যে মূলধনের অধিকারী হইয়াছে সেটিকে খাটাইয়া লইতে ক্রমেই

বাধা হইয়া পড়িতেছে, টাকার হিসাবে যে ব্যক্তি কিছই উৎপাদন করিতেছে না তাহার জীবন যাত্রা অসম্ভবই হইয়া উঠিতেছে। নব্যতন্ত্রের দলভুক্ত কেহ কেহ এই পরিণামটি স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার৷ বলেন যে যতদিন তাঁহাদের মত সব শ্রেণীই বৈশ্য না হইয়া উঠে ততদিন বৈশ্যবৃত্তি কোন না কোন শ্রেণীর পক্ষে অনিষ্টকর হইবেই। এ রুক্ম অবস্থা যদি চরমে যাইয়া পৌছে ( ক্সবশ্য আমি মানি ভাষা কথনো ঘটিবে না ), ভবে তাহার ফল হইবে এই যে, খাঁহাদের কর্মাট হইতেছে স্বার্থিক স্থবিধার কাছে সম্ভবের স্বাধীনতাকে কখনো বলি না-দেওয়া, তাঁহানের পক্ষে এ পৃথিবা আর বাদের যোগ্য থাকিবে না-এ কথা কে না বুঝিবে? শিল্পাকৈ তৃমি ব্যবসাদার করিয়া 'হুলিংব, সে কি ক্রেভার হুকুম অনুসারে, মূর্ত্তি গড়িবে, না ছবি আনকিবে 

ইহার অর্থ কি এই নয় যে উচুদরের শিল্পকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করা ? এ শিল্প ত, যে-শিল্প তৃচ্ছভাব ও ইতর রুচির সঙ্গে মিশ থাইয়া চলে, তাহার স্থায় লাভের নয়। জ্ঞানীকে ভূমি ব্যবসাদার করিয়া ভূলিবে, তিনি কি সাধারণের জন্ম গ্রন্থ রচনা করিতে থাকিবেন ? কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে রচনা যত মুল্যবান হয় তাহার পাঠকও তত কম হইতে বাধ্য। আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, তিনি আবার সেই সঙ্গে ছিলেন গুণীপুরুষ, নাম তাঁর 'জাবেল' (Abel), তিনি ত দারিদ্যেরই মধ্যে প্রাণ হারাইলেন। স্থতরাং মানুষের কয়েকটি শ্রেষ্ঠস্প্টি সম্বন্ধে, এ কথা স্পষ্টই দেখা যায় যে কাজের মূল্যু আর তার পরিপ্রামের মূল্যু এই হুইএর মধ্যে আছে একটা বিপুল অসামপ্রস্তা, অথবা আরও ঠিক বলিতে গেলে, কাজের মূল্য আর পরিপ্রমের মূল্য, এ ছটি চলে বিপরীত

অমুপাতে। ফলে দাঁড়াইল এই যে যে সমাজে স্বাধীন জীবন কঠিন হইয়া পড়িতেছে, যেথানে সাধারণের প্রয়োজন অনুসারে যে উৎপাদন করে সে, যে কিছই উৎপাদন করে না তাহাকে পদদলিত করিয়াই চলিয়াছে, সে-সমাজে পরিশেষে সকল উচ্চরতিই লোপ পাইয়া বসে, অর্থাৎ--- সে-সমাজের উৎপাদিক। শক্তি রহিত হইয়া পডে। মধ্যযুগ এই সত্যে এতদুর অনুপ্রাণিত হইয়া পিয়াছিল যে তথন এমন উদ্ভট ব্যবস্থাও দেওয়া হয় যে দারিদ্রাও একটা সংগুণ, আধ্যাত্মিক কর্মে ত্রতী যিনি, তিনি ভিক্ষা দ্বারাই জীবন্যাপন করিবেন। এ মতে স্বীকার করা হইয়াছিল যে জগতে দাম দিয়া কেনা যায় না এমন জিনিষও আছে: বাহিবের কোন মল্য দিয়াই ভিতরের বস্তকে নিরূপণ করা যায় না. আর অন্তরাপ্রার জন্ম যে সেবা, তাহার এমন কোন পারিশ্রমিকই নাই যাহাকে বেডন নাম দেওয়া যাইতে পারে। মুষ্টীয় চার্চ্চ যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়া এই নীতিটিই ধরিয়া রথিয়াছে: অর্থ দিয়া তাহার দাবি যে চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, একথা সে কখনও স্বীকার করিবে না. সে বলে সে চিরদিনই গরীব। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী হইলেও সে বলিতে থাকিবে, জডবস্তু বিষয়ে, সে কিছুই চাহে না, চাহে শুধু সেন্টপল যাহা চাহিয়াছেন— গ্রাসাচ্ছাদন।

অত্বস্তর উপর মানুষের আধিপতা যে বাড়িয়া উঠিয়াছে ইহা একটি স্পষ্ট লাভ, এদিক দিয়া আমাদের যুগের যে উন্নতি হইয়াছে ভাহাকে প্রশংসা করিতেই হইবে। কিন্তু এ রকম উন্নতি যদি প্রকৃ-ভির বাধাসমূহের উপরে জ্বয়ী করিয়া মানুষকে আপন আদর্শ সাধনের সহায়তা করিতে পারে তবেই শুধু ভাহার পূর্ণ সার্থকতা। প্রয়োজনের ভোগের জিনিষকে পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে মুহুর্ত্মধা লইয়া আসা অপেক্ষা একটি স্থন্দর চিন্তা, একটি মহৎভাব, একটি সংকার্য্যর অফটা বলিয়াই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে স্টের রাজা বলা চলে। এই রাজা হইতেছে আমাদের অন্তরাত্মায়। যে জড়বাদী জীবনের দিব্য অর্থটি না বুঝিয়া ভূমগুলের উপরে উপরেই ওলট-পালট খাই-তেছে, সে নয়, কিন্তু থৈরাইদ মকভূমির তপস্বী, হিমালয়শৃলের ধ্যানী নানাহিসাবে প্রকৃতির দাস হইলেও তাহারাই হইতেছেন উহার অধীশর, তাহারাই অন্তরাত্মার দিক দিয়া উহার- ব্যাখ্যা দিতেছেন। আমাদের তুচ্ছ আনন্দ অপেক্ষা তাহাদের তুঃখবাদও সোন্দর্য্যে ভরপুর অভএব অনেক শ্রেয়। তাহাদের উন্মন্ততাই মানবপ্রকৃতিকে বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে—আর যে সব মানুষের জাবন ন্থিরবৃদ্ধি-পরিচালিত বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা কিন্তু শুধু লাভলোকসানের হিসাব গত স্বার্থাভিমানের ভুচ্ছ কলহে পরিপূর্ণ।

স্তরাং M. de Sacy-র এ অনুযোগ স্থায়সঙ্গত যে আমাদের স্মাথে ১ত শত ভাল জিনিষের আর স্থান নাই, তাহারা আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। এসব জিনিষ আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে আসে না, ইহাদের অভাবও তাই চক্ষে ধরা পড়ে না; কিন্তু এক দন দেখা যাইবে ইহারা চলিয়া গিয়া জগতের মণ্যে কি বিপুল ফাঁকাই রাখিয়া গিয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থা সন্বন্ধে আমাদের যুগের ভূল এই সে আমারা বৃথিতেই চাই না, যে বিশেষ বিশেষ বিভা— যে বিভা ব্যবহারে আসে, তাহার উপরে আছে একটা সাধারণ জ্ঞানমাহাত্মা। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আমারা সেই একই ভূল করিতেছি। প্রয়োজনের খাপে খাপে যাহা মিলিয়া যায় না তাহাকেই আমাদের মনে হয় আড়েম্ব-অলকার। সত্য বটে, ভদ্রলোক লোপ পাইলেও ক্ষ্ম

হইবার কিছু নাই; কারণ এ নামটি দেয় জন্মের পরিচয়, আর আককাল সকল শ্রেণী হইতে প্রায় সমান পরিমাণেই কুতী লোকের উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইতে হয় সংলোক হারাইয়া—এ কথাটি আমি ব্যবহার করিতেছি ১৭শ অব্দে ইহার যে অর্থ ছিল সেই অর্থে, অর্থাৎ— সেই লোক যিনি বিশেষ কোন পেশার দিক দিয়া কোন জিনিষকে সকীর্থ করিয়া দেখেন না. যাঁহার মনে বা চলনে বিশেষ কোন ভোণীর ভঙ্গিমা নাই। বিশেষ বিশেষ কর্মা প্রায়ই বিশেষ বিশেষ অভ্যাসের স্প্তি করে. এমন কি সে কর্ম্মে ভাল রক্ম সফল হইতে হইলে. প্রত্যেকের, যাহাকে বলা হয় বৃত্তিগত মন, সেটি থাকা চাই। কিন্ত শ্রেষ্ঠত্ব (nobility) জিনিষ্টি ত ঠিক এইখানেই, যে তাহার এরকম কোনই বন্ধন নাই: কোন বিশেষ ব্যবসা নাই যাহাদের, ভাহাদের দিয়াই ত বিশেষ ব্যবসা আছে যাহাদের, ভাহাদের পার্থক্যটি দেখান সম্ভবপর। এসব লোকের ধনী হওয়া উচিত নয়, কারণ টাকার হিসাবে ইহারা সমাজকে কিছই দেয় না। কিন্তু ইহাদেরই হওয়া উচিত আভি-জাত্য---আভিজাত্য কথাটি এখন হইতে এই নিতাম্ব বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে: তবেই মানুষ যে-সব জিনিষ লইয়া চলে ভাহাদের মোট ধরণটির মর্যাদা বজায় পাকিবে, তবেই নানা বিভিন্ন-দিক হইতে জীবনকে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইবার লোক মিলিবে। যে-সব লোক বিশেষ কাৰে ব্ৰতী. বিশেষ দিক দিয়াই দেখিতে অভ্যন্ত যাহারা, তাহারা ত হাদয়ক্ষম করে না জীবনের নানা বিভিন্ন দিকের কি প্রয়োজন !

যে-স্ব জিনিষ সূক্ষ্ম, যাহা স্বভূরের দিকে চাহিয়া আছে, আধুনিক স্মাঞ্চসংস্থারক্গণ সে সকলকে দিয়াছেন একটা অভি সন্ধী জিভি:

আমার বিখাস অদুর ভবিয়তে এই অস্থ উহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে। যাহা মহৎ, তাহা যে হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। স্থপরিপক্ত পূর্ণাক্ত হইতে, জিনিষের দরকার ছুই বা তিন শত বংগর আয়ু, আমরা দেখি যে আমাদের জীবনকালের মধ্যে বিধাতা ও তাঁর বিধান দশবার বদলাইয়া যাইতেছে। মাসুষের মধ্যে কাব্যকলার আসন্নযুত্যও ঐ জন্মই। কবিতা জিনিষ্টি সমস্তই অস্ত-রাত্মার ভিতরে, ভাবুকতার মধ্যে। কিন্তু আমাদের যুগের প্রবৃত্তিই হইতেছে সব জায়গায় ভিতরের যন্তের পরিবর্তে বাহিরের যন্ত দিয়া কাষ্ণ করা। খব তৃচ্ছ একটা জিনিষ, এই সামাশ্য একখণ্ড বস্ত্রও প্রায় ভিতরের জিনিষ হইয়া, মানুষভাব ধরিয়াই উঠে যখন দেখি, তাহার প্রত্যেক বুননটির সাথে সাথে মিশিয়া আছে শতাধিক সভীব সন্তার নিখাসপ্রখাস, তাহাদের হৃদয়ামুভূতি, হয়ত বা তাহাদের দুঃখ কষ্ট, যখন দেখি তাঁতিনী ঝাঁপটি উঠাইতে নামাইতে তাঁতী মাকুটি স্বল্লাধিক দ্রুততালে ঠেলিতে ঠেলিতে কাজের সাথে তাহাদের চিন্তা, তাহাদের কাহিনী, তাহাদের গান জড়াইয়া সে বস্ত্রধানি ভৈয়ার করিয়াছে। আজ কিন্তু সে সকলের স্থান অধিকার করিয়াছে প্রাণহীন সৌন্দর্যাহীন একটা যন্ত্র। প্রাচীনকালের যন্ত্রটি মানুষের সাথে অস্তত ভাবে মিলিয়া মিলিয়া গিয়াছিল, তাই ক্রমে ভাহার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল জীবাধারেরই মত জীবস্ত ঐক্য, একটা নিখুঁত সামঞ্জস্ত। আধুনিককালের যন্ত্রতি হইতেছে কিন্তু কদর্যা, তাহার না আছে শ্রী, না আছে সেঠিব: সে কখনো মাসুষের অঙ্গ হইয়া উঠিতে পারিবে না। ভাহার সেবা যে করে সে আপনাকেই ক্ষুদ্র পশুস্বভাব করিয়া কেলে, প্রাচীন ষ্মটির মত সে আর ভাহাকে বন্ধ ও সহায়রূপে পার না।

मानूरतत्र (मवकार एप् जारात अख्यांशातरे मिक मित्रारे : वृद्धिक ও স্বভাবকে সে যদি কতক পরিমাণে নির্দ্দোষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, তবেই সে তাহার জীবনের লক্ষ্যন্থলে গিয়া পৌছিল। এই স্থমহৎ উদ্দেশ্যের যাহা সহায় হইতে পারে, তাহা কিছুই অদরকারী নয়: কিন্তু স্থলব্দগতের যে-সব উন্নতি, সাথে সাথে তাহারা মনকে ও শ্বভাবকে উন্নত করিতে পারে না, অতএব তাহাদের নিব্দস্ব যে কিছু মুল্য আছে, এ বিখাস একটি মস্ত ভুল। বাহিরের বস্তুর ততথানিই মুল্য, যতথানি মামুষের ভিতরের ভাবের সহিত তাহার মিল আছে। আক্রকাল অতি সামাশ্র একটি বাগানে যে-সব ফুল পাওয়া যায়, এককালে তাহা থাকিত শুধু রাজার উত্থানে। কিন্তু ভগবানের গড়া ক্ষেতের ফুলই যে মামুষের প্রাণে গিয়া কথা কহিত, মামুষের প্রাণে যে জাগাইয়া তুলিত প্রকৃতির প্রতি একটা স্থমধুর ভাব, তাহাতে কি আসে যায়? আজকাল সকল রমণীই যে রকমে সাজসজ্জা করিতে পারে, আগে কেবল রাজরাণীরাই তাহা পারিতেন: কিন্তু সেজ্ঞ আক্রকালের রমণী যদি বেশি ফুন্দর বেশি চিন্তাকর্ষক না হয়, তাতেই বা কি আসে যায় ? ভোগের পত্না সহস্রভঙ্গীতে সূক্ষ্ম করিয়া অসংখ্যগুণে বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে; তবে ইহা সব ক্লান্তির বিরক্তির বিধে জর্জারিত, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের দারিদ্রোর মধ্যেই ছিল বেশি আনন্দ, বেশি তৃপ্তি; কিন্তু কি আসে যায় তাতে? ব্যবসা-বাণিজ্যের যে উন্নতি হইয়াছে সেই অনুপাতে বুদ্ধিবৃত্তিরও উন্নতি হইয়াছে কি ? আমাদের পূর্বেই ধাঁহারা চলিগা গিয়াছেন তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন সমাজের একটা জলন্ত জীবন্ত গতিধারা, আল প্রয়ন্ত তাহাই ধরিয়া বাঁচিয়। আছি-তাঁহাদের মত স্থলর জিনিব

ধারণা করিবার আমাদের সামর্থ্য আছে কি ? শিক্ষাকে কি আরও উদার করিয়া তোলা হইয়াছে ? মানুষের প্রকৃতি কি শক্তিতে. মহত্ত্বে বাড়িয়া উঠিয়াছে ? নৃতন যুগের মামুধের মনে উচ্চভাব, অন্তঃকরণের মহত্ব, জ্ঞানের চর্চ্চা, জ্ঞাপন মতের উপর নিষ্ঠা, ধন ও ক্ষমতার প্রলোভনের বিরুদ্ধে দাঁডাইবার তেজ বেশি পরিমাণে কি পাওয়া যায় ? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি চেঙ্গা করিব না। আমি শুধু বলিব, এ সব জিনিষ ছাড়া উন্নতি আর কিছুতে নাই। যতাদন এ রকম উন্নতি না হইতেছে, ততদিন অতীতের সংগ্রামী হারাইয়া পাইলাম আরামে থাকার স্থবাবস্থা কিন্তু স্থাপের মাত্রা তাহাতে বেশি হইল না, পাইলাম নিষ্ণ্টক শান্তিভোগ, কিন্তু হইল না সভাবের উৎকর্ষ: এই বিনিময়ে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে যাহারা তাহার। কোনই সান্তনা পাইবে না।

## পত্ৰ।

0.0

#### শ্রীমান চিরকিশোর

#### কল্যাণীয়েষু ৷

তুমি আমার গত পত্তের উত্তরে জিজ্ঞাসা করেছ যে—

"না হয় মনস্থির করলুম যে—অতঃপর সাহিত্যেরই চাষ করব।

কিন্তু লিখি কি ? লেখবার বিষয় নিয়েই ত যত গোল।'—

এ প্রশ্ন আমার মনকে যে ব্যতিব্যস্ত করে নি, তা নয়। অনেক দিন
এর কোনো জবাব খুঁজে পাই নি। তারপর একদিন এর একটা
সত্ত্তর আপনা হতে আমার মনে এসে গেল, আমি হঠাৎ আবিদ্ধার
করলুম যে সাহিত্যের কোনো বিষয় নেই। এই নব আবিদ্ধৃত মত
পাছে আবার হারিয়ে ফেলি, এই ভয়ে তখন মনের মধ্যে যে সব কথা
উদয় হয়ে ছিল—সে সব আর কাল বিলম্ব না করে লিপিবদ্ধ করে
ফেললুম। সে লেখা অবশ্য প্রকাশ করবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু
ইভিপূর্বের কেন যে তা প্রকাশ করি নি, তার কারণ শুন্বে ?—পাছে
লোক আমাকে dilettente বলে, এই ভয়ে লেখাটা চেপে রেখেছিলুম।
জানই ত আমি সেই সব ইংরেজি কথাকে বড় ওরাই যার ঠিক মানে
আমরা কেউ জানি নে অপচ স্বাই যখন-তখন আওড়াই। যে লেখা
প্রশ্ন হিসাবে চলবে না, সেটা পত্র হিসাবে চলতে পারে, এই বিশ্বাসে
তোমার কাছে পাঠিয়ে দিছিছ।

#### সাহিত্যের বিষয়।

আজ আমার একটি পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। পাঁচ বৎসর পূর্বেব কলিকাতার যথন সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয় তথন আমার অনৈক আকৈশোর বন্ধু আমাকে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে অনুরোধ করেন। কি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করব জিজ্ঞানা করায় তিনি উত্তর করেন যে, কোন বিষয়েই নয়। এ প্রস্তাবে আমি নিজেকে মহা সম্মানিত মনে করি, কেননা এ অনুরোধ হচ্ছে আকাশ-কুন্ম রচনা করবার অনুরোধ, অত এব আমি ধরে নিলুম যে বন্ধ্বরের মজে সাহিত্যজগতে আমি একটি অনুতকশ্মা-বাক্তি এবং আমার লেখনী হচ্ছে অঘটন-ঘটন প্রিয়ুসী।

আমি অবশ্য তাঁর অনুরোধ রক্ষা করি নি। কিন্তু তারপর ভেবে দেপলুম তাঁর প্রস্তাবটি একেবারে অসঙ্গত নয়। মানুষে যা করেছে মানুষে তা করতে পারে। এই ভূতাকাশে মানুষ যে কুল কুটিয়ছে সে কথা আর কারো কাছে অবিদিত নেই। আমরা যাকে আতসবাজি বলি তার উদ্দেশ্য আকাশে ফুল ফোটানো ছাড়া আর কি ? সকলেই প্রত্যক্ষ করেছে যে প্রকৃতির হাতে-গড়া ফুলের চাইতে মানুষের হাতে গড়া এই সব আকাশকু স্থামের বর্গ টের বেশি উচ্ছল, আর টের বেশি বিচিত্র, এমন কি ভূবড়ির ফুলের পাশে আকাশের তারাও হীনপ্রভাহয়ে পড়ে। এই অমূলক ফুলের উপরে গাছের ফুল শুধু এক বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে, সে হচ্ছে তার স্থায়ীছে। প্রকৃত ফুলের জীবনের মেয়াদ একসন্ধ্যে, আর কৃত্রিম ফুলের এক মুহুর্ত্ত। কিন্তু এ প্রভেদ ধর্ত্তব্যর মধ্যেই নয়। কার শাল্যা এক মুহুর্ত্ত নির্বাণমুক্তি লাক

করে, আর কার সাত্মা এক প্রহরে, অনস্থকালের হিসেবে ভা গণনার মধ্যেই আসে না। এ জগতে সবই অনিতা, সম্ভবত হয় পরমাত্মা নয় পরমাণু ছাড়া, স্ভরাং কালের হিসেবে সব পদার্থেরই মূল্য সমান, ।কন্তু আমাদের হিসেবে বস্তর সঙ্গে বস্তর মূল্যের ভারতম্য অগাধ এবং সে ভারতম্য নির্ভর করে, হয় বস্তর রূপের নয় ভার গুণীর উপর। পৃথিবীতে যার কোনো মূল নেই এমন ফুল যদি কেউ আকাশে ফোটাতে পারে তাহলে এক রূপের গুণেই ভা আমাদের কাছে চিরদিন অমূল্য হয়ে থাকবে।

ভূতাকাশের আঁধার ঘরে আলোর ফুল ফোটানো, মানুষের পক্ষে ছেলেখেলা হতে পারে. কিন্তু চিদাকাশে ঐ ফুল ফোটানোই হচ্ছে মানুষের সর্বভাষ্ঠ কূতীয় ৷ আমরা যাকে কাব্য বলি,—ভার প্রতিটিই এক একটি আকাশ কুসুম, কেননা সে সব ফুলের মূল বস্তুজগতে নেই, আছে শুধু মনোজগতে৷ মেঘদুতের অলকা আর শকুন্তলার তপোবন, ছুটি অপুর্বর ফুন্দর আকাশ কমল বই আরু কি ? এ চুয়ের ভিতর প্রভেদ শুধু বর্ণে: একটির রঙ লাল আর একটির শাদা। অলকা কবির জনয়ের ভাঙ্গা রক্তে রঞ্জিত আর মালিনীর ভীরস্থ তপোবন কবির আত্মার শুদ্র আলোকে উদ্তাসিত। এ উভয়ই আকাশ দেশের বস্তু, অর্থাৎ--এ উভয়ই চিরদিন মাসুষের হাতের বাইরেই আছে এবং থেকে যাবে। এবং এ উভয়ই অজর এবং অমর, কেননা মর্ক্তাভূমির সঙ্গে উভয়ই সম্পর্কশৃষ্ম ৷ স্কুতরাং সাহিত্য-জগতে আকাশকুস্ম রচনা করা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, ঐ হচ্ছে কবিপ্রতিভার চরম স্প্রি। এই কারণেই সংস্কৃত অলকারশাল্রে কবির ভারতীকে "নিয়তিকৃত নিয়ম রহিতাহলাদৈকময়ী, অনক্সপরতন্ত্র।" বলা হয়েছে। তবে যে আমি

আমার বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করি নি, তার কারণ এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, আমি কবি নই, আর এক শ্রেণীর জীব।

আমার পূর্নেবাক্ত বন্ধুটি ছাড়া অপর কেউ যদি আমাকে এ অসুরোধ করতেন, তাহলে আমি মনে ভাবতুম যে উক্ত প্রস্তাবের অন্তরে প্রচছন শ্লেষ আছে। উক্ত বন্ধুবর সম্বন্ধে সে সন্দেহ মনে উদয় হয় না কেননা তিনি হচ্ছেন একজন পরম থিয়োজফিষ্ট। আমরা সম্ভব অসম্ভবের ভিতর যে লজিকের সীমারেখা বসিয়ে দিই, তাঁর কাছে সে রেখার ন্সাসলে কোনো অস্তিহই নেই। স্থতরাং তাঁদের ভাষায় অসম্ভব বলে কোনো শব্দই নেই। সে যাই হোক, অপর কেউ যদি আমাকে এমন একটি প্রবন্ধ লিখতে অসুরোধ করতেন যার কোনো বিষয় নেই. তাহলে আনি ধরে নিতে পারতুম যে তিনি এ অনুরোধছলে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আমার লেখার ভিতর কোনো বস্তু নেই। আমার লেখা সম্বন্ধে এরূপ মস্তব্য মধ্যে মধ্যে আমার কর্ণগোচর হয়েছে। কারে কারো মতে আমার লেখার অন্তরে কোনো সার নেই, যা আছে সে হচ্ছে শুধু হাসি-তামাসা, কথার মারপেঁচ, অর্থাৎ— ভাতে শ্লেষ আছে, উপমা আছে, অনুপ্রাস আছে, বক্রোক্তি আছে, ব্যক্ষোক্তি আছে, আর কিছু নেই : আর কিছু যদি থাকে ভ সে হচ্ছে অ-বস্তু। এক কথায়, সাহিত্যে আমি বিনি সূতোয় কথার মালা গাঁথি, এ কথা যদি সভা হত তাহলে আমি সভা সভাই নিজেকে ধতা মনে করতুন। আমার কলমের মুখ দিয়ে যদি কথার রঙ-বেরঙের কোয়ারা ছুটভ—তারপরে ভার পুপার্ষ্টি হত ভাহলে সকলকেই স্বীকার করতে তত্ত যে আমার ভারতী "নিয়তিকুতনিয়মংহিতা, হলাদৈকময়ী এবং অন্য পর্তন্তা" অর্থাৎ—আমি একজন জাতকবি: সমালোচকেরা ভূলে যান বে. একমাত্র আর্টিফের লেখনীর ডগা দিয়েই ভাব ফুলের আকারে কুটে ওঠে আর ভাষা তারা কাটে। স্থুতরাং এ ব্যাকস্তুতি আমি আসুসাৎ করতে একেবারেই অপারগ। এ জ্ঞান আমার আছে যে আমি কবিও নই, আর্টিউও নই.—আমি হচ্ছি একজন একেলে নৈয়ায়িক, সাহিত্যের আসরে তর্ক করাই হচ্ছে আমার পেশা. এবং আমার লেখার ভিতর যদি কোনরূপ কৌশল থাকে ত সে হচ্চে সহাস্য তর্ক করবার কৌশল। সম্ভবত ঐ হাসির আবরণই অনেককে তর্কিত বিষয়ের স্বরূপ দেখতে एमग्र ना। जकल एनए मेरे अक ट्यांगीत लाक चाहिन गाँएमत विभाम. যে-কথা গম্ভীর ভাবে বলা হয় নি. সে-কথার ভিতর কোনো গুরুত্ব নেই। যে-কথা চোখের জলে ভিজে নয় ভার ভিতর রস নেই। আমি ভ কোন ছার,—যে অসামাশ্য প্রতিভাশালী লেখকের মৃতামভ আজকের দিনে ইউরোপের দার্শনিক সমাজের মনের উপর প্রভুত্ব করছে সেই অধ্যাপক উইলিয়ম কেমসকে তাঁর ক্লাসের একটি ছাত্র একদিন জিজ্ঞাসা করে "Can't you ever be serious" ? বলা বালুল্য সে সময়ে ভিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিত্যালয়ে দর্শনের লেকচার पिष्टित्व ता

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত মনে করবেন যে, এ সব কথা আমি সাহিত্যসমাজে সাফাই হবার জন্মে বলছি এবং প্রকারান্তরে আত্মপ্রশংসা করছি। এর উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, পরনিন্দা করবার চাইতে আত্মপ্রশংসা করা চের বেশি নিরাপদ। নিজের প্রশংসা নিজে করলে কেউ তা বিখাস করবে না, কিন্তু পরের নিন্দা করবে তেওঁ তা অবিখাস করবে না। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আমরা কি বলি, ভার চাইতে তা আমরা কি বরে বলি,—তার মূল্য কম

ভ নয়ই, বরং অনেক বেশি। আজকের মতামত বে কাল টেঁকে না ভার প্রমাণ ভ ইভিহাসের পাভায় পাভায় ছাপা রয়েছে। মানুষের জ্ঞানের সম্পদ দিনের পর দিন বেডে যাচ্ছে, স্তুতরাং এক যগের স্বল্প-জ্ঞানের উপর যে মভামত প্রতিষ্ঠিত পরযুগের প্রবৃদ্ধজ্ঞানের আলোকে ভার হীনাক্ষতা ধরা পড়ে। উনবিংশ শতাকীর প্রথম ভাগে হেগেলের দর্শন ইউরোপের মনের উপর কি রকম একাধিপত্য স্থাপন कर्त्विक का नकरकर कारन। यात्र आब रम पर्मातत कि प्रभा। रम দিন ফেইন নামক জনৈক জ্বান দার্শনিকের গ্রন্থে পডলুম যে, এ যগে হেগেলের গ্রন্থ কোনো ধর্ম্মান দার্শনিক স্পর্শ মাত্রও করে না। ও হাড নাকি জর্মানির দার্শনিক সমাজের কোন কুকুরেও চিবয় না'া অপর পক্ষে গ্লেটোর দর্শন অভাবধি সকল দার্শনিকই শ্রাদ্ধান্তরে. ভঙ্কিভরে, সানন্দে ও সোৎসাহে পাঠ করেন। এর কারণ কি 🔊 প্রথমেই চোখে পড়ে যে Style-এর গুণে প্লেটোর দর্শন মানুষের চির-আনম্পের অভএব চির-আদরের সামগ্রী হয়ে রয়েছে, আর Style-এর দোষে হেগেলের দর্শন চিরদিনই কফীপাঠ্য ছিল, এবং যখন তাঁর মত অপ্রাহ্ম হল, তখন তাঁরে প্রান্ত যথার্থ ই অপাঠ্য হয়ে পডল। এক কথায়. হেগেলের মতের পিছনে কোনো বড় মন নেই-জার প্লেটোর মতের পিছনে যে-মন আছে তার সোন্দর্যোর ও ঐশর্যোর কোনোই সীমা নেই। এই কারণে প্লেটোর দর্শন সাহিত্য, আর হেগেলের দর্শন হয় বিজ্ঞান, নর ত কিছই নয়।

এই সব দেখে শুনে এ কথা বলতে সাহস হয় যে, সাহিত্য হচ্ছে সেই বস্তু যার অন্তরে কোনো বিষয়ের নয়, মানুবের মনের পূর্ণ পরিচয় পাওরা যায়। এবং সে মন যত মহৎ, যত সুন্দর, যত শক্তিশালী হবে ভার প্রকাশও তত উজ্জ্বল, তত মনোহারী হবে। সাহিত্য মাসুষকে কোনও বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের শিক্ষা দেয় না। গাঁদের মন বড়, তাঁরা তাঁদের মনের মহত্ব আমাদের সকলেরি মনে অল্লবিস্তর সঞ্চারিত করে দিতে পারেন; এই কারণে মাসুষে যত কিছু করেছে, সাহিত্যের স্থান সে সবের উপরে। কবিই হচ্ছে মাসুষের যথার্থ ত্রাণকর্ত্তা, কেননা তাঁর বাণী মাসুষকে ভার হৃদয়ের ও মনের সক্ষীর্ণ গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে।

আর এক কথা, সাহিত্যে যে মানুষের মনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া ষায় শুধু ডাই নয়, সাহিত্যে এবং একমাত্র সাহিত্যেই মানুষের পূর্ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়--- অপর পক্ষে যাকে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান বলি তাতে মামুষের শুধু বুদ্ধিবৃতিরই খেলা দেখতে পাওয়া যায়। সকলেই জানে যে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক কান্ট যে তিনখানি প্রস্তু রচনা করেন তার একখানির বিষয় ছিল pure reason, আর একখানির practical reason, আর একখানির Æsthetic judgment, অর্থাৎ তিনি প্রথমে সত্যাসত্য জ্ঞানের, তার পরে ভালমন্দ জ্ঞানের এবং সর্ববশেষে স্থন্দর অস্থন্দরের জ্ঞানের বিচার করেন। বলা বাক্তলা মাসুষের অস্তরে এ কটি স্বভন্ত শক্তি নয়—আমরা যাকে মন বলি ভার ভিতর এ তিনটি শক্তি একটি শক্তিরই ত্রিমূর্ত্তি। আমাদের মন যখন কোনো বিষ্ধের সংস্পর্শে আসে তখন সেটিকে আমরা আমাদের मम्या मन मिरम्—हम राज्य भनि, नम र्काल मिरे अवः जात्र मजाजा. তার উপাদেরতা, তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাদের আত্মা একযোগে রায় দের। বিষয় বিশেষের স্পর্শে যাঁর সমগ্র মন সাড়া দেয় এবং যিনি সেই সমগ্র মনের ভীবস্ত ছবি বাণীর সাহায্যে লোকের

চোধের স্থাপে ধরে দিতে পারেন ডিনিই যথা**র্থ সাহিত্যিক অভএব** যথার্থ সাহিত্য একাধারে দর্শন বিজ্ঞান এবং আর্ট।

আর এক কথা, আমরা সকলে মামুষ হলেও সকলেই এক প্রকু-ভির মানুষ নই। আমাদের কি দেহ কি মন কি চরিত্র কিছই আর এক ছাঁচে ঢালাই হয় নি। তারপর শিক্ষা দীক্ষার গুণে অভ্যাদের বংশ কতকটা অবস্থার প্রভাবে কতকটা স্বীয়কর্দ্মের ফলে আমাদের এই অশ্বস্থলভ বিশেষর হয় ফুটে ওঠে. নয় চেপে, যায়। স্বভরাং সকল বিষয়ের সংস্পার্শে আমাদের সকলের মন সাডা দেয় না এবং याद्यात्र अ द्वार काद्य के काद्य द्वार विश्व मा । याद्य वाश्व कार्य कार्य বিশেষ মনের বিশেষধের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর লেখাই সাহিত্য, এবং এই কারণেই সাহিত্যে style-এর মাহাত্ম্য এত বেশি, কেননা style-এর যথার্থ কর্থ হচ্ছে মানুষের আজুপ্রকাশের নি**জম্ব ভঙ্গী** সাহিত্যের বিষয় ত হচ্ছে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মাসুষের মনও বিভিন্ন এবং ভার প্রকাশের ভঙ্গীও বিচিত্র, সে কারণ সাহিচ্যের বৈভব এবং বৈচিত্র্যও এত অসীম। আমার এসব কথা যদি সভা হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে জ্বাতীয় সাহিত্য বলে কোনো পদার্থই নেই, আছে—শুধু নানা জাতীয় সাহিত্য, কেননা বে সব লোকের ব্যক্তিয় শিক্ষা দীক্ষার গুণে এবং আত্মচেষ্টার ফলে ফুটে ওঠে তাঁরা সভ্য সভ্যই পরস্পর বিভিন্ন কাতের মাতৃষ হয়ে ওঠেন।

দেখতে পাচ্ছ ঘুরে ফিরে আবার দেই individualism-এরই গুণকীর্ত্তন করছি—যার নাম শুনলে আঁতকেওঠা এদেশে পেট্রি রট্জমের একটা প্রধান নিদর্শন, কিন্তু কি করা যাবে? ও কথা বলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমাদের সকলেরই যদি, এক জ্ঞান, এক ধান

এক মত, আর এক ভাষা হত, তাহলে আমাদের হাত থেকে যে সাহিত্য বেরত, তা এক কলে তৈরি জিনিষের মত সব এক আকার এক বর্ণ এক মাপ এক মূল্য হত। বলা বাছল্য সে অবস্থায় আমাদের একাধিক প্রান্ত পড়বার কোনো প্রয়োজন থাকত না। পড়বার কথা দরে থাক লেখবার কোনো প্রয়োজন থাকত না, কেননা কেউ এমন কোন কথা বলতে পারতেন না, যে কথা সকলের কথা নয়। এ অবন্ধা অবশ্য থ্র আরামের অবস্থা, কেননা ও অবস্থায় মনের কোন খাটুনিই থাকত না। কিন্তু হু:খের বিষয় এই যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেয়, এমন কি যা কিছ প্রেয়, তার রচনার ভিতরও আরাম নেই, ধারণার ভিতরও আরাম নেই। ইহজীবনে মাসুষের চুটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় হচ্ছে— সভাকে সুন্দর করে ভোলা, আর সুন্দরকে সভা করে ভোলা এবং এ দুই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, অল্পবিস্তর সাধনার আবশ্যক। স্ততরাং সাহিত্য রচনার জন্ম রচয়িতার পক্ষে সর্ববাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা, অর্থাৎ--নিজের ব্যক্তিম বিক্সিত করে তোলা। Pericles এর যুগে সাথেন্সের এবং এলিজাবেথের যুগে ইংলভের সাহিত্যের বৈভব এবং বৈচিত্র্য যে এত বেশি, তার কারণ এ উভন্ন যুগে উভ্রম দেশেই বছ লোকের ভিতর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ স্ফুর্তিলাভ করে-ছিল। অপর পক্ষে গত পঞ্চাশ বৎসরের জন্মানীর সাহিত্যের যে কোনো ঐশর্য্য নেই তার একটি প্রধান কারণ অর্ম্মানীর ইম্পিরিয়াল শাসন এবং অর্মানীর ইন্পিরিয়াল শিক্ষা দেশপ্রদ্ধো লোকের মন ও চরিত্র একই ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করেছিল এবং জর্মানীর তুর্ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টায় বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েছিল। আমাদের সমাজ-শাসন এবং আমাদেরও শিক্ষাদীক্ষা মানুষের individualismএর ক্ষুর্ত্তির মোটেই অমুক্ল নয়, স্থভরাং আমাদের ভবিশ্বং সাহিত্যের উন্নভির জন্ত আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যকে individualism-এর স্থপক্ষে লড়াই করতেই হবে। অর্থাৎ—বিষয়কে গোণ করে বিষয়ীকে মুখ্য করে তুলতে হবে।

वीववन ।

#### পুনশ্চ---

- এ প্রবন্ধ বহুদিন পূর্বের লেখা হয়েছিল, যথন লেখবার কোন নতুন, বিষয় ছিল না। যদি নতুন বিষয় চাও ত আজকের দিনে তার ত কোন অনাটন নেই। আমি একটা ছোট ফর্দ্দ ধরে দিচ্ছি, তার ভিতর থেকে যেটা খুসি তুমি বেছে নিতে পার।
- ১। Einstein-এর আবিন্ধার। আকাশের উঠোন বাঁকা, না আলোর চলন বাঁকা, এই সমস্থার আশ্রেয়ে হরেকরকম দার্শনিক আকাশ-কুসুম রচনা করা যেতে পারে।
- ২। Marconi-র কাছে তারা থেকে বে-তার তার আসছে।
  এ তার পাঠাচছে কে, দেবতারা, না যারা যুদ্ধে মরে জ্যোতির্লোকে
  গিয়েছে? যুদ্ধে মরলেই যে মাসুষ স্বর্গে যায় এ কথা ত সকল
  শাস্তেই বলে। অতএব নক্ষত্রলোক হতে আগত টরেটকার অর্থ
  নিয়ে দেদার কল্পনা থেলানো যেতে পারে।
- ৩। যদি এই সব বিশ্বসমন্তা নিয়ে মাথা বকাতে না চাও ড Khalifate নিয়ে অনেক কথা বলতে পারো—যার ভিতর ঐতিক পারত্রিক সকল বস্তু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে,

অর্থাৎ কলমের বাঁটানে সসীমকে অসীম লার ডানটানে অসীমকে সসীম করতে পারবে।

৪। ওর চাইতে যদি নিরীহ বিষয় চাও ভাহলে স্থমুখেই ত Exchange পড়ে রয়েছে। রূপোর দর বাড়ে নি, সোনার দরও কমে নি, অথচ টাকার দাম যেমন বেড়েছে গিনির দাম তেমনি কমেছে। টাকা ও গিনির এই লুকোচুরি খেলা নিয়ে দেখ দেখি বুদ্ধি খেলাবার কি স্থযোগ পাওয়া গেছে আর বলা বাহুল্য যে পৃথিবীতে হেনলোক নেই রক্তত-কাঞ্চনের এই মায়ার খেলায় যাকে মুগ্ধ না করবে।

আর যদি চাও ত উপরোক্ত চারিটি বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে পারো, যেছেতুও চারিটিরি গোড়ায় রয়েছে একটি মাত্র সমস্থা—
ভূলোকে সঙ্গে ত্যা-লোকের যোগাযোগের রহস্য। আলো বেঁকে যায়
কেন? Einstein বলেন মাটির টানে। দেবতারা পৃথিবীতে তার
পাঠাচ্ছেন কেন? উত্তর একই, মাটির টানে। Khalifate সমস্যার
মূলে কি আছে, ইউরোপের মাটির টান, সোনারপো এক দেশ
থেকে আর এক দেশে চলে যায় কেন?—মাটির টানে।

এর থেকে ছটি সিন্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, প্রথমে পৃথিবীতে বা ঘটে মানুষ যা করে তার মূলে আছে মাটির টান। বিতীয় ছালোক থেকে ভূলোকে যা কিছু আসে তা আলোকই হোক আর আকাশবাণীই হোক, সব বেঁকে যায়, সব বিগড়ে যায় ঐ মাটির টানে।

অত এব মানুবের কৃতী হ হচ্ছে সেই বস্তু সৃষ্টি করায়, যার উপর মাটির টান নেই, অর্থাৎ—আকাশকুস্থম। ওবস্তু যে আমরা ভূলোক থেকে চালোকে পাঠাই।

## বাপ ও ছেলে।

----;0;----

- --- "বাবা! বাবা! একটা গল্প বল।"
- -- "কিসের গল্প বাবা ?"
- —"এই—এই—এক্তা—এক্তা—বাগেল—এন্তবল বাঘেল— না, না, সেই কুমীলেল—সেই যে হাঁ ক'লে খেতে আসে।"
- —"আচ্ছা,—এক যে ছিল কুমীর, সে করতো কি—না গর্মের মধ্যে থাক্তো—"
- —"না—না, গভেল মধ্যে নয়, তুমি জান না, জলেল মধ্যে।
  তালপল বলবো ? শুন্বে ? তালপল—তালপল—একদিন—এই যে
  সে-এই যে—একদিন—গভেল থেকে বেলিয়ে—সে—তালপল কি
  বাবা ?"
  - —"তারপর সে দেখুলে, একটা গরু—"
  - —"না—না, তুমি বল্চো কেন ? আমি বল্বো। তালপল সে দেখ্লে—দেখলে—গলু—এক্তা গলু জল খাবো—না বাবা ?"
    - —"হাঁ, হাঁ, লক্ষ্মী—কেমন গল্প শিখেচে আমার বাবা।"

স্নেহকাতর পিতা শিশুর কচি গাল ছটিতে বারবার চুম্বন করতে লাগলেন। পিতার এই অসাময়িক অর্থহীন দৌরাক্স্য থেকে নিজেকে মুক্ত<sup>্ব</sup>করে শিশু দিগুণ উৎসাহের সঙ্গে বল্তে লাগ্লো! —"তালপল—শোন না বাবা—না, তুমি শোন—তালপল, কুমীল আতে আত্তে—এযুমি ক'লে—আতে আতে না গিয়ে—আঁ৷—ক ৷"

শিশু নিজেকে কুমীর এবং বাবাকে গরু করে পিতার হাত ধরে টান্তে লাগ্লো। পিতাকেও সহাস্থাধুথে কুন্তীর কবল গ্রন্ত গরুর মত ছট্কট্ করতে হল কিন্তু ছেলে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে অভিমানের হুরে বললে—"তুমি কাঁদ বাবা কাঁদ—আঁ—আঁ-জাঁ৷"

- -- "গৰু কি কাঁদতে পাৱে বাবা।"
- —"হাঁ, পালে—কাঁদে।"
  - -- "আছো, কাদচি-- হামমা-"
- —"গলু হাম্—মা বলে কাঁদে ? গলুল মা কোথায় বাবা ? হাঁসপাতালে ? আবাল আস্বে ? — আবাল গলুকে কোলে নিয়ে— হাম—?"

মুখ কিরিয়ে চোথ মুছে নিয়ে তাড়াভাড়ি পিতাকে বলতে হল।

- —"বাবা, কেমন ছবির বই !—কেমন ভাল ভাল ছবি !"
- —"रेक वावा ? रेक ? त्वश्रदा।"
- —"এই যে, এই দেখ—এই অঞ্চার সাপ—এই ঈগল পাখী—"
- —"এই উত্"।
- —''হাঁ হাঁ—এই উট আর এই এক্কা গাড়ী"।
- --- এক का नामो थुव ছুটেছে"।
- —"লক্ষী, লক্ষী—সব জানে বাবা আমার—এই গুল—এই—" পিতা তাডাভাডি পাতা উল্টে গিয়ে বলেন—"এই ক'র কুকুর"
- —"না কুকুল না—ঐ যে তুমি দেখালে না—ঐ <mark>যে ওলেল পল—"</mark>
  - -- "ও কিছু না"।

অভিমানী ছেলে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে বাপের দিকে একটি ছোট मुर्छ। जुरल वरझ-"माल्रा"।

বিপদগ্রস্থ পিতা বলে উঠলেন "বাবা. এই দেখ—উ: কত বড সিংহ-কত বড কেশর"।

"—না ছিংহ না" মাটিতে শুয়ে পড়ে নির্ম্মভাবে ব**ইখানার উপর** লাথি ছড়তে ছড়তে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বাপের কোলে মুখ नुकाला।

মা ছেলেকে অস্তব্ধ খাওয়াচেচ এছবি কি সেনা দেখে থাকতে পারে? যে তার মা-ই তাকে কতবার দেখিয়েচে—দে জানে ও তার মায়েরই ছবি---অমন লম্বা চল অমন গ্রমা কাপড - আর কোন স্ত্রীলোকের আছে ! ' তার মা-ই যে তাকে কতবার পাছড়ে কোলে ফেলে কাল-মেঘের রস খাইয়েচে।

বইখানাকে টেনে নিয়ে এসে পিতা বল্লেন—"আছা কেঁদোনা বাবা, দেখাচ্ছি" শিশু লাফিয়ে কোলের উপর উঠে বসলো। একট্র-খানি দেখিয়েই তিনি আবার পাতা ওল্টাতে যাচ্ছিলেন কিন্ত শিশু ভার গোল গোল কচি হাত পাভার উপর চাপা দিয়ে বল্লে—

—না, দেখি বাবা—মাকে আমি ভাল কলে দেখি"— সে আৰু কতকাল মাকে দেখে নি-কতদিন-কতমাস।

টস করে এক ফোঁটা গরম লল পিতার চোখ থেকে বইয়ের উপর পড়লো, তাডাভাডি সেটাকে মুছে নিয়ে, ছেলেকে আরো ভাল করে कार्लात माथा (हान निरंग वर्षान -

—"হয়েচে ভ বাবা ছবি দেখা ? এইবার বন্ধ করে রাখি— কেমন'' ?

ছেলে কোন উত্তর দিলে না—বিষাদ গন্তীর মুখে শুধু বল্লে— "বাবা, আমি ঘুমুবো—ভোমার কোলে শুয়ে"। ভার শরার ক্লান্ত হয়ে নেভিয়ে পড়েচে।

কোলে শুইয়ে তাকে নাচাতে নাচাতে পিতা বল্লেন—তুমি চোথ বোল বাবা, আমি ঘুমপাড়ানো গান গাই— ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি আমাদের বাড়ী এসো—খাট নেই, চৌকি নেই—

"না বাবা. সেইটে—এ ধন যাল ঘলে নেই ভাল"—

"ধন, ধন, ধন — আমার বাড়ীতে ফুলের বন—এ ধন যার ঘরে নেই ভার রথাই জীবন—ভারা কিসের গরব করে—ভারা — ''

আর গাইতে হল না—পিতা দেখলেন—শিশুর নিখাস স্থিরভাবে পড়্চে—সে ঘুমিয়েচে। একদৃষ্টে তার চাঁদমুখখানির দিকে চেয়ে তিনি কার সাদৃশ্য তাতে দেখছিলেন কে জানে? কতক্ষণ নিশ্চলভাবে পাষাণে-গড়া মুর্ত্তির মত বসেছিলেন—সহসা চম্কে উঠে শুনলেন, শিশু ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলচে—

"আমি আলো অস্তুদ খাবো—আমি আল কাঁদ্ব না।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

## রায়তের কথা।

-----:0:----

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

স্থকদ্বরেষূ---

বাঙলার নতুন কাউন্সেলের নতুন ইলেকসানের জ্বস্থে কি প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে লোকের স্থুমুখে আমাদের খাড়া হওয়া কর্ত্তর্য সে বিষয়ে তুমি আমার মত জানতে চেয়েছ। এ কথা শুনে লোকে হাসরে। এক-জন সখের সাহিত্যিকের কাছে কাজের পলিটিক্সের পরামর্শ চাওয়াটা সখের দলের পলিটিসিয়ানদের কাছে নিশ্চয়ই কামারের দোকানে দইয়ের করমায়েস দেওয়ার মত হাস্থাস্পদ ব্যাপারহিসেবে গণ্য হবে। ডবুও ভোমার অন্থরোধ আমি রক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছি। কারণ কি জানো?—এ যুগের পলিটিক্সে অধিকারীভেদ নেই। ডিমো-ক্রাসীর অর্থই কি এই নয় য়ে, রাজনীতি সম্বন্ধে সকলের সব রকম কথা কইবার সমান অধিকার আছে? এ ক্ষেত্রে লোকমত ভ বেদবাক্য! আর অসংখ্য "আমার মতকে" ঠিক দিয়েই ত "আমাদের মত" পাওয়া যায়। এ হিসেবে আমারও মুখ খোলবার অধিকার আছে।

আর এক হিসেবে আমি বলতে পারি যে, তুমি এ ক্ষেত্রে ঠিক লোকের কাছেই এসেছ, কেননা আমি আমার কথা বাঙলায় বলতে

পারি। রিফরম বিলের ফল কি হল না হল, আর কি হবে না হবে-এ সব বিষয়ে ঢের মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে. এই আইনের বলে আমাদের রাজনীতির ভাষা একদম বদলে পেল। এতদিন সে ভাষা ছিল রাজার. এবার হল তা প্রজার। যোলসানার মধ্যে পোনেরোআনা ভোট যথন প্রজার হাতে তথন সে ভোট আদায় করতে হলে মাতৃভাষারই শরণাপন্ন হতেই হবে। ভিক্ষাটা, ভিক্ষাদাতার ভাষাতেই করতে আমরা বাধ্য: এই কারণেই ত সে ভাষা জানি আর না জানি--- সামরা, এ-যাবৎ আমাদের রাজনৈতিক আর্বজ্ঞি-দরখাল্প সব ইংরা**জিতে**ই করতে বাধা হয়েছি। এখন থেকে দরখাস্ত যথন বাঙলা-তেই লিখতে হবে তখন যার ও-ভাষার কলম হাতে আছে তাকে বাদ দিয়ে পলিটিক্স করা আগেকার মত আর চলবে না। আর আমি যে বাঙলা জানি সে ৰিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই. কেননা আমার লেখা পর্ডে লোকে বলে আমি সংষ্কৃত কানি নে। হাল পলিটিয় সম্বন্ধে কথা কইবার বিশেষ অধিকার যে আমার আছে এই হচ্ছে তার প্রথম দলিল। আর যে সব দলিল আছে তা ক্রমে পেশ করছি।

( २ )

### কেন প্রোগ্রাম চাই।

তুমি ঠিক ধরেছ যে এ-ফেরা আমাদের যা-হোক্ একটা প্রোগ্রাম চাই-ই চাই। ইতিপূর্বের যে দব ইলেকদান হয়ে গেছে তাতে প্রোগ্রামের কোনই আবশ্যকতা ছিল না। ভোটারের সংখ্যা ছিল দশ বিশটি আর দে ভোট যে যাঁর খাতির রাখে তিনি তাঁকে দিতেন। মিউনিসিপালিটি ও ডিম্রিক্ট বোর্ডের মেম্বাররা দেখতেন ভোটপ্রার্থী

লোকটা কে: তাঁর মভটা কি. সে কথা কেউ ক্সিজ্ঞাসা করত না। পুর্বের ইলেকসান ছিল একরকম সামাজিক ব্যাপার, এমন কি সে ব্যাপারকে পারিবারিক বললেও অসক্তত হয় না. কেননা আমাদের দেশের পরিবার শুধু আত্মীয় স্বন্ধন নিয়ে নয়, তার ভিতর আশ্রিত অনুগত লোকও ঢের থাকে। উকিল মোক্তার যেখানে ভোটার সেখানে জমিদারের সাহায্য ব্যতীত জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁডিয়ে ভোট আদায় করা কোনো অ-জমিদারের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ছিল. ভা তিনি যতই বিশ্বান বৃদ্ধিমান, যতই স্বদেশী ও "স্বরাজী" হোন না কেন। ভোমার মনে থাকতে পারে যে গত ইলেকসানে, একটি ভামিদার ভোটারের দল ভোটপ্রার্থী কি জাত সেই হিসেবে নিজেদের ভোট দেন। ফলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাগুিডেটকে হারিয়ে রাটী কার্যস্থ কাণ্ডিডেট পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে লাট সভায় ঢুকে পেলেন। বলা বাহুলা এ দলে বেশির ভাগ ভোটার ছিল রাটী কায়ন্ত।

কিন্ত রিফরম বিলের প্রসাদে ভোটারের সংখ্যা যখন দশ-লাখের উপর উঠে গেছে, তথন আর ইলেকসানের মামলা পারিবারিক ভোটে ফতে করা চলবে না। স্বভরাং প্রোগ্রাম চাই।

প্রোগ্রাম চাই দু কারণে। এই নতন ভোটারের দল প্রায় স্বাই নিরক্ষর। পলিটিক্সের "প" অক্ষর তাদের কাছে হয় গোমাংস. নয় হারাম। তুমি অবশ্য জানো যে এই অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভোটের অধিকারী করবার বিরুদ্ধে প্রধান কারণ দেখান হয়েছিল ভাদের এই শিক্ষার অভাবটা, বাঙালী স্ত্রীলোকের দেহের মত, যাদের মনের পক্ষে "ঘর হতে আঙিনা বিদেশ", তাদের হাতে বাবস্থাপক

সভার সদস্য নির্বাচন করবার ভার দেওয়াটা যে প্রহসন মাত্রে এ কথা रमें विरम्मे. मदकादी (व-मदकादी अरनक लाक अरनक छार्व वरम-ছেন, কেউ চটে কেউ হেসে, কেউ ধীরে কেউ জোরে। এ আপত্তির সার্থকতা আমি অবশ্য কখনো দেখতে পাই নি ৷ গভর্ণমেণ্ট বলতে কি বোঝায়, গভর্ণমেন্টের কটি সেরেন্ডা আছে, প্রতি সেরেন্ডার গঠন কি. কার অধীনে থেকে কি নিয়মে প্রতি সেরেস্তার কাজ চালাতে হয় এবং নানা বিভিন্ন সেরেস্তার আভ্যস্তরিক যোগাযোগটা কি, এ সব না জানলে যদি রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে মত দেবার অধিকার না থাকে ত বাঙলা দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরও সে অধিকার নেই। অধি-কার নেই যে কেন তা শুনবে ?— চ'বছর আগে পর্যান্ত কলিকাতার ল-কলেকে Constitutional Law প্রাধার ভার আমার হাতে ছিল। আমার ক্রাসে প্রতি বৎসর গোণাগাঁথা তিনশ' করে ছাত্র জড় হত এবং এরা প্রত্যেকেই হয় B. A., নয় B. Sc., অর্থাৎ—যুগপৎ বিঘান ও বুদ্ধিমান। এই অধ্যাপনাসূত্রে আমি কি আবিন্ধার করি জানো?—আমি নিজ্য পরিচয় পেতৃম যে এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকে Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর প্রভেদ যে কি সে বিষয়ে ওয়াকিব হাল নন। এ কথা তুমি সহক্তে বিখাস করতে চাইকে না, কেননা কোনো আইনজ্ঞ লোকের পক্ষে তা বিশাস করা কঠিন। নিজের অস্ততা যদি গোপন রাখতে হয় তাহলে "শতং বদ মা লিখ" এই পরামর্শ মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভদ্রসম্ভান-দের সে পত্না অবলম্বন করবার ত উপায় নেই। এগজামিন আমাদের দিতেই হবে. লিখিত প্রশ্নের লিখিত জবাব দিতে আমরা বাধ্য, এবং কার কত বিছে তা মুখ খুললেই ধরা পড়ে।

আমি আজ বছর দ্রমেক আগে একবার Constitutional  $\mathbf{L}_{\mathrm{RW}}$ -এর কাগজ পরীক্ষা করি। "ভারতবর্ষের আইন কে ভৈরী করে" এই প্রশাের সঠিক উত্তর শতকরা নকাইটি ছাত্র দিতে পারে নি. তাতে কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই নি, কেননা ছাত্রসাধারণের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে পাকা জবাব পাবার আশা আমি কোনো কালেই রাখি নে। মুখস্থজ্ঞান পত্রস্থ করতে গেলে কম বেশি গলদ হবেই হবে, বিশেষত সে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ বিলেতি পুঁথিগত। কিন্তু কতকগুলি উত্তর পড়ে আমারও চক্ষুন্থির হয়ে গিয়েছিল।

একজন লিখেছেন "ভারতবর্ষের সব আইন মুনিঋ্ঘিরা তৈরী করে গেছেন এবং মাজও সেই সব বাহাল রয়েছে" আর এক জনের বিশ্বাল যে "ইংলণ্ডের রাজা হিন্দুস্থানের বড় লাটকে যে সব চিঠি পত্র লেখেন, সেই সব চিঠিতে তিনি যে ছকুমজারি করেন সেই সব ছকুমই হচ্ছে এদেশের আইন"। আর একজনের উত্তর—"ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আইন-কামুন তৈরী করে Native Prince-রা"। কিন্তু এঁদের সকলের মন ভারতবর্ষে আবদ্ধ নয়—এ দেশের আইন কর্ত্তার ভল্লাদে বাঙ্ডলার নবীন ভাবুকদের কল্পনা "ভারতের নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ", অবশেষে "উপনীত হয়েছিল হিমালয়শিরে"। শেষে দেখলুম একজন লিখেছেন. "ভারতবর্ষের আইন বানান নেপালের রাজা"।

এরকম সব গাঁজাখুরি জবাবের কারণ আমি জানি। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছেলে Constitutional Law. এর কোনো বই কখনো চক্ষেত্ত দেখে নি, কেননা তারা জানে যে এ বিষয়ের কোনো জ্ঞান না থাকলেও ভাদের পাশ আটকাবে না এবং পরে ওকালভিত্তও ঠেকা হবে না। কিন্তু এই সব উত্তরই প্রমাণ যে আমাদের দেশের

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোনোরূপ স্পষ্ট ধারণা নেই, এ বিষয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় স্বাই এক পঙ্-ক্তিতে। এ অবস্থায় শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি লাটসভায় বসবার অধিকারী হন ভাহ'লে অশিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সেখানে বসাবার অধিকার কেন না পাবে ? এদেশের জনগণ নিরক্ষর বলে যে ভোটের অধিকারী হতে পারে না, এ আপত্তি মণ্টেগু-চ্যামৃসফোর্ড রিপোর্টে অগ্রাহ্য হয়েছে। কি কারণে অগ্রাহ্ম হয়েছে তার আমুপুর্নিক বিবরণ উক্ত রিপোর্টের ৮৫ হতে ৯:, এই দশ পৃষ্ঠার ভিতর পাওয়া যাবে। ঐ পাতাক'টি বাঙলায় অমুনাদ করে দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সে খাটুনি খাটবার অবসর আমার নেই। যাঁরা পলিটিক্সের ব্যবসা করেন তাঁদের ঐ দশ পৃষ্ঠা ঈধৎ মনোযোগ দিয়ে পড়তে অমুরোধ করি। এম্বলে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রিফরমের স্রান্টাদের মতে এই ভোটসূত্রেই জনগণ পলিটিক্সের শিক্ষা লাভ করবে, আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ত্তব্য হবে তাদের সে শিক্ষা দেওয়া, বই পড়িয়ে নয়—য়ৄয়ে য়ৄয়ে। অর্থাৎ—ইলেকসানের ক্ষেত্রই হবে এ **(मटणंत यथार्थ প**लिটिक्रांल कुल, रयमन व्यानाल**ट** रुट्ट व्याहेरनत यथार्थ ऋल ।

জানই ত এ যুগের পলিটিক্সের গোড়ার কথা হচ্ছে প্রতি লোক্সের নিজের অধিকারের জ্ঞান। ১৮০২ গ্রীফীব্দে, অর্থাৎ—একশ' আঠারো বৎসর আগে তখনকার ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দেশের অবস্থা জ্ঞানবার জন্ম জিলার কালেক্টরদের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করে পাঠিয়ে দেন ভার একটি প্রশ্ন ছিল এই—এদেশের প্রজাদের কি কি অধিকার

এ প্রশাের উত্তরে মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত প্লেচি সাহেব লেখেন :---

"অধিকার বলতে আমরা যা বৃঝি, এদেশের জনসাধারণের কল্মিনকালেও ষে তা ছিল এরূপ বিশাস আমার নয়। সত্য কথা বলতে গেলে, তাদের কোনোরপ অধিকার নেই, কোনোরপ স্বাধীনতা নেই। যদি কোথারও দেখা যায় যে তারা স্থথ শান্তিতে বাদ করছে তার অর্থএনয় যে, তাদের স্থাধ থাকবার কিমা শান্তিতে থাকবার কোনোরূপ অধিকার আছে। ৩-এই বস্ত হচ্চে তাদের শাসনকর্তাদের দত্ত বরশ্বরূপ। শাসনকর্তারা উচিত জ্ঞান কিলা वार्थकारनत वनवर्की हरम जारनत छेशत यनि क्रम करतमित्र ना करतन जाहरणहे তারা নিজেদের ক্লতার্থ এবং অমুগৃহীত মনে করে"—( Fifth Report, Vol. II. page 596.)

এ কথা যে সভ্য তা কে সন্বীকার করবে 📍 একট চোখ-চেমে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে. আজকের দিনেও অধিকার সম্বন্ধে তারা যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই আছে। আজও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবন-যাত্রা উপরওয়ালাদের অমুগ্রাহের উপরই নির্ভর করে। হুজুরের মেহেরবানি ও ধর্মাবভারের অনুগ্রহের জন্ম আজও এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক লালায়িত।

্ মানুষের এই অধিকারজ্ঞান আমাদের দেশে ভূঁইফুঁড়ে ওঠে নি, সাগরপার থেকে জাহাজে চড়ে এসেছে। মনুষ্যবের দাবী আমরা ইংরাজি শিক্ষার গুণে করতে শিখেছি। সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র পড়ে দেখ তাতে আছে শুধু কর্ত্তব্যের কথা, স্বধিকারের 'অ' পর্যান্ত তাতে নেই। মাতুষমাজেরই অধিকারের কথা (Rights of man) ইউরোপেও সেদিন উঠেছে. এই ফরাসী-বিপ্লবের সময় থেকে। ও-জ্ঞান কোনো সমাজেই পুরাতন নয়। আমরা যে ভাবি ও-জ্ঞান সনাতন, তার কারণ আমরা ক্ষমেছি ঐ জ্ঞানের আবহাওয়ার ভিতর, নার ইংরেজি স্কুলে চুকে পর্যান্ত ঐ বস্তু হয়েছে আমাদের মনের নিত্তা নিয়মিত ধোরাক। ইংলণ্ডের ইভিহাসের মত তার কাব্য সাহিত্যও স্বাধীনতার গব্ধে ভূরভূর ক্রছে; স্কুতরাং ও-বস্তুর আণে লব্ধ ভোজন আমাদের স্বারই হয়ে গেছে।

অভএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে জনসাধারণের মনে তাদের অধিকারের জ্ঞান চুকিয়ে এবং বসিয়ে দেওয়া। ওর থেকে পালাবার জোনেই, কেননা সে পালানো হবে আমাদের সর্ববিপ্রধান কর্ত্তব্য থেকে পালানো। কেউ কেউ অবশ্য বলবেন যে ও আমাদের মোটেই কর্ত্তব্য নয়, কেননা আমরা পরের জ্ঞাডিমোক্রাসি চাই নি, নিজেরা হতে চেয়েছিলুম স্বদেশী বুরোক্রাসি। পালিটিসিয়ানদের অনেকের নজর যে দেশের দিকে নয়, সিমলার উপর ছিল সে কথা আমরা জানি। সেই কথাটা স্পষ্ট করে বললে গোল ত চুকেই যেত্ত।

# "অচল বলিয়া উচল সেবিমু পড়িমু অগাধ জলে"—

অবস্থাটা যদি সভ্য সভাই তাই হয়ে থাকে ভ ভদ্রলোকের পক্ষে সে কথা চেপে যাওয়াই শ্রের। স্থভরাং কি চেয়েছিলুম আর না-চেয়েছিলুম, তা নিয়ে হা-হুভাশ করা নিক্ষল। ঘটনা যা ষটেছে তাভে চাষার ভোট দিন দিন বাড়বে বই কমবে না, স্থভরাং পলিটিক্যাল হিসেবে লোকশিক্ষার ভার স্থামাদের হাভে নিতেই হবে। সভএব প্রোগ্রাম চাই।

### ( 0 )

## ( অধিকার সাম'র ও বিশেষ )

এ পর্যান্ত বোধহয় আমরা সকলেই একমত। কিন্তু আর বেশি এগোবার আগে অধিকার কথাটার ঠিক মানে যে কি ভা বোঝবার একটু চেফী করা যাক। এ চেফী ফুজুল নয়, কেননা কথাটা হচ্ছে দার্থবাচক।

আমি এই ধানিকক্ষণ হ'ল বলেছি যে. আমাদের ধর্মশাস্ত্রে মাত্রঘকে শুধু তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হয় আদেশ করা হয়েছে, নয়ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সে শাস্ত্রে ধর্ম্ম বলতে বোঝায় বিধি-নিষেধ-সম্বলিত বচন, অর্থাৎ-মানুষকে কি করতে হবে আর কি না করতে হবে, তাই জানানো হচ্ছে ধর্ম্মণাল্রের কাজ। এক কথায় ধর্মণাল্র হচ্ছে কর্ত্তব্যাকর্তব্যের শাস্ত্র।

সে শান্ত্রে এই ধর্ম আবার হু'ভাগে বিভক্ত। শাক্তের ভাষায় ছু-রকম ধর্ম আছে, এক সামাগ্য ধর্ম আর এক বিশেষ ধর্ম। চুরি করো না, খুন করো না, পরদার হরণ করো না—এসব হচ্ছে সামান্ত थर्षात कथा, रकनना अ मकल खांचाग-गुज निर्क्विচारत मकरलत शरक সমান মান্ত। অপর পক্ষে বেদপাঠ করা ত্রান্সাণের ও ত্রান্সাণের সেবা করা শুলের বিশেষ ধর্ম। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে সামাশ্র ধর্মের কথা এক রকম উহু রয়ে নিয়েছে। মেধাভিধি বলেন, যে-ধর্ম্ম সর্বাদাধারণ তার বিশেষ করে উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই, কেননা ষরে মেওয়া যেতে পারে যে সে-ধর্মা সর্ববলোকবিদিত। অপর পক্ষে বাইবেলে যিশুখুটের সব উপদেশই সামাশ্য ধর্মগত। টাকা ধার

কাৰন, ১৩২৬

নিলে, কি হারে স্থদ দিতে হবে সে বিষয়ে যিশুগ্রীষ্ট সম্পূর্ণ नीतर । अर्थाए--- आंगारित धर्मानाञ्च राष्ट्र यादेन यात्र राहितल राष्ट्र নীতিকথা।

বলাবাছল্য এই সামান্য ধর্ম ও বিশেষ ধর্মের ভিতর দা-কুমড়োর সম্পর্ক নেই. এচ্যের উপরই সভ্য সমাজের ভিত্তি। বাইবেলে বিশেষ ধর্ম্মের কথা উহু রয়ে গিয়েছে কিন্ত প্রত্যাখ্যাত হয় নি। কেননা যিশুগ্রীষ্ট এককথায় এ বিষয়ে সব কথা বলেছেন, "সিজারের প্রাপ্য তাঁকে দিয়ো'', অর্থাৎ—আইন মেনে চলো।

তারপর কর্ত্তব্য ও অধিকার হচ্ছে ছটি আপেক্ষিক শব্দ। শুদ্রের পক্ষে ত্রাহ্মণের সেবা করা যদি কর্ত্তব্য হয় ভাহলে শুদ্রের কান ধরে সে সেবা আদায় করবার অধিকার ত্রাক্ষণের নিশ্চয়ই আছে। •স্তুতরাং এ হু'-ই পরস্পর পরস্পরকে ধরে দাঁডিয়ে থাকে। প্রাচীন সভাতা ও নব সভ্যতার ভিতর আসল প্রভেদ এই যে, সেকালে লোক একমাত্র কর্ত্তব্যটাই মানুষের চোথের স্থমুখে খাডা করে রাখত, একালে বিশেষ করে অধিকারটাই আমরা খাডা করতে চাই।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই কথাটা স্পষ্ট করা যে. কর্ত্ব্যের মত অধিকারও চুভাগে বিভক্ত, এক সামাগ্র অধিকার আর এক বিশেষ অধিকার। খুন করবার অধিকার যেখানে কারো নেই. বেঁচে থাকবার অধিকার সেখানে স্বারই আছে, এই হচ্ছে মানুষের সামাশ্র অধিকারের প্রথম দফা। কিন্তু তুমি জ্ঞান, আমি জ্ঞানি জ্ঞার সবাই জ্ঞানে ফাঁসি দেবার, অর্থাৎ—মামুষের প্রাণবধ করবার বিশেষ অধিকার State-এর व्यारक, व्यर्शर-- ममाव्य यथन প्रांगिरिःमात विरागय व्यक्षितात्र विरागय विरागय লোককে কিম্বা সম্প্রদায়কে দেয় তখন তা হয় বৈধহিংসা। অভএব

সামান্য অধিকারের কথাগুলো অনেক অংশে ফাঁকা, মস্ত হলেও ফাঁপা।

এখন আমার কথা এই যে মাসুষের পক্ষে তার বিশেষ অধিকারের জ্ঞানটাই হচ্ছে তার পক্ষে স্বিশেষ দরকারী। মানুষের সঙ্গে মানুষ মাত্রেরই একটা দূর সম্পর্ক অবশ্য আছে কিন্তু প্রতি লোকের, কোনো কোনো বিশেষ লোকের সঙ্গে যে বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাই নিষ্টেই তার জীবন। বাপ ও ছেলে, স্বামী ও জা, মুনিব ও চাকর, এদের পরস্পরের ভিতর কর্ত্তবা ও অধিকারের নানা রকম বিশেষ বন্ধন আছে। এবং সেই সব অধিকারের উপর দাঁডিয়েই সামাজিক লোকে সংসার চালায়। এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। মোটামুটি ধরতে গেলে এ সব ক্ষেত্রে যে প্রবল, অধিকারটা বেশি করে ভার হাতেই থাকে আর যে চুর্বল কর্ন্তবাটা বেশি করে ভার ঘাড়েই পড়ে। আর এই দেনা-পাওনার হিসেবটা যভদুর সম্ভব ছ-দিকে সমান করে নিয়ে আসাটা এ যুগের পলিটিক্সের সর্ববপ্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব জনসাধারণের মনে প্রধানত তাদের বিশেষমধিকাবের জ্ঞান লিমায়ে দিতে হবে এবং সামান্ত অধিকারের কথা সেই স্থলেই পাডতে হবে বেখানে আমরা তাদের অধিকার বাডাতে চাইব। যা আছে সেই টুকুকে শুধু রক্ষা করার অর্থ স্থিতি, উন্নতি নয়। কিন্তু আমরা সবাই উন্নতি চাই. এ-ও ২চ্ছে এ যুগের মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা। বিশেষ অধিকারের নিঃসম্পর্কিত সামাত্ত অধিকারের ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে জনসাধারণকে ভোগা দেওয়া। সে দিন কংগ্রেস মাসুষ মাত্রেরই नामाग्र व्यथिकारत्रत्र कर्फ धरत निरश्रह्म । शिलिपिनिशासता यनि स्मरभव

লোকের কাছে সেই ফর্দ্দ পড়তে স্থক করেন ভাছলে বোঝা যাবে যে তাঁরা চাষা-ভূষোকে কোনো বিশেষ অধিকার দিতে নারাজ। যাতে সকলের সমান অধিকার আছে তাতে কারো কোনো বিশেষঅধিকার না-ও থাক্তে পারে।

(8)

## (দেশের অবস্থা)

ভার পর প্রশ্ন ওঠে দেশের লোককে পলিটিক্যাল শিক্ষা দেবার সচুপার কি ?

বই পড়ানো যে নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে কি আমাদের পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দর্শন অথবা রাজনৈতিক বিজ্ঞানের লেকচার দিতে হবে ? তাও অবস্থা নয়। কেননা ও-সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করা দরকার—B.A., M.A., পাশ করবার অত্যে এবং কলেজের প্রফোগারি করবার জয়ে। ও-জ্ঞান জীবনযাত্রার পাথেয় নয়, অন্তত চাষাভূষোর পক্ষেত্ব নয়ই। তাদের অবস্থাসুযায়ী অধিকারের কথা চাপা দিয়ে, তাদের কাছে rights of man-এর ব্যাখ্যান করার অর্থ গোড়া কেটে আগায় অল দেওয়া। বিশেষ অধিকারের মূল থেকেই যে সামান্ত অধিকারের মূল কুটেছে, এ কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কে না জানে ? তা ছাড়া এ শাল্রের বড় বড় কথা প্রচার করবার ভিতর বিপদও আছে। জনগণ হয় সে সব বুখবে না, নয় উল্টো বুঝবে আর তখন আমরা তাদের উপর হাত চালাতে প্রস্তুত হয়।

এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কিংকর্তব্য ? উত্তর খুব সোজা।

মাসুষের বিশেষ অধিকারসকল তার স্বার্থের সঙ্গে অভিত। স্থতরাং তার স্বার্থ যে কোথায় এবং কি উপায়ে সেই স্বার্থের রক্ষা ও র্থন্ধি করা যেতে পারে. সেই জ্ঞান দান করতে পারলেই আমরা তাদের পলিটিক্যাল শিক্ষা দান করতে পারব। আপনার কড়াগগুটি। বুবে নেবার ক্ষমতাটাও মানুষের একটা শক্তি, আর শক্তিই হচ্চে সকল উন্নতির মূল। কেবলমাত্র জনসাধারণের দিক থেকে নয়, সমগ্র আতির দিক থেকে দেখলেও, যাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি **रय (मरे (5%) क्वोटिस् जामालित अध्यम उ अधीन क्उंदा इट्टा** আদমস্মারিতে জনসাধারণই হচ্ছে অসংখ্য আর অসাধারণ জন, অর্থাৎ—ভদ্রনোকের সংখ্যা আঙ্বলে গোণা যায়। আর যে জাভির বেশির ভাগ লোক হুর্দ্দাপর সে জাতির কি শরীরে কি অস্তরে কোনো শক্তিও নেই, কোনো উন্নতির আশাও নেই।

স্তুতরাৎ রাজনৈতিক ভাবের বিলেতি আকাশ থেকে বাঙলার মাটিতে নেমে এসে দেখা যাক্, সে দেশের অবস্থাই বা কি আর দেশ-বাসীদেরই বা অবস্থা কি ? অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার স্থাবিধে হবে। আমরা সকলে লাটদরবারে চুকতে চাচ্ছি শুধু বে উচিড ব্যবস্থা করবার জ্বন্স, তা দে দরবারের নামেই প্রকাশ। কে না জানে সে সভার নাম ব্যবস্থাপক সভা।

**एडएमरिका**ग्न कथोमोनाग्न शर्फ्डिन्य एव करेनक वृक्त कृषक छोत्न ছেলেদের ডেকে বলেন যে তার ক্ষেতে ধনরত্ব পোঁতা আছ। সেই ধনরত্বের লোভে তার ছেলেরা সেই ক্ষেত আগাগোড়া খুঁড়ে ওলট-পালট করলে: কিন্তু পোঁভাধনের কোঝায়ও সাক্ষাৎ পেলে না, ভবে এই খোঁডার কলে এই ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত কদল অন্মান।

আমাদের বাঙলা দেশ হচ্ছে ঐ রকমের একটি প্রকাণ্ড ক্যকের ক্ষেত্র, ওর বুকের ভিতর কোনো গুপুধন পোঁতা নেই, ও-ক্ষেত্রে শুধু ক্ষল ক্ষায়। বাঙলা দেশ যে সোনার খনি নয়, এ বলে কোনো তুঃথ করবার দরকার নেই, কেননা আবাদ করতে জানলে এ জমিতে আমরা সোনা ফলাতে পারি। আর খনির সোনা তু'দিনেই কুরিয়ে যায়, কিন্তু আবাদের সোনা অফুরস্ত ও চির্দিন ফলে।

বাঙলা দেশ যে শস্তক্ষেত্র এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন পড়ে তুলতে হবে। বাঙলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান জমিতে সার দিয়ে! তাঁরা ভূলে যান বে ক্ষকের শরীর-মন যদি অসার হয় তাহলে অমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানব জমিন আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই তাহলে আমাদের সর্ববাত্তো কর্ত্তব্য হবে এই মানব জমিনের আবাদ করা। এবং তার জন্ম দেশের জনসাধারণের মনে রস ও বেছে রক্ত-এ ত্-ই জোগাবার জন্য আমাদের বা-কিছু বিভাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যৰ আছে ভার সাহায্য নিতে হবে। এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আগামী ইলেকসানের জ্বন্ম প্রেরাম তৈরী করতে হবে, যার উদ্দেশ্ত হবে, বাঙলার ক্রয়কের ওরফে বাঙলী জাতির অবস্থার উন্নতি করা। একটা সমগ্রজাতির তুরবস্থা দুব্র করা যে কঠিন, এবং তা করবার সকল উপায় যে আমাদের হাতে নেই একথা আমি সম্পূর্ণ আনি। আমি শুধু বলি যে, যেটুকু আমাদের সাধ্যের অতীত নয়, সেইটুকু করবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে কেননা সে চেষ্টার ফল ভাল না হয়ে যায় না।

( ¢ )

## ' ( কুষকের অবস্থা )

ইলেকসানের প্রোগ্রাম অবশ্য পলিটিসিয়ানদেরই তৈরী করতে হবে. কেননা দেশ উদ্ধারের ভার তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দভিত্তে নিক্ষের ঘাড়ে নিয়েছেন। অভএব ক্লয়কের অবস্থার যাতে উন্নতি ভয় সেই মর্ম্মে প্রোগ্রাম তৈরী করা অবশ্য আমাদের পলিটিসিয়ানদের পক্ষেই কর্মবা। তাঁদের নিজের স্বার্থের দিক খেকে দেখলেও এ কর্ত্তব্য তাঁরা অবহেলা করতে পারবেন না। গাঁয়ে যাঁকে মানে না তাঁর পক্ষে দেশের মোডলি করা আর চলবে না। তবে এ প্রোগ্রাম তাঁরা তৈরী করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

আমি না হই তুমি যখন আধ আধ কথা কইতে, সেই কালে বঙ্কিমচনদ অতি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে :---

"জমিদারের **ঐখর্যা সকলেই আনেন, কিন্ত** যাহারা সংবাদপত্র লিথিয়া, বক্ত ভা করিয়া বলসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান তাঁহারা সকলে ক্লমকের অবস্থা সবিশেষ অবগভ নহেন"---

√বিক্ষমের মুগে পলিটিসিয়ানদের অজ্ঞতার যা পরিমাণ ছিল ইতি-मार्था को या कातको। वास शियाह मार्थ वनार वालना, कार्य ইতিমধ্যে বাঙ্গার ভদ্রলোকের দল জমি থেকে ঢের বেশি আলগা হয়ে পডেছে। এখন এ সম্প্রদায় টিঁকে আছে চাকরি, ওকালভি ও ডাক্তারীর উপর। ডাক্তারী-কেরাণীগিরির সঙ্গে জমি-জমার কোনই সম্পর্ক নেই, আছে শুধ ওকালভির সঙ্গে। আমাদের উকিল সম্প্র-দায়ের সম্পদ অবশ্য জমিদার ও রায়তের বিরোধের উপরেই প্রভিষ্ঠিত।

কিন্ত Bengal Tenancy জানা এক কথা আৰু Bengal Tenantry কানা আর এক কথা। এর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ হয়ে আর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আমার বিশাস বেশিরভাগ সন্তরে উকিলরা কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নন। আর যারা জানেন তাঁরাও কুষকের ব্যথার ব্যথী হতে পারেন কিন্ত ভার কথার কথক নন। বাঙলার উকিলের দল জমিদারের মিত্রপক্ষ। এঁরা যে একমাত্র জমিদারের অল্লে প্রতিপাশিত তা অবশ্য নয়। জমিদার ও রায়ত উভয়েই এঁদের মকেল: অতএব এঁরা গাছেরও পাডেন তলার-ও কডোন। তবে ভিল কুডিয়ে ভাল করার চাইতে গোটা ভাল হাতে পাওয়া ঢের বেশি আরামের ও আফ্লাদের কথা। ফলে এঁদের লুক্ধ-पृष्टि উপরের দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয় এবং আর নামে না। অথচ এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্সের ল্যাক্সামুড়ো তু-ই। পলি-টিসিয়ানরা প্রজার হয়ে কোনোরূপ দাবী করতে প্রস্তুত নন, জামার এ বিশ্বাস যদি অমূলক হয় তাহলে তার জন্ম প্রধানত পলিটিসিয়ানরাই দায়ী। মডারেট, এক্ট্রিমিষ্ট কোন দল থেকেই অ্চাব্ধি কোনো প্রোগ্রাম বার হয় নি এবং তা বার করবার তাঁদের যে কোনরূপ অভিপ্রায় আছে ভার কোনরূপ অভিষিও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

শুনতে পাই যে মডারেট দল জমিদারদের সঙ্গে সদ্ধি করবার চেটার ফিরছেন। তাঁদের নাকি বিশাস যে, নারেব গোমস্তার সাহায্যে তাঁরা প্রজার ভোট আদার করতে পারবেন, উপরস্তু জেলার হাকিম ও পুলিশের Co-operation-এর উপরও তাঁরা ভরসা রাখেন। এ কথা যদি সভা হয় ভাহলে তাঁদের প্রোগ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। "জোর যার ভোট ভার" এই হচ্ছে তাঁদের প্রোগ্রাম।

এ বিষয়ে Extremist দলের মত জানবার চেষ্টা করেছি কিন্তু रि एक होत्र कार्ता कत इस नि । अ मरलद छ-हात्र कन कर्खावाकित সজে আমার এ বিষয়ে যে কথাবার্তা হয়, তা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাট-**पत्रवादत डाँता एकटल वांडला एम्मटक स्मर्ट एमट्म श्रतिगंड कदार्वन एव-एमटम आमारमंत्र रमराव्रद्धा स्थाकावातूब विरम्न मिर्ड हांग्र, अर्थार—रय-**CHC\*1-

> "(लाटक गांडे वलए हरव। দাঁতে হীরে ঘষে:

কই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে"---

এ উদ্দেশ্য যে অভি মহান সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই কিন্তু সন্দেহ আছে তার উপায় নিয়ে। স্বদেশকে "ধনে ধান্তে পুপো ভরা" করে ভোলবার উপান্ন সম্বন্ধে এঁরা নীরব। এ ধরণের কথা আমাদের মুখেই শোভা পায়. কেননা ছেলেভুলোনো ছডা ভাল করে বাঁধতে আমরাই পারি। কবিম্ব কবিভাতেই করা কর্ত্তব্য, ও-জিনিস গতে খাপ খায় না। আর পলিটিকোর তুল্য ঝুনো গভ্ত এক আইন ছাড়া আর কিছু নেই। সে বাই হোক. এঁদের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে আমার মনে এই গল্পেছ জন্মেছে যে, কি উপায়ে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে, হয় তাঁদের কোনও মত নেই আর না হয়ত সে মত এখন তাঁর। প্রকাশ করতে চান না। তবে এ বিষয়ে কথা তুললে তাঁরা যে ব্রক্ম অসোয়ান্তি বোধ করেন ও বিরক্তি প্রকাশ করেন তাতে মনে হয় তাঁরা একট উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। প্রকার উপকার করতে প্রস্তুত কিন্তু প্রকাকে কোনো অধিকার দিতে রাজি নন এমন লোক সকল সমাজেই আছে। এই মনোভাবকেই না বুরোক্রাটিক মনোভাব বলে? তবে এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে আমাদের স্থাসনলিষ্টরা আপাতত বিদেশী বড় পলিটিক্স নিয়ে এতটা ব্যস্ত আছেন যে ব্যদেশী ছোট পলিটিক্সে মন দেবার তাঁদের একদম কুরসং নেই। বড় পলিটিক্সের কারবার অবস্থ রাজরাজড়া নিয়ে। মামুষে যখন মুধে রাজা উজির মারতে বসে তখন কি কত খানে কত চাল হয় তার ভাবনা সে ভাবতে পারে?

## ( রাষতের প্রোগ্রাম )

দেশের পালিটিসিয়ানর। যথন এ বিষয়ে গুলাসিশু দেখাচ্ছেন তথন বা হোক একটা একমেটে প্রোগ্রাম তৈরী করবার চেষ্টা করা যাক। বাদ কেউ বলেন:—

# "যার কর্ম্ম তার সাজে অন্য লোকে লামি বাজে"—

ভার উত্তর, রায়তের ভাবনা ভাবা বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে ধে অন্ধিকার চর্চা নয়, এর ভাল ভাল নজির আছে। বাঙালীর মধ্যে যে-শ্রেণীর লোকদের আমরা গুরু বলে মাত্য করি তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথার ব্যথা এবং সে ব্যথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রামমোছন রায়, বন্ধিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ স্বাই প্রজার হয়ে ওকালতি করেছেন। এ বিষয়ে কথা কইবার এই হচ্ছে আমার দ্বিতীয় দলীল।

ভূমি আমি ধর্ণন বালক সেই কালে বক্ষিমচন্দ্র বাঙলার প্রজার অবন্ধা বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন যে রায়তকে যে-অবস্থায় আমরা রেখেছি তার ফল ত্রিবিধঃ---

দারিদ্রা, মূর্যতা, দাসত্ব

ভারপর ভিনি আবার বলেন যে:---

"ঐ সকল ফল একবার **উ**ৎপন্ন হইলে, ভারতবর্ষের নায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মণ্ডণে স্থারিত্ব লাভ করিতে উন্থ হয়"।

বৃদ্ধিমচন্দ্রের কথা যে কত সভা তার প্রমাণ আলকের দিনেও বাঙলার রায়তের দল দরিদ্র, মুর্থ ও দাস।

ভারা যে মুর্থ সে বিষয়ে ভ আর কোনো মভভেদ নেই। তারপর তারা আইনত না হলেও বস্তুত যে দাস, "ক্রীতনাস" না ছলেও যে "গর্জনাস" এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মও ভারা নিজের অধিকারের উপর দাঁডাতে পারে না প্রভুর অমুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবশ্য ইংরাজের আইন তাদের শনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সে শুধু নামে। Tenancy Act আঞ্চকের দিনে জমিদারের হাতে সঙ্গীন অস্ত্র। প্রজাকে হয়রান করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও ত করো উচ্ছেদের মাম্লা, সত্ত্বের মোকদ্দমা, জমার্ড্রির নালিণ, ফসলক্রোকের দরখান্ত, মায় ড্যামেজ বাকী খালানার নালিশ, আর ভার ভিটেমাটি উচ্চঙ্গে দিভে চাও--কর ভার নামে বাকীপড়া।

তবে যে প্রজা টিকৈ আছে তার কারণ বেশির ভাগ জমিদার আইনের মার রায়তদের মারেন না, তা ছাড়া মুনসেফ বাবুরা জমিলারের

দাখিলী কাগল, তা সে জমারই হোক স্মারেরই হোক, পারৎপক্ষে প্রামাণ্য বলে প্রাহ্ন করেন না। আর আমলা-কয়লার এজাহার যে বিলকুল খেলাপ এই হচ্ছে হাকিমের দৃঢ় ধারণা। এঁরা যে জমিদারের প্রতি দব সময় স্থবিচার করেন তা নর, তবে প্রজা যে বেঁচে বর্তে থাকে সে মুন্সেকবাবু ও Settlement office-এর গুণে। সর-কারের বেছনভোগী এই রাজ-কর্ম্মচারীরাই হচ্ছেন বাঙলার রায়তের বর্ণার্থ রক্ষক, জমিদারের বিভ্তভোগী-রাজনীতি-ব্যবসায়ী উকিল মোজ্ঞারেরা নন। অতএব একপা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে প্রজার দাসক্ষ আজ্ব ঘোচে নি।

আর তার দারিদ্য যে কি ভীষণ তা প্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ব্যারিফীর মহোদয়ের কথাতেই প্রকাশ। তিনি সেদিন Bengal Land-holders-দের তর্ত্ব থেকে গভর্গমেন্টকে যে পত্র লিখেছেন তার কিরদংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিছি—

"Bengal, if not the whole of India, Bengal probably more so than the rest of India, is an agricultural community—seventy-seven per cent of her population being agriculturists. It is an undeniable fact that seventy per cent of the peasantry out of the seventy-seven per cent of the whole population is so poor, that the income per capita is not more than a few rupees a year, and they go to bed every day without a square meal. (Statesman, 5th March 1920).

#### অত বাঙলা :---

বাঙলা, বছপি সমগ্র ভারতবর্ষ না হর, বাঙলা সম্ভবত বাকী ভারতবর্ধের অধিক, হচ্ছে একটি ক্রবিজীবী সম্প্রদার, কারণ তার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সাতাত্তর জন ক্রবক। ইহা অখীকার করবার জো নেই যে ক্রমকদের মধ্যে শতকরা সন্তর জন, যে ক্রমকেরা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা সাভাত্তর, এতাদৃশ দরিদ্র বে মাথা পিছু বাৎসরিক আর ছ-চার টাকা মাত্র, এবং তারা পেটভরে না থেরেই শুতে বার"—

চক্রবর্তী সাহেবের বক্তব্য আমি যতদূর সম্ভব কথায় কথার অমুবাদ করেছি, ভার উপর সাহিত্যিক হাত চালাই নি এই ভয়ে যে, পাছে কেউ বলে যে আমি তার গায়ে রং চড়িয়েছি। বাঙলা দেশে শভকরা সত্তর অন লোক বে বারো মাস আধপেটা থেয়ে থাকে, স্বভাতির অবস্থা যে এতদূর সাংঘাতিক এ জ্ঞান আমার ছিল না। দিনের পর দিন ও-অবস্থায় যারা শুতে যায় ভারা বে আবার বিহানা থেকে ওঠে এইটেই আশ্চর্যের বিষয়। তবে একথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য, কেননা যাঁর তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে চক্রবর্তী সাহেবের কথনো ঠিকে ভূল হয় না। বিশেষভ তিনি বথম অমিদারের পক্ষ থেকে প্রজার এই ভীষণ দারিদ্রা করুল করেছেন তথন রায়তের পক্ষ থেকে ভার প্রতিবাদ করা আহম্মকি। আর আজু আমি প্রজার হয়ে ওকালতি করতে বসেছি।

প্রজার ত্র্দশা সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ করতে বৃদ্ধিমচক্র ভূলে সিয়েছিলেন সে হচ্ছে তার সাম্ব্যের কথা। সম্ভবত সে যুগে ম্যালেরিয়া দেশকে ভেমন আচ্ছের করে কেলে নি। আজকের দিনে জনসাধারণের শরীরপতিক কি রকম তার পরিচয় সরকারের ভরক থেকে বর্দ্ধদানের মহারাজাই দিয়েছেন। তাঁর কথা তাঁর ভাষায় এছলে উদ্বত করে দিচ্ছি—

"Roughly speaking we may say that in each of these two years (1918-19) very nearly four per cent of the population has died, and unfortunately the births have not entirely replaced this loss. The more regrettable thing about this appalling mortality is the fact that a large proportion is due to causes that are entirely preventable." (Statesman, March 6, 1920.)

#### অস্ত বাঙলা :--

"নোটামুটি বলতে গেলে, গত ছই বৎদরের প্রতি বৎদর বাঙলা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা চার ●নের মৃত্যু হয়েছে এবং ছর্ভাগ্যের বিষয় এই বে বত মৃত্যু হয়েছে তত জন্ম হয় নি। বিশেষ ছঃধের বিষয় এই যে, বে-স্ব কারণে লোকক্ষয় হছে তার একটিও অনিবার্যা নয়।"

এই ত পেল মৃত্যুর তালিকা; কিন্তু যারা বেঁচে থাকে তার মধ্যেও
অধিকাংশ লোক জ্বলীর্ণ। জার বলাবাছলা যে এই রোগের আত্যাচার বিশেষ করে সহ্য করতে হয় জামাদের প্রজা সাধারণকে।
দারিদ্রোর সঙ্গে রোগের যোগাযোগটা যে অভি ঘনিষ্ঠ সে কথা
উল্লেখ করবার কি জার কোনো দরকার আছে। যারা বারোমাস
এক সজ্যে জাধপেটা খেয়ে শুভে যায় তারা যে রোগ-শ্যার
শয়ন করলে সেথান থেকে আর ওঠে না, সে বিষয়ে কি সন্দেহ
জাহে।

অভএব ভোমাদের সেই প্রোপ্তাম খাড়া করতে হবে যার বলে বাঙলার রায়ত মুর্থতা, দারিন্তা, দাসত্ব ও রোগের হাত থেকে নিচ্চতি লাভ করবে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, বাঙলার না হোক, বেহারের প্রজাবর্গ পলিটিসিয়ানদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই স্বপক্ষের একটি প্রোগ্রাম খাডা করেছে। সেই প্রোগ্রাম যদি সম্বত হয় ভাহলে ভা আমাদের শিরোধার্য করে নিতে হবে। এখন আমি সেই প্রোগ্রামের বিচার করতে প্রব্রত হলুম।

## (প্রোগ্রামের পরিচয়)

কিছদিন আগে "ইংলিসম্যান" কাগতে হঠাৎ চোখে পডল যে বেহাবের রায়তেরা মজফ্রপুরে এক প্রকাণ্ড সভা করে সকলে একমত হয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ক'টি পাশ করেছে।

প্রথম । দেশ্যয় Compulsory Primary Education প্রচলিত হওয়া করবা।

বিতীয়। প্রতি চারমাইল অন্তর একটি করে Charitable Dispensary থাকা চাই।

ত্তীয়। প্ৰজাৱ দুখলীসন্থবিশিষ্ট জোতমাত্ৰেই সৰ্ববত্ৰ আইনভ হস্তান্তর যোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্ত্তবা। অর্থাৎ—উক্ত ভোগীর ভোভ জমিদারের বিনা অতুমভিতেই প্রজার হস্তান্তর করবার অধিকার शंकरत ।

চতুর্থ। নিজের দখলী জমির পাছ কটিবার অধিকার প্রজার গাকবে, অর্থাৎ-প্রজা সে গাছের সম্বাধিকারী স্বরূপে স্বীকৃত হবে।

পঞ্চম। প্রজা শ্বমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী শ্বমিতে পুকুর কাটাতে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ী ভৈরী করতে পারবে।

ষষ্ঠ। প্রজার দখলীসম্ববিশিষ্ট জোতের জমার্জি করবার অধিকার জমিদারের অভঃপর আর থাকবে না। অর্থাৎ—দখলী-সম্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই আইনত মৌরসী-মোকররী বলে গণ্য হবে।

প্রজ্ঞা পক্ষের প্রথম ছটি দাবী যে স্থায়া সে বিষয়ে কোনোরূপ মত-ভেদ নেই। লোকশিক্ষার বিস্তারের জন্ম আজ বছর দশেক ধরে সকল দলের পলিটিসিয়ানরা ত সমান চীৎকার করছেন। এবং গভর্গ-মেন্ট এ বিষয়ে আমাদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেন না ,বলে' আমরাও, সরকার কর্তব্যের অবহেলা করেছেন বলে, তাঁর প্রতি নিভা দোষারোপ করি। তারপর প্রজার রোগের প্রতিকার করাও যে গভর্গ-মেন্টের কর্তব্য সে কথা গভর্গমেন্টও মানেন। মন্টেগু-চ্যাম্সকোর্ড রিপোর্টে প্রকাশ যে আর পাঁচরকম জিনিসের মধ্যে—the provision of schools and dispensaries within reasonable distance,—these are the things that make all the difference to his life.—

স্থতরাং দেখা গেল যে প্রজাপক ও সরকারপক এ বিষয়ে একমত। জমিদার পক্ষও এ কেত্রে প্রতিপক্ষ নন। জীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী তাঁর পূর্বেবাক্ত পত্রে লিখেছেন যে বাঙলার ভবিষ্যৎ গভর্গমেন্টকে এই দুই কর্ত্তব্যু সর্বাধ্যে পালন করতে হবে:—

1. Sanitation involving, as it must, ways and

means as to how she is to combat the scourges of malaria and cholera and other similar scourges.

#### অস্যার্থ---

"বাঙলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করতে হবে, অর্থাৎ—ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।"

2. She will be further called upon to provide for the education of her children in the ligt of the recent University Commission Report.

#### অস্থার্থ —

"নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেবার দায় বাঙলার **যাড়ে পড়**বে এবং বিষ**ি**তালয়ের কমিসনের রিণোট অন্থায়ী লোকশিকা**ন্তও ব্যব**্থা করতে হবে।"

বলা বাহুল্য যে, মণ্টেগু-চ্যাম্সফোর্ড রিপোর্ট যা তু-কথায় বলেছে, জমিদার পক্ষ তাই একটু ঘূরিয়ে ও ফলিয়ে বলেছেন। এ তু-মতের ভিতর কিন্তু একটু গরমিল আছে। মণ্টেগু-চ্যাম্সফোর্ড রিপোর্ট চায় ডিস্পেন্সারি আর জমিদার পক্ষ চান দেশের আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন। অবশ্র এ তু-ই চাই। তবে সর্ববাবে চাই রোগীকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা, সমগ্র দেশকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা পরে হবে। যদি আমরা হাত হাত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করি ভাহলে Sanitation-এর দেশিতে দেশকে যে-দিন স্বর্গ করে তুলব সে দিন হয়ত দেখব যে দেশে আর মানুষ নেই, সবারই ইতিমধ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে।

মন্টেগু-চ্যাম্সফোর্ড রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, কুল ডিস্পেন্-সারি প্রভৃতি প্রজার জীবনকে একদম বদলে দেয়, অর্থাৎ—ভার উন্নতি ঘটার। শিক্ষা জিনিসটের প্রভাব শুধু জীবনের উপর নর, মনের উপরও আছে। আজকের দিনে দেশের প্রজাসাধারণের মনের অবস্থা কি ?

রাশিয়ার সম্বন্ধে একজন জার্ম্মেন লেথকের বই সে দিন জামি পড়ছিলুম। রাশিয়ার একজন অপ্রগণ্য ব্যারিফার উক্ত জার্ম্মেন ভদ্রলোককে যা বলেছিলেন ভার গুটিকয়েক কথা এথানে অমুবাদ করে দিছি।

— "আমার দেশের লোক অবিচারে অভ্যন্ত। জনগাধারণের উপর অত্যাচার করা আর না করা বড়লোকের মর্জির উপর নির্ভর করে। আমরা হাজার হাজার বংসর ধরে এই ব্যবহারে অভ্যন্ত হয়েছি, কাজেই আমরা সকল অভ্যান অত্যহিত অদৃষ্টের নিয়তি বলে মেনে নেই। যে শীলাবৃষ্টি তাদের শক্ত নত করে ও উপরওয়ালার যে অত্যাচারে তারা বঞ্চিত ও পীড়িত হয়, রাশিহার গ্রামকান কাছে এ হ্রের ভিতর কোনই তথাৎ নেই, ছ-ই এৎ জাতীয় ঘটন। (Hugo (fanz-Le Debacle Russe).

ফানি জিন্ডেস করি যে আমাদের কৃষকদের মনোভাবের সংশ্ব রাশিরান কৃষকদের মনোভাবের কোনো তফাৎ আছে কি ? এরা উভয়েই কি একজাত নয় ? একেই বলে 'দাস'-মনোভাব। আর আমার মতে মনের দাসত্বই হচ্ছে সব চেয়ে সর্ববনেশে দাসত্ব। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ এই যে তার প্রসাদে মামুষ মনেও মামুষ হয়ে ওঠবার স্বযোগ পায়। অভ্যতার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অভি ঘনিষ্ঠ। স্বতরাং গ্রামে গ্রামে কুল বসালে আশা করা যেতে পারে যে, আমাদের প্রজাসাধারণের মনের আব-হাওয়া বদলে যাবে। শিক্ষা জিনিসটে আসতে মনের sanitation বই আর কিছুই নয়। মণ্টেগুটাম্সফোর্ড রিপোর্টে রায়ভের সংশব্ধে বলা হয়েছে :—

"His mind has been made up for him by his landlord or banker or his priest or his relatives or the nearest official' ---

অর্থাৎ--রায়তের মন, হয় ভার জমিদার নয় তার মহাজন, হয় তার পুরুত নয় তার আত্মীয়-খন্দ আর না হয়ত হাতের গোড়ায় যে রাজপুরুষ থাকেন তিনি গড়ে তো**লে**ন।

আশা করা যায় শিক্ষা পেলে রায়ভদেরও নিঞ্চের মন বলে একটা किनिम खन्माता।

দেখা গেল যে রায়তদের শিক্ষার দাবী ও স্বাস্থ্যের দাবী সকলেই মঞ্জর করেন, কিন্তু তাদের সত্ত্বের দাবীর কথা কানে ঢোকবামাত্র চমকে ওঠেন এমন লোকের এ দেশে অভাব নেই। শুধু তাই নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে আবার প্রজার পক্ষ যারা সমর্থন করতে উত্তত্ত হন তাঁদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উপর নানারূপ দোষারোপ করতে তিল্মাত্র দ্বিধা করেন না। যে প্রজার অধিকারের কথা ভোলে, কারে। মতে দে Bolshevic: কারো মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শক্রা, আবার কারও মতে বা. সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের মারা-মারি কাটাকাটির পক্ষপাতী।

্ এঁরা যদি একট ভেবে দেখেন ভাহলেই দেখতে পাবেন যে, এ সকল অপবাদ কভদুর অমূলক। প্রথমত Bolshevic জন্তুটি যে কি তা তাঁরাও জানেন না. আমরাও জানি নে। পুজুর ভয় ভদ্রলোকের পক্ষে দেখানো অসুচিত, দেখাও ছেলেমি।

ৰিতীয়ত। চিরন্থায়ী বন্দোবস্ত ভুলে দেবার প্রস্তাব করা আমাদের

পক্ষে মূর্থতা হবে। কেননা উক্ত বন্ধোবন্তে প্রকার কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হচ্ছে State-এর। সমস্ত বাঙলা কাল সরকারের খাসমহল হলে প্রকার দেয়-খাজানা কমবার কোনই সম্ভাবনা নেই। স্থভরাং প্রকার ভরফ থেকে সে প্রার্থনা কেউ করবে না।

ত্তীয়ত। নতুন অধিকারের দাবী যে-কেউ করে তার বিরুদ্ধে সকল দেশে চিব্রকালই ঐ ঘর-ভাঙানোর মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। এ স্থলে কথাটা একটু ব্যক্তিগত হলেও আমি ভা বলভে বাধা। বাঙলার জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কু-সংস্কার আমার নেই, আর থাকতে পারে না। আমার আজীয়-সঞ্জন, জ্ঞাতি-কুট্ম্ব--- সবাই জমিদার, কেউ বড় কেউ ছোট কেউ মাঝারি। আমি অন্মাবধি এই অমিদারের আব-হাওয়াতেই বাস করে আসছি। স্থতরাং সে সম্প্রদায় আমার যতটা অন্তর্ম অপর কোনো সম্প্রদায় ততটা নয়। অমিদারের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেন সে আক্রমণ আমি করতে পারি নে. কেননা আমি জানি যে সে আক্রমণ অস্থায়। ভালমন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে কিন্ত এ কথা জোৱ করে বলতে পারা যায় যে সাধারণত জমিদারের দল অর্থলোভী নয়। জমিদার আর যাই হোক, মহাব্দন নয়। আয় বাডানোর চাইতে ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্প্রদায়ের ঝোঁক বেশি। তা ছাড়া আমার বিখাস যে, প্রজার সত্তের দাবী মঞ্জর করতে জমিদারমাত্রেই নারাজ হবেন না। হয়ত ছু-দিন পরে **एक्श याद्य एवं, क्यामाद्धिताई अकात अश्राम श्रृष्ठेरशायक इदय** मॅंफिस्यरहर ।

রায়তের প্রোগ্রামের বাকী ক'টি দাবী যদি গ্রাহ্ম হয় ত জামার বিশ্বাস তার দারিদ্রোর কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে। অতএব দাবী-গুলির পর পর বিচার করা যাক।

দখলিসত্তবিশিষ্ট জোত হস্তাস্তর যোগ্য কিম্বা নয় এ প্রশের উত্তরে আইন এখন প্রথার দোহাই দেয়। আইনের কথা হচে যে. যে-জেলায় উক্ত ভোত হস্তান্তর করবার প্রথা আছে—সে ভেলায় সে কোত জমিদারের বিনা অনুমতিতে রায়ত হস্তান্তর করতে পারে---আৰু যে জেলায় সেরূপ প্রথা নেই সেন্ডলে তার দান বিক্রয় জমিদার ইচ্ছে করলে গ্রাফ করতে পারেন, ইচ্ছে করলে অগ্রাফ করতেও পাৱেন।

কিন্তু আসলে ঘটনা কি জানো?—ও-জোত সমগ্র বাঙলায় নিত্য নিয়মিত হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং জমিদারও তা মেনে নিচেন, কেননা তাতে তাঁর লাভ আছে। তবে অমিদার যে প্রথার দোহাই দেন সে শুধু দাখিল-খারিজের মোটা রক্ম সেলামি আদায় করবার জন্ম। কোপায়ও বা জোতের খরিদা মূল্যের চৌথ আদায় করা হয়, কোপাও বা জমার পাঁচ থেকে দশগুণ পণ। এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধর। নিয়ম নেই—বাঁর যে-রকম প্রবৃত্তি ও শক্তি, তিনি এই সুযোগে প্রজাকে সে অমুসারে দুয়ে নেন। যে সম্প্রদায়ের সাতাত্তর জনের মধ্যে সত্তরজ্ঞন বারোমাদে একদিনও পেটভরে খেতে পায় না. ভাদের এরপ দোহন করা যে অভাচার, এ কথা যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে কখনই অস্বীকার করতে পারবে না। তা ছাডা, এই দাখিল খারিজসূত্রে প্রকাকে যে কি পর্যান্ত হয়রান-পরিশান করা যায় ও করা হয়, তা অমিদারী সেরেস্তার সঙ্গে যাঁর কোনোরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে তিনিই জানেন। দাখিল-খারিজের প্রার্থাদের জমিদারের কাছারিতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নড়ি ছিড়ে যায়। জোত-খরিদ্দারের পক্ষে জমিদারের সেরেস্তায় নামপক্ষন করার চাইতে বিয়ে করা কম কথায় হয়, যদিচ, বিয়ের জন্ম লাখ কথা চাই। এ অবস্থায় বেচারার কাছ থেকে নায়েব-গোমস্তা জমানবীশ সুমোর-নবীশ পাইক বরকন্দাল যে পারে সেই মোচড় দিয়ে ত্-পয়সা আদায় করে নেয়। স্তরাং তার এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাবার প্রস্তাব করলে আশাকরি Bolshevism-এর পরিচয় দেওয়া হয় না।

ভার পর নিজের জোভের গাছ কাটবার অধিকার। যার নিজের বোনা-শয়্য কাটবার অধিকার আছে তার নিজের পোঁতা-গাছ কাটবার অধিকার যে কেন থাকবে না তা আমার বৃদ্ধির অগম্য। কিন্তু এ কথা বলতে গেলেই আইনের তর্ক উঠবে।—উকিল বাবুরা আমাদের Transfer of Property Act পড়ে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পতির প্রভেদ্টা শিখে নিতে বলবেন। কিন্তু তার উত্তরে আমি বলব যে বাঙলার রায়তকে যদি মানুষ করতে চাও ত property সমস্তে. অনেক শেখা বিতো ভুলতে হবে। বেঁচে থাকবার জন্মে প্রজার আম কাঁটালের তক্তার প্রয়োজন আছে—শোবার ভক্তাপোষের. জন্মে, দুয়োরের কপাটের জন্মে, চালের খুটির জন্মে; আর যদি বলো যে তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই তাছলেও তাদের कार्टित प्रतकात व्याहि--- माल পোড़ावात व्याह्य। यमन मूनलमान প্রকার সাড়ে ভিন হাত জমিতে অধিকার আছে—তার গর্ভে অনস্ত শযায় শয়ন করবার অস্তে। স্বতরাং গাছ কাটাটা এমন কিছু অপরাধ নহ হার অন্তে তাকে অরিমানা দিতে হবে। তার দারিদ্রোর কথাটা

শ্বরণ করলে এ জরিমানার দায় হতে ভাকে মৃক্তি দেওয়াটা কি: অধর্ম্ম ?

তার পর আনে কুরো থোঁড়া কোঠাবাড়ী তৈরী করবার অধিকার।
এ সম্বন্ধে আইনের কথা হচেচ একটা বেলায় রহস্ত। আইনে বলে
বাতে জাতের উরতি হয় তা করবার অধিকার প্রজার আছে। এবং
লোতের উরতি কাকে বলে সে সম্বন্ধে অনেক আইনের তর্ক, দেদার
নজির আছে। Bench এবং Bar-এর এই সব চুলচেরা তর্ক, সূক্ষ্ম
বিচারের গুণে এ বিষয়ে আইন ক্রমে সর্ক হতে হতে শেষটা
লূতাতস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, এ মামলায় প্রজার শুধু দোকর দণ্ড
দিতে হয়, একবার উকিলের কাছে আর একবার জমিদারের কাছে।
নিজের পয়সায় প্রজা কোঠাবাড়ী তৈরী করলে তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের
নালিশ চলে। বাস্ত্র পাকা করতে চেফা করলে প্রজাকে যে ভিটে থেকে
উচ্ছের হতে হবে এর চাইতে আর অভুত ব্যবহা কি হতে পারে ?
তবে জরসার কথা এইটুকু যে, আদালতে বোনা-আইনের মাকড়সার
জালে বাঁধা পড়ে কটি, মানুষ নয়। আর আমরা চাই বাঙলার প্রকা
আর কীট হয়ে থাকবে না, সব মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রধার শেষ দাবী এই যে তার জোত মৌরসি ও মোকররি হবে।
অর্থাৎ—অতঃপর জমাবৃদ্ধির অধিকার জমিদারের আর থাকবে না।
আমার মতে Record of Rights প্রজার জমি অমুসারে যে জমা
ধার্য্য করে দেয় সেই জমাই আইনত চিরস্থায়ী হওয়া কর্ত্তব্য।
অর্থাৎ—অতদিন State-এর সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তঃ
বাহাল থাকবে। এ দাবী অপূর্ব্বও, নয় অভুতও নয়। ১৮৩২

খৃষ্টাব্দে রাজা ব্লাদমোহন স্বায় বিলাতে পার্লেমেণ্টারি কমিশনের স্বমুখে যখন সাক্ষ্য দেন, তখন তিনি প্রজার হিতকল্পে এই দাবী উপস্থিত করেছিলেন। বাঙলা দেশের এই অন্বিডীয় মহাপুরুষের বাক্য আমার শিরোধার্য। তাঁর সেই সাক্ষ্যের রিপোর্ট পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে পলিটিক্স সম্বন্ধেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি ছিল। তারপর আমার মতের স্থপক্ষে আবার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলুম। তিনি গভর্ণমেণ্টকে লিখেছেন যে:—

"It would be iniquitous to think of taxing a population so poor as this, and my Committee venture to enter an emphatic protest against any idea of further taxation"—

#### অসা বাঙলা: --

"এক্লপ দরিদ্র সম্প্রদায়ের উপর টেক্স বসানোর চিস্তাও পাপ কার্য্য হবে এবং আমার ক্ষিটি এস্থলে আবার নৃতন কোনো টেক্স বসানোর বিরুদ্ধে তাদের খোর আপত্তি কোরগলায় জানিয়ে রাধতে সাহসী হচ্ছে"—

উপরোক্ত কথা কটির মধ্যে "টেক্ন" কথাটি বদলে তার জারগার "থাজনা" বসিয়ে দিলে, আমার বক্তব্যের একটা জোরালো সংস্করণ পাবে। টেক্ন অবশ্য State আদায় করে আর থাজানা জমিদার, অর্থাৎ—প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ। স্কুজরাং যে-টাকা জাতীয় কার্য্যে ব্যয় করবার জন্ম জাতির পক্ষে আদায় করা পাপ কার্য্য, সেই টাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্ম আদায় করা যে কি ছিসেবে পুণ্যকার্য্য, তা বোঝবার মত সূক্ষ্য ধর্ম-জ্যান আমার নেই।

জ্ঞামি জানি এর উত্তরে পলিটিসিয়ানরা কি বলবেন। তাঁরা বলবেন যে, বর্ত্তমান State ত আমাদের জাতীয় নয়. ও-হচ্ছে বিদেশী গভর্ণমেন্ট, অতএব এ ক্ষেত্রে State-এর স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ এক নয়। তাথাস্ত্র। কিন্তু নতন টেক্সের বিরুদ্ধে চক্রন্তীসাহেবপ্রমুখ জমিদার বর্গের জোর প্রতিবাদের কারণ দর্শানো হয়েছে রায়তের দারিদ্রা। রায়ত যদি নতুন টেক্সের চাপ আর বিন্দুমাত্রও সইতে না পারে তাহলে জমার্দ্ধির চাপই যে সে কি করে সইতে পারবে, তা আমি বুঝতে পারি নে। তবে আমি বুঝতে পারি নে বলে যে পলিটিসিয়ানর। বুঝতে পারেন না, তা অবশ্য হতেই পারে না। স্থুতরাং জমিদার কর্তৃক হত-দরিদ্র প্রজার উপর জমাবৃদ্ধির চাপ দেবার কি সব পেটি্রটিক এবং গ্রাশনলিষ্ট ওরফে "বদেশী" ও "স্বরাজী" যুক্তি আছে তা শোনবার জন্মে উৎস্থক হয়ে রইলুম।

আপাতত দেখতে পাচিছ যে, যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে দেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পলিটিসিরানদের 'পেট্রিয়টিক'-জর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। দেশের যাঁরা ভাল চান তাঁদের পক্ষে রায়তদের উপরোক্ত দাবী ক'টি প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে নেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমত, এ-ক'টি অধিকারে তারা অধিকারী হলে তাদের দারিদ্রোর কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। দিতীয়ত, তারা তাদের দাসভ হতে মুক্তিলাভ করবে। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার বলে তাদের 'দাস' বুদ্ধি দূর করা যাবে না, সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চাই ভাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটানো।

পূর্বে যে রাশিয়ান ব্যারিফারের উক্তি উদ্ধৃত করে দিয়েছি

তিনিই তাঁর জন্মান অতিথিকে আর যে একটি কথা বলেছিলেন সেটি এখানে ভুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারসুম না। সেকথা এই:—

" শ্বনাদের জনসাধারণের মধ্যে সৰ চাইতে কিসের বিশেষ অভাব আছে 
জানেন ?— স্বাধিকারের জ্ঞান । মদন্তব্বিধেরা জানেন যে সরের জ্ঞান থেকেই 
মাস্থবের অধিকারের জ্ঞান জ্বনার। আপনি বোধ হয় জানেন না যে, 
এদেশের ক্ষকদের মধ্যে অতি অ্র-সংগ্যক লোকের জনি ভার নিজস্ম 
সম্পত্তি।"

বাঙলার প্রহা যদি জমি হস্তান্তর করবার, গাছ কাটবার, কোঠা-বাড়ী করবার, কুয়ো খোডবার অধিকার পায় এবং সেই সঙ্গে তার জোত মৌরসী-মকররি হয়, তাহলে সে ইংরাজিতে যাহে বলে peasant proprietor, তাই হয়ে উঠবে। প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠলে, জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য যে কতদুর বেডে যায় তার জাঙ্জুল্যমান উদাহরণ—বর্ত্তমান ফান্স। আর প্রজাকে সম্বহীন ও দ্বিদ্র করে রাখলে তার ফল যে-কি হয় তার জাভ্জ্লামান উদাহরণ বর্ত্তমান রাশিয়া। যাঁরা Bolshevism-এর ভয়ে কাতর তাঁদের অনুরোধ করি যে, তাঁরা বাঙলার রায়তকে বাঙলার peasant proprietor করবার জন্ম তৎপর হোন। যে-রকম দিনকাল পডেছে তাতে করে মামুষকে আর দাস ও দরিদ্র করে রাখা চলবে না। প্রকাকে এ সব অধিকার আমরা যদি আজ দিতে প্রস্তুত না হই ত কাল ভারা ভা কেড়ে নিতে প্রস্তুত হবে। পৃথিবীর লোকের এখন সাথার ঠিক নেই, ভার উপর তাদের এছিক উন্নতির পিপাসা অভ্যধিক বেড়ে शिद्यद्व ।

## ( চित्रकाशी क्टन्नावस्य )

শ্রেকার এক শহর ও হু'শন্বর দাবী আমরা যে মুখে অত সহছে বেদে নিই তার কারণ, কাজে তা পূরণ করা অভিশয় কঠিন। দেশ-যোড়া রোগ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যে টাকার দরকার সরকারের তহবিলে তার সিকির সিকিও নেই। এবং এই অতিরিক্ত টাকাবে কোথা থেকে আসবে তার সন্ধান আমরা আজও পাই নি। আয় রন্ধি না করে অবশ্য ব্যয়র্দ্ধি করা চলে না আর সরকারী তহবিলের আমদানির মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরদিনের মত বন্ধ করে রেখেছে। ক্তরাং ধরে নেওরা যেতে পারে যে জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান্দাটা এখন মুলতবি থাকবে। কত দিনের জন্ম বলা কঠিন, কেমনা আজকের দিনে ও-মামলার তারিখ ফেলতে কেউ প্রস্তুত্ত হবেন না। ইতিমধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিধানের যে সব অকিঞ্চিৎক্ষর বন্দোবস্ত করা হবে তাতে করে দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কোনই সুলার হবে না— মধ্যে থেকে কত্তকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।

অপর পক্ষে প্রজার অপর দাবীগুলি আমাদের পার্লামেণ্ট বসবা-মাত্র আমরা একদিনে পূর্ণ করে দিতে পারি। Tenancy Act-এর গুটিকরেক ধারা বদলালেই কার্য্য উদ্ধার হয়ে যার। এতে কোনো খরচা নেই।

তবে ষর্ত্তমান Tenancy Act-এর উপর হস্তক্ষেপ করবার প্রস্তাব করলেই অমনি চারিদিক থেকে চীৎকার উঠবে যে চিরস্থারী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমন কথাও শুনতে পাব যে, ও-কার্য্য করাও যা আর ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করাও তাই।
কানই ত আক্ষলা ধর্ম শব্দের মানে বদলে গেছে। আগে ধর্ম বলতে
লোকে বুঝত সেই বস্তু, যার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে, যার উপরে
লোকের পারলোকিক ভয়-ভরদা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকাল ধর্মের
মানে হরেছে temporal, অর্থাৎ—সাংসারিক ব্যাপার। এতে আশ্চর্য্য
হবার কোনো কারণ নেই, কেননা যে-কালে পলিটিক্স হয়ে উঠেছে ধর্ম্ম,
সে কালে ধর্ম্ম অবশ্য পলিটিক্স হতে বাধ্য। অতএব এখানে বলা
দরকার যে প্রজার দাবী অনুযায়ী Tenancy Act-এর বদল করলে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। কি করা হবে
জানো ?—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়েছিলেন
এবং যে কথা আজ পর্য্যস্ত খেলাপই করা হয়েছে, শুধু সেই কথা রাখা
হবে, এর বেশি কিছই নয়।

আমার এ কথা যে সত্য, তা যিনিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মবৃত্তান্ত জানেন তিনিই স্বীকার করবেন। কিন্তু তুঃখের বিষয় এই বে,
সেইভিবৃত্ত পুব কম লোকেরই জানা আছে। আমাদের জাতীয়
শারণশক্তি এতই কম যে, যে-জিনিস ইংরাজের আমলে জন্মপ্রহণ
করেছে তাকে আমরা মান্ধাতার আমলে রবলে মেনে নিই। অতএব
এস্থলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসটা বর্ণনা
করা আবিশ্যক মনে করি।

অফীদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা দেশে ঘোর অরাজকতা ঘটে-ছিল। সেই অরাজকতার ফলে ইংরেজ এদেশের রাজা হয়ে বসলেন এবং সেই অরাজকতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ইংরাজরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্পৃষ্টি করলেন। এ আইন হচ্ছে আসলে একটি emergency legislation, যেমন গতকল্যের Ghec Act এবং আগামী কল্যের Rent Act; এ রকম আইন অবশ্য মেরাদীই (temporary) হয়ে থাকে; কিন্তু জমিদারের কপালভোরে এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়ে গেল। এরূপ হবার কারণ কতকটা দেশের অবস্থার গুণ আর কতকটা ইংরাজের বৃদ্ধির দোষ।

দেশ যে কতদূর অরাজক হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং ভারত-চক্র। মোগলে-মারহাট্টায় মিলে বাঙলার অবস্থা যে কি করে তুলেছিল তার বর্ণনা অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনাতেই পাবে। সে বর্ণনার কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছিঃ—

"সুজা খাঁ নবাবস্থত সরফ্রাজ খাঁ।
দেয়ান আমলচক্ত রায় রায়রাঁয়া॥
ছিল আলিবন্দি খাঁ নবাব পাটনার।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবন্দি হইলা নবাব।
মহাবদক্তক দিল পাতসা খেতাব॥

\* \* \* \*

কটকে হইল আলিবর্দির আমল। ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥

ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া। উদ্ধিয়া করিল ছার পুটিয়া পুড়িয়া॥ এই ত গেল মোগলের ব্যবহার। ভারপর শোন মারহাট্টার কীর্ত্তিঃ—

> স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত। পাঠাইলা রঘুরাক ভাস্কর পণ্ডিত॥

বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈত্ত বিকৃতি আকৃতি ॥
লুটি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম পুড়ি পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ি বহুড়ি॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
"

নবাব ৰৰ্গির ভয়ে পালিয়ে রইলেন বটে কিন্তু বাঙালীর উপর অত্যাচার তাঁর বাড়ল বই কমল না। আবার ভারভচক্রের কথা শোলো:—

> "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। বিস্তর ধার্শ্বিক লোক ঠেকে গেল দার॥

নদীয়া প্রভৃতি চার সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শাস্তমতি॥
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে' বারো লক্ষ টাকা চায়॥

\* \* \* \*

লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার-লক্ষ ।
সাজোয়াল হইল স্থজন সর্বভক্ষ ॥
বর্গিতে লুটিল কত কত বা স্থজন ।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন ॥"

\* \* \* \*

উপরোক্ত বর্ণনা কাব্য নয়—খাঁটি ইভিহাস। আলিবর্দ্দি থাঁ যে প্রজ্ঞাপীড়ন করে' টাকা আদায় করেছিলেন, সে বর্গির রাজাকে চেহি দেবার জন্ম। একদিকে দিল্লীর বাদশাকে, আর একদিকে বর্গির রাজাকে কর দিতে না পারলে তার নবাবী থাকে না, কাজেই বাঙলার প্রজাকে সর্বস্বাস্ত করতে তিনি বাধ্য হলেন। এখানে একটি কথার মানে বলে দিই। সাজোয়াল শব্দের অর্থ সেই সরকারী কর্ম্মচারী যে সরকারের ভরফ থেকে খাসে প্রজার কাছ থেকে খাজানা আদায় করে। এই স্থজন সাজোয়ালটি যে কে তা জানি নে, কিন্তু সেকালে অমন স্থজন দেদার মিলিত। এবং এই সব স্থজনের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করা জমিদারের সঙ্গে চিরম্মায়ী বন্দোবস্ত করার জন্মতম কারণ।

ভারতচন্দ্রের কবিতার এতটা সংশ উদ্ধৃত করে দিতে এই কারণে ৰাধ্য হলুম যে "অন্নদামলল" আজকাল কেউ পড়ে না, সকলে পড়ে "মেঘনাদবধ"। বাঙলার চেয়ে লক্ষা আমাদের মনকে বেশি পেয়ে ৰসেছে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খার মৃত্যু হয়। তথন বাঙলার তক্তে বসলেন সিরাজউদ্দৌলা। এর শাসন যে দেশের লোকের কাছে কতদূর প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ বছর না পেরুতেই বাঙলায় ঘটল রাষ্ট্রবিপ্লব। যে ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের গদি ও পৈতৃক প্রাণ, ছু-ই হারালেন, একে আমি রাষ্ট্রবিপ্লব বলছি, কেননা জন কোম্পানীর সেকালের কর্তাব্যক্তিরা সকলেই এ ব্যাপারকে Revolution বলেই উল্লেখ করেছেন। পলাসীর যুদ্ধ জেতবার ফলে কোম্পানী বাহাছুর বাঙলার রাজগদি পান নি, পেয়েছিলেন শুধু চবিবশ প্রগণার জমিদারীসত্ব।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্যান্ত মিরজাকরের আমূল। এ তিন বংসর গোলেমালে কেটে গেল। ফলে বাঙলার অরাজকতা বাড়ল বই কমল না।

তারপর নবাব হলেন মিরকাশিম। তাঁর নবাবীর মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে তিনি বাঙলার প্রজার রক্ত শোষণ করলেন। কি উপায়ে তা বলছি।—রাজা টোডর মলের সময় বাঙলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে Land Tax বলা যেতে পারে। এ জমার্কি কোনো নবাব করেন নি। আসল জমা স্থির রেখে নবাবের পর নবাব শুধু আবয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন। এই আবয়াবকে Cess বলা যেতে পারে।

মিরকাশিমের হাতে এই আবয়াব কি রকম বিপুলায়তন হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষাৎ পাবে Fifth Report-য়ে। মিরকাশিমের আমলের একখানি দাখিলা দেখলে তোমার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

তারপর ১৭৬৫ খুফাব্দে দিল্লীর বাদশা কোম্পানী বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িস্থার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ— সরফরাজ খাঁর আমলে আমলচন্দ্র রায় বায় রায়ার যে পদ ছিল ১৭৬৫ সালে কোম্পানী বাহাতর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তফাতের মধ্যে এই যে আমলচন্দ্র প্রভৃতি বাঙলার নবাবের কর্ত্তক নিযুক্ত হতেন আর কোম্পানী বাহাত্রর দেওয়ান হলেন দিল্লীর বাদশার সনন্দের বলে। ফলে কোম্পানী পেলেন বাঙলার অর্দ্ধেক রাজ্য আর বাকী অদ্ধেক রইল নবাব নাঞ্জিমের হাতে। এ কালের ভাষায় বলতে হলে-দিল্লীর বাদশা Diarchy-র সৃষ্টি করলেন।

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারী সংক্রান্ত সকল রাজকার্য্য নবাব নাজিমের হাতে reserved subject-স্বরূপ রয়ে গেল। আর কোম্পানীর হাতে যে কি কি বিষয় transferred হয়ে এল, তার সন্ধান নেওয়া দরকার, কেননা এই transfer-সূত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্মলাভ বলা বাতুল্য নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।

দিল্লীর বাদশার ফারমানের বলে কোম্পানী বাঙলার প্রজার কর আদায় করবার অধিকার পেলেন, কিন্তু এই কর আদায়ের ভার কোম্পানী নিজ ছাতে নিলেন না---নবাবের নিয়োজিত নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর ছাতেই রেখে দিলেন।

তারপর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মহা তুর্ভিক্ষে ( বাঙলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্বন্তর) যথন বাঙলার এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে

প্রাণভাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহা শ্মশানে পরিণত হল তখন কোম্পানীর বিলেতের ভিরেক্টরদের মাথার টনক নড়ল। তাঁরা বাতিব্যস্ত হরে Hastings সাহেবকে বাঙলার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে এ দেশে পাঠিয়ে দিলেন—প্রধানত খাজানা আদারের একটা স্থব্যবস্থা করবার জন্ম। প্রচলিত ব্যবস্থা যে স্থব্যবস্থা ছিল না, তার প্রমাণ এই ত্র্ভিক্ষের বৎসর যত টাকা কর আদায় হয় তার পূর্বেব কোনো বৎসর তত টাকা হয় নি।

এই তুভিক্ষে দেশের যে কি সর্বনাশ ঘটেছিল, তার পরিচয়
Hunter's Annals of Rural Bengal-য়ে পাবে। এর ভোগ
বার্ত্তালী জাতিকে আরও ত্রিশ বৎসর ভূগতে হয়েছিল। এ মন্বস্তবের
ধাকা বাঙলা অফীদশ শতাব্দীতেও আর সামলে উঠতে পারে নি।
এই কথাটা মনে রাখলে বুঝতে পারবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে
কেন আমি Emergency legislation বলেছি।

Hastings সাহের কলকাতায় এসে—বাঙলার জমির পাঁচশালা বন্দোবস্ত করলেন। এ বন্দোবস্ত করা হল কিন্তু ডাকস্থরত ইজারাদারের সঙ্গে। জমিদার অ-জমিদার নির্বিচারে সর্বেবাচ্চ ডাককারী-কেই জমির ইজারা দেওয়া হল। বলা বাছল্য ইজারাদার বাঙলার প্রজাকে পুটে নিলে। এই সূত্রে Hastings সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাউন্সিলের ঝগড়া বাধল। কেননা ধরা পড়ে গেল যে, কোনো কোনো কেত্রে এই ইজারাদারেরা স্বয়ং Hastings সাহেব এবং অস্থান্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীদের বেনামদার বই আর কেউ নয়। এই স্থোগে Hastings সাহেবের পরম শক্র Francis সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কোম্পানীর বিলেতি

ডিরেক্টারদের সে প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্ত ডিরেক্টার-মহোদরদের এ বিষয়ে যা হোক একটি মনস্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলাকওয়া অনেক লেখালেখির পর ভাঁদের আদেশ উপদেশ মতই, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবন্তই চিরম্বায়ী বন্দোবন্তের গোডাপতন। অর্থাৎ—যে বৎসর ফান্সের প্রজার peasant proprietorship-এর সূত্রপাভ হল সেই বৎসরই বাঙলার প্রজা সকল সত্ত্ব হারাতে বসল।

এ ক্ষেত্রে চারিটি সমস্থা ওঠে:---

- (১) বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে– প্রজার সঙ্গে, না জমিদারের माञ्च ?
- (২) জমিদার বলতে কি বোঝায়—ভুমাধিকারী, না সরকারের টেক্স কালেক্টর গ
- (৩) যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয় তাহলে সে বন্দোবস্ত त्मरापि ना त्मीत्रभी कता श्रव ?
- (৪) জমিদারকে যদি মৌরসী পাট্রা দেওয়া হয় তাহলে তার দেয়ো মাল খাজানা চিরদিনের মত নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হবে কি না ?

এই সমস্থার মীমাংসা করা হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং তার কারণ এই যে কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়স্তর ছিল না, কেননা কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে বিদেশী গভণ মেণ্ট।

কি সব ভদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের সঙ্গে চির-খায়ী বন্দোবস্ত করা খির হল তার আমুপূর্বিক বিবরণ Fifth Report-য়ে দেখতে পাবে। এক্সলে আমি সকল যুক্তিতৰ্ক বাদ দিয়ে Sir John Shore প্রমুখ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তারি উল্লেখ করছি।

প্রথম। রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এদেশে জমিজমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরাজ কর্মচারীদের পক্ষেতা আয়ন্ত্ব
করা অসম্ভব। বিশেষত তাঁরা যখন বাঙলা ভাষা জানেন না। এ
ক্ষেত্রে হস্তবুদ তৈরী করবার খাজানা আদায় করবার, বাকী-বকেয়ার
হিসাব কিতাব রাখবার ভার দেশী আমলাদেরই হাতে থাকবে।
তারা যা খুসি তাই করবে, তহবিল তছরপ করবে, রাজা প্রজা
ছু দলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরাজ কালেক্টররা তার কোনো
প্রতিকার করতে পারবেন না। কারণ এই দেশী তহশিলদারদের
কাছ থেকে হিসেব নিকেশ বুঝে নেবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরাজ
কালেক্টরের নেই। অতএব খাজানা যদি নিয়ম মত ও নিয়মিত আদায়
করতে হয় তাহলে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়।

দিতীয়। জমিদার ভূম্যধিকারী কিন্তা টেক্স কালেক্টর তা বলা অসম্ভব; কেননা Ownership বলতে ইংরাজ যা বোঝে এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সঝুই জানি Austin-এর ভাষায় সধ্বের অর্থ হচ্ছেঃ—

"A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration"—

ন্ধমির উপর যে তাদের উক্তরণ সহ আছে এ কথা সে কালে কোনো জমিদারও দাবী করেন নি'। কেননা তাঁরা জানভেন থে. রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না, রায়তি জমি খাস করতে পারতেন না, এবং বাঙলার নবাব ও দিল্লীর বাদশা এঁদের ভিতর যাঁর খুসি তিনিই যখন তখন জমিদারী জমিদারের গালে চড় মেরে কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদ কুলি খাঁ কিছুদিন পূর্বের বাঙলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্ববংশ করে নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা স্থির করলেন যে **জ**মিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী নাও হয় ত, আইনত তাঁদের তা হতে হবে।
তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ
থাকা উচিত, সে যুগে English landlord-দের সঙ্গে Irish
tenant-দের যে সম্বন্ধ ছিল। এস্থলে Sir John Shore-এর মত
উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"The most cursory observation shows the situation of things in this country to be singularly confused. The relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar is neither that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietory right—the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zamin-

dar to the simple principles of landlord and tenant". (Fifth Report, Vol. II, p. 520).

এই উদ্ধৃত ৰাক্য ক'টির বাঙলায় অনুবাদ করবার সাধ্য আমার নেই, কেননা কি বাঙলা কি সংস্কৃত এ ছুই ভাষাতে এমন কোনো শব্দ নেই যা ইংরাজি real property-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ভাষায় ও-শব্দ নেই, কেননা আমাদের দেশে ও-বস্তু কশ্মিন কালেও ছিল না।

Shore সাহেবের ক্থাই প্রমাণ যে এদেশের জমিদারের সঙ্গে এদেশের রায়তের সম্বন্ধ তাঁর কাছে বড়ই গোলমেলে লেগেছিল। কাজেই যা গোল তাকে তিনি চোকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। Lord তিনি অবশ্য এ পরিবর্ত্তন রয়ে-বসে করতে চেয়েছিলেন। Lord Cornwallis-এর কিন্তু আর বর সইল না। তিনি আইনের ঠুক্ক-ঠাকের বদলে একঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাঙলার প্রজা বাঙলার জমির উপর তার চিরকেলে সন্ধ-স্বামীয় সব হারালে, আর রাতারাতি বাঙলার জমির নির্ভূ স্বাধিকারী জমিদার নামক এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।

Lord Cornwallis যদি অত তাড়াহুড়ো করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে বসভেদ তাহলে রায়তের peasant proprietorship নফ্ট হত না। কারণ রাজা প্রজার যে সম্বন্ধ সে কালের ইংরাজদের বুদ্ধির অগম্য ছিল; কালক্রমে তার মর্ম্ম তাঁরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমাদেরও মনে এই ধারণা জন্মছে যে রারতের আর যাই থাক জমির উপর কোনোরূপ মালিকীসদ্ধ নেই এবং পূর্বেও ছিল না লোকের এই ভুল ভাঙানো দরকার। তাই এস্থলে ভারতবর্ষের জমিজমার সিংয় একজন বিশেষজ্ঞ ইংরাজের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্চি:—

"It is well-known that in the only place where the "Laws of Manu" allude to a right in land, the title is an individual one, and is attributed to the natural source-still so universally acknowledged throughout India-that a man was the first to remove the stumps and prepare the land for the plough. At the same time we see, from very early times, how the grain produce of every allotment is not all taken by the owner of the land, but part of it is taken by the owner of the land, and part of it is by custom assigned to this or that recipient. It is not, observe, that the land allotment itself is not completely separated, but when the crop is reaped, the owner (as we may call him) at once recognised that out of his grain heap at the threshing floor, not only the great Chief or Raja, and his immediate headman, but a variety of other villagers, have customary rights to certain shares—if it is only sometimes a few double-handfuls or other small measure. All this seems to spring

from the sense of co-operation (however indirect) in the work of settlement that made the holding possible. It seems to me quite clear that a sense of individual "property" may arise coincidently with a sense of a certain right in others to have a share of the produce (on the ground of co-operation) and the two are not felt to conflict.

(Baden Powell-Village Community, p. 130-31).

কফ করে এর বাঙলা করবার কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা বিলেতি আইন চর্চা করে যাঁদের মন ও মত Sir John Shore-এর অনুরূপ হয়ে উঠেছে তাঁদের দৃষ্টির জন্মই Baden Powell সাহেবের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল। যে চষে, জমি তার। এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথম রাজা, তারপর আর পাঁচ জনের, যথা—গ্রামের মণ্ডল খোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও ভাগ বসাবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে Badan Powell সাহেবের মোদ্দা কথা। আর এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা।

চিরস্থায়ী বন্দোস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরাজ-রাজ যখন বিদেশীরাজ তখন দেশে এমন একটি দলের স্পৃষ্টি করা আবিশ্যক, বাদের স্বার্থ ইংরাজরাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেতেতু আপদে বিপদে এই দল ইংরাজরাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।

তৃতীয়। জমিদারকে বখন জমির মালিক সাব্যস্ত করা হল, বলা বাহল্য তখন লে যালিকী সন্ত চিরস্থায়ী বলে স্বীকৃত হল। বে সন্ধ unlimited in point of duration নয়, সে সন্ধ ইংরাজের মতে আইনত মালিকীসর হতেই পারে না।

চতুর্থ। তারপর জমিদারের দেয় রাজ্যের পরিমাণ চিরদিনের মত ধার্য করে দেবার প্রস্তাব Francis সাহেব প্রথমে উত্থাপন করেন। তাঁর কথা এই যে, কোম্পানী বাহাদুর বাঙলা থেকে যে রাজ্য আদায় করবার অধিকারী, তা not a tribute imposed on a conquered people but its land revenue"।

মনে রেখো যে এ সময়ে জন কোম্পানী রাজা হিসেবে নয়, দিল্লীর বাদশার দেওয়ান হিসেবেই ভূমিকর আদায় করবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় আদায়ী সেরেস্তার ব্যয় সংকূলান করবার জন্ম শে পরিমাণ টাকা আদায় করা আবশ্যক তার অতিরিক্ত টাকা আদায় করা Francis সাহেবের মতে যুগপৎ অস্থায় ও অসঙ্গত। তাঁর নিজের কথা এই:- "The whole demand upon the country, to commence from April 1777, should be founded on an estimate of the permanent services, which the government must indispensably provide for; with an allowance of a reasonable reserve for contingencies......I know not for what just or useful purpose any government can demand more from its subjects; for unless expenses are collected for the express purpose of absorbing the surplus, it must be dead in the treasury, or be embezzled. Having ascertained the amount the Government needed to raise by land revenue, the contribution of the districts should be settled accordingly and "fixed for ever".

(Fifth Report, Vol. I, p. ccc").

সংক্রেপে Francis সাহেবের মতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যত্র ব্যয় তত্র আয় হওয়া প্রয়োজন। অতএব দেশের শাসনসংরক্ষণ করবার জন্ম, সম্ভাবিত ব্যয় আয়ের একটা বজেট তৈরী করে আবহমান-কালের জন্ম সেই বজেটই কায়েম রাখা দরকার। এই মতামুসারে বাঙলার রাজস্বও চিরত্বায়ী করা হল। উপরোক্ত সব কারণে ১৭৯৩ খ্রুটাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত চিরত্বায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হল। বিশ্বমচন্দ্রের কথা ঠিক যে এ দেশের জলবায়র গুণে সব জিনিষ্ট চিরত্বায়ী হয়ে গুঠে।

## (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাসত্ত্ব)

এখন দেখা যাক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার সন্ত চিরস্থায়ী হ'ল কিমা একদম কেঁচেগল।

প্রজার বে ভিটে ও মাটা ছয়ের-ই উপর কিছু কিছু সৰ ছিল সেসন্ত্য Sir John Shore প্রভৃতি সকলেই আবিন্ধার করেছিলেন।
এবং সেই আবিন্ধারের ফলেই না তাঁদের মনে অতটা খোঁকা
লোগছিল! একই জমির উপর জমিদার ও রায়ত—উভরেরি যে
একবোগে সন্ত-স্বামীত্ব কি করে থাকতে পারে এ ব্যাপার তাঁদের
ধারণার বহিভূতি ছিল। কেননা, কি Roman Law, কি বিলাতের
Common Law—ও-দ্বারের কোনোটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না।

কলে বে-সম্বন্ধ ছিল মিশ্র তাকে তাঁরা শুদ্ধ করতে চাইলেন। ভারত-ৰৰ্ষের মাটীর এমনি গুণ যে সে মাটী যে মাডার সে-ই শুদ্ধিবাভিকগ্রস্ত श्रव प्रदेश

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানত চুই শ্রেণীতে বিজ্ঞ ছিল,—খোদকন্ত আর পাইকন্ত। যে প্রজার বাস্ত্র ও ক্ষেত তু-ই এক গ্রামস্থ, তার নাম খোদকন্ত প্রজা। আর ভিন্ন গ্রামের লোক যে-ক্ষেত্রে ঠিকে বন্দোবন্তে স্থরতজমি চাষ করে তার নাম পাইকস্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রস্থাসত্ব শুধু খোদকন্ত প্রজারই ছিল, কেননা পাইকন্ত প্রজার উপর জমিদারের যেমন কোনোরূপ স্বামীয় ছিল না, জমির উপর তারও তেমনি কোনোরূপ সর ছিল না

- ঁ সে কালের প্রজাসন্তের মোটামৃটি ফর্দ্ন নেই।—
- (১) প্রজাকে উচ্ছেদ করবার অধিকার জমিদারের ছিল না. কর্থাৎ—ভার ক্লোত ছিল দখলীসন্তবিশিষ্ট।
- (২) সে ক্লোত পুদ্রপোত্রাদিক্রমে ভোগ করবার অধিকার খোদকস্ত রায়তমাত্রেরই ছিল। আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার गढ रा भागिकी गढ़, এ विषाय Privy Council-এর निकास आहि। অভএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জোত হস্তান্তর করবার অধিকার প্রকামাত্রেরই ছিল। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তান্তর করবার স্থযোগ ও প্রয়োজন—এ চুয়েরি বিশেষ অভাব ছিল। প্রজার তুলনায় জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে জমিদারেরা নামমাত্র নিরিখে পাইকল্প প্রজাকে দিয়ে জমি চায করাতেন।
  - (৩) জমার্জি করবার অধিকার জমিদারের ছিল না। এর একটি

প্রমাণ এই যে, বাঙলার কোনো নবাবই আসল জমা কথনো বাড়ান নি।
আসল জমা স্থির রেখে আবয়াব বাড়ানোই ছিল তাঁদের মামূলি দস্তর।
রাজার প্রাপ্য ছিল প্রজার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশমাত্র, সে
অংশের হ্রাসর্দ্ধি করবার অধিকার রাজারও ছিল না।

খালি বাঙলার প্রজা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা এই সকল সত্ত্বে সন্থবান ছিল। প্রমাণ স্বরূপ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থবেক্রনাথ সেন, এম-এ, পি-আর-এস মহাশয়ের "পেশবাদিগের রাজ্য-শাসন পদ্ধতি" নামক প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিছি।—

মারাঠা পল্লীর চাষীদিগকে ছুই শ্রেণিতে ভাগ করা যার —মিরাসদার বা মিরাঠা (থোদকন্ত) ও উপরি (পাইকন্ত)। মিরাসীরা প্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে ভাহাদের একটি হালী স্বর্ থাকিত। থাজানা বাকী না কেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে তাহাদের জমি কা ড্রা লয়। বাকী থাজানার দারে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীর সন্ত একেবারে লুপ্ত হইত না। ৩০।৪০ এমন কি ৬০ বৎসর পরেও বাকী রাজন্ত পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী ভাহার জমি মিরিয়া পাইত। ৬ ৬ ৩ মিরাসীরা প্রাম প্রতিভাগিদিগেরই বংশধর। মহুর বিধান অহুসারে তাহাদের পূর্ব্ব পূক্ষেরাই প্রাম্য জমির মালিকীস্থর লাভ করিয়াছিলেন। ৩ ৬ ৬ অবশু সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক প্রাম্যাসমিতির প্রধান ও প্রথম দের। এই করের হার সরকারের কর্ম্মচারীগণ "পাটালের" (মণ্ডল) সঙ্গে এক্ত হইয়া প্রামের জমি ও চাবের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন—" (ভারতবর্ধ, ক্রেন ১৩২৬, পৃঃ ৪১১)।

এককথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা, জার ভার উপসব্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার এই রাজন্মেরই এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরাজিতে যাকে বলে টের্নকালেক্টর,
অর্থাৎ—জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপর কমিসন পেতেন,
আলও যেমন অনেক জমিদারীতে তহশীলদারেরা পেয়ে থাকে।
তকাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিলদারেরা শতকরা পাঁচ
টাকা হারে কমিশন পায় সেকালে জমিদারেরা দশ টাকা হারে পেত।

জন কোম্পানী কিন্তু এদেশের জমিদার-রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে, শুদ্ধ করলেন—এই সম্বন্ধ উল্টে ফেলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাঙলার মাটীর সন্তাধিকারী, আর প্রজা হল ভার উপসন্তের আংশিক অধিকারী।

. কিন্তু এ পরিবর্ত্তন কোম্পানীর বড় কর্তারা সচ্ছন্দ চিত্তে করেন '
নি। এ ভয় তাঁদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে
জমিদার প্রজার ভক্ষক না হয়ে ওঠেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গোদের
রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই একমত
ছিলেন। এখানে আমি শুধু চুটি লোকের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি,
প্রথম Francis সাহেবের, তারপর Lord Cornwallis-এর; কারণ
এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক, আর একজন
ভার জননী।

Mr Francis proposed, that it should be made an indispensable "condition with the zemindar, that in the course of a stated time, he shall grant new pottahs to his tenants either on the same footing with his own quit rents, that is as long as the zemindar's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree—"

Francis সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে Shore সাহেবের মন্তব্য হচ্চে এই:—

"The former is the custom of the country, this will become a new assil jumma for each ryot, and ought to be as sacred as the zsmindar's quit rent—" (Fifth Report, Vol. II, p. 88).

এখন Lord Cornwallis-এর কথা শোনা যাক।--

"—unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zemindar's:—every begha of land possessed by them, must have been cultivated under an express or implied agreement, that a certain sum should be paid for each begha of produce and no more.—"

(Fifth Report, Vol. 11, p. 532).

স্তরাং দেখা গেল বে, প্রজা আজ যে-সকল সন্তের দাবী কৃশ্চ সে-সকল সন্থ প্রজার যে মান্ধাতার আমল থেকে ছিল, এ সত্য চির্দ্ধি । বিশোবস্তের জন্মদাতারাও মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এবং শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রজার ওই সব মামুলি সন্থ যে ভারা আইনত রক্ষা করবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তারা উক্ত চিরস্থারী বিদ্যাবস্তের আইনেই লিপিবন্ধ করেছেন—"It being the duty of the ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor-General in Council will, whenever he may 'deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent taluquers, raiyats and other cultivators of the soil.—" (Vide. cl. I, s. 8, reg. I of 1793).

ছুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রতিজ্ঞা ইফ্ট ইগুিয়া কোম্পানী মোটেই পালন করেন নি; যদিচ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃফীব্দে পার্লেমেণ্টারি কমিটিকে কোম্পানী বাহাছরের এই প্রতিজ্ঞার কথা শ্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর আমল শেষ হয়ে যখন মহারণীর আমল স্থক হল তখন উক্ত আইনের ৮ ধারার আশ্রয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের দশ আইন পাল করা হল। এই হচ্ছে Tenancy Act-এর প্রথম সংস্করণ। এই আইন অবশ্য কালক্রমে অনেক পরিমাণে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে, তা সব্বেও এ আইনের প্রসাদে যে, শুধু মামলা বেড়েছে তার কারণ, ইংরাজিতে যাকে বলে half-measures; অর্থাৎ—আধা-ডা ব্যবস্থা, তার ফলে শুধু নৃতন উপদ্রবের স্থি হয়।

আন্ধকের দিনে প্রন্ধার সকল দাবী আইনত গ্রাহ্ম হলে, প্রন্ধা যে হাঁফছেড়ে বাঁচবে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং জনিদার-বর্গের নিকট সামার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই বে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রকার প্রতিপক্ষ না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে একথা ভরসা করে বলা বায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাকায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে; স্থভরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে স্কল না করি তাইলে ছু-দিন বাদে হয়ত দেখতে পাব বে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। বছকাল পূর্বেব বিদ্ধমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ—

"তৃমি যে উচ্চকুলে অনিষাদ, সে তোমার গুণে নহে, অন্ত যে নীচকুলে অনিষাদে সেও তাহার দোব নহে। অতএব পৃথিবীর স্থথে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপরেরও সেই অধিকার। তাহার স্থথের বিদ্নকারী হইও না, খনে থাকে বেন লে তোমারই ভাই—তোমার সমক্ষ। যিনি স্তারবিক্ষক আইনের দোবে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইরাছেন বলিয়া দোর্দ্ধও প্রতাপাহিত মহারাজাধিরাজ উপাধি বারণ করেন, তাঁহারও যেন স্বরণ থাকে যে ব্লদেশের ক্রমক পরাণ বঙ্লা তাঁহার সমকক এবং তাঁহার ভ্রাভা—"

তিনি আরও বলেন যে:---

"এক্ষণে এ সক্ষ কথা অধিকাংশের অগ্রাস্থ এবং মূর্থের নিক্ট হাস্তের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীৰ সর্বাত্ত চলিবে—"

বিষদক্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জানো !—ইংরাজিতে বাকে বলে Communal property. একণে আমার বক্তব্য এই বে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাঙলার প্রজাকে peasant proprietor না করি তাহলে বৃদ্ধিমচন্দ্রের ভবিশ্বদাণী সার্থক হতে আর বড় বেশি
দিন লাগবে না। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না
বে, আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করেছি। সাম্প্রদায়িক
বিরোধ হতে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে
কমিদারের co-operation-এর যে প্রয়োজন আছে, এই হচ্ছে আমার
আসল বক্তব্য।—

প্রীপ্রমথ চৌধুরী।